করিতে কথনও কুন্তিত হন নাই। তিনি কাশীর জয়নারায়ণ ঘোষাল কলেজের অধ্যক্ষ পাদ্রি জে. ম্যকাইকে ১ নবেম্বর ১৮৫০ তারিথে এক পত্রে এই মর্ম্মে লেথেন যে, প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচারে প্রথম শ্রেণীর অক্লান্তকর্মা নিষ্ঠাবান মিশনরীদের প্রতিভা নিয়োজিত ইইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসীরা ইহা দ্বারা আশান্তর্ম লাভবান হয় নাই, কারণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার এই শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এথানে প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। মিশ্নরীদের ধর্মপ্রচার কার্য্য ব্যাহত করিবার জন্য এক দিকে যেমন অবৈতনিক ইংরেজী বিভালয় স্থাপিত হয়, অন্ত দিকে তেমনই যে-সব হিন্দু ইতিপূর্বের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহাদের পুনরুদ্ধারের জন্ম ঐ সময় "প্ৰতিতোদ্ধার সভা" গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে প্ৰথম সাধারণ সভা হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ মে চীৎপুরস্থ ওরিয়েণ্টাল দেমিনারি গৃহে, এবং ইহার সভাপতিত্ব করেন রাজা রাধাকান্ত দেব। পতিতোদ্ধার সভার পক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্লের পণ্ডিতদের নিকট ইইতে পাঁতি সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৭৫ শকে ( ১৮৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ) মৃদ্রিত বহু পণ্ডিতের নাম, তাঁহাদের প্রদত্ত পাঁতি এবং পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা সম্বলিত একথানি পুস্তিকা রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। রাধাকান্তের নেতৃত্বে আ্রব্ধ এই আন্দোলনকে সে যুগের বিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (৫ জুন ১৮৫১) উনবিংশ শতাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ("One of the most important events that has occurred in India in the present century.)

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের সহিত রাধাকান্তের সংস্রব ছিন্ন হয়

# সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

# বিভীয় খণ্ডের সূচী

| 361 B | <b>প্রবচন্ত্র</b> | বিভাসাগর |
|-------|-------------------|----------|
|-------|-------------------|----------|

- ১>। প্যারীটাদ মিত্র
- ২০। রাধাকান্ত দেব
- २)। भीनवकु भिख
- ২২। বৃদ্ধিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- २७। यथुरुषन एख
- ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ক্লফচন্দ্র মজুমদার
- २९। विदाविनान ठळवर्खी, स्ट्राक्टनाथ मञ्जूमनात, वनरमव
- ২৬। শ্রামাচরণ শর্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র
- ২৭। ুরীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ
- •২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী
- ২০। মীর মশার্রফ হোদেন
- ৩০। রামচন্দ্র তর্কালম্বার, মুক্তারাম বিভাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিভারত্ব, লালমোহন বিভানিধি

#### সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা---১৮

anil K. Kariphl

পথরচন্দ্র বিত্যাসাগর

プトイ・---プトラブ

# विश्वहाल विमानाभव

# धीवाकसनाथ वत्नाभाषााः

CAL



# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্ৰকাশক শ্ৰীরামকমল সিংহ বন্ধীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ

প্রথম সংশ্বরণ—আখিন ১৩৪৯ পরিবর্দ্ধিত বিভীয় সংশ্বরণ—জৈচ্চ ১৩৫০ মূল্য আটি আনা

মূজ্রাকর—গ্রীসোরীজনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাভা
৩—১|৬|১৯৪৩



ঈশ্বরচক্র বিভাসাগ্র

দিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিত্র ব্রাশ্বণ-পরিবারে

ইপরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০)। আর বরস

হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া বায়। বংশগত প্রথামত

তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বালক ইপরচন্দ্রকে প্রথমে সংস্কত
সাহিত্য শিধাইতে মনস্থ করেন। নয় বংসর বয়সে ইপরচন্দ্রকে

কলিকাতা গ্রর্মেন্ট সংস্কৃত কলেকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়।

# ছাত্রজীবন

ঈশরচক্র ঘাদশ বংসর পাঁচ মাস সংস্কৃত কলেন্দের বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেন্দের পুরাতন নখিপত্তের সাহাব্যে ভাঁহার ছাত্রজীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিত হইল।

# ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী

দিশরচন্দ্র প্রথমে সংস্কৃত কলেকে ব্যাকরণের তৃতীর শ্রেণীতে প্রবেশ করেন (১ জুন ১৮২৯)। এই সময়ে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনা করিতেন কুমারহট্টনিবাসী গলাধর তর্কবাসীশ। সংস্কৃত কলেকে প্রবেশের কথা দশরচন্দ্র স্বয়ং এইরূপ:লিধিয়া গিয়াছেন :—

১৮২৯ বৃত্তীর শাকে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাভাছ রাজকীর সংস্কৃত বিভালরে বিভার্থিরণে পরিগৃহীত হই। তৎকালে আমার বরস নর বৎসর। ইহার পূর্বে আমার সংস্কৃতশিকার আরম্ভ হর নাই। ব্যাকরণের ভৃতীর শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইরা, ঐ শ্রেণীতে ভিন বৎসর হর মাস অধ্যরন করি।… কুমারহটনিবাসী প্জ্যপাদ গঙ্গাধব তর্কবাগীশ মহাশর তৃতীর শ্রেণীব অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশরের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীব ছাজেরা শিক্ষা বিষয়ে বেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর ছই শ্রেণীর ছাজেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্ততঃ প্জ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিজক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় বত্রবান্, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিরা অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।
—'লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন।

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেড় বংসর পরে ( অর্থাৎ, ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার পর ) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৎ করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। সংহাদর শস্তুচন্দ্র বিদ্যারত্ব 'বিত্যাসাগর-জীবনচরিতে' ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র "কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ছয় মাস পরে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, মাসিক ৎ টাকা বৃত্তি পাইলেন।" ক্বতী ছাত্রদিগকে কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্ম এই বৃত্তি দেওয়া হইত। যাহারা বৃত্তি পাইত তাহাদিগকে "Pay Student," এবং যাহারা বৃত্তি পাইত না তাহাদিগকে "Out Student" বলা হইত। এই সময় ব্যাকরণের ভৃতীয় প্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন—মৃক্তারাম বিত্যাবাগীশ, মদনমোহন তর্কালক্ষার প্রভৃতি।

ঈশরচন্দ্র ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে সাড়ে তিন বংসর—১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দের জামুয়ারি মাস পর্যান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি শ্বয়ং লিধিয়াছেন:—

প্রথম তিন বংসরে মুগ্ধবোধপাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছর মাসে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ প্র্যান্ত পাঠ করিয়া-ছিলাম।—'লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশবচন্দ্র উপযু্ত্রপরি তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় তিন বারই পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। পারিতোষিকের পরিমাণ এইরূপ:—

১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার "আউট ষ্টুডেন্ট"রূপে ব্যাকরণ ও নগদ ৮.।

১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দের বার্বিক পরীক্ষার—অমরকোর, উত্তররামচরিত ও মূলারাক্ষম।

১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় "পে ষ্টুডেণ্ট"রূপে নগদ ২ । মদনমোহন তর্কালকার পাঁচ টাকা মূল্যের পুস্তক পাইয়াছিলেন।

# हेरतबी-त्थानी

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংবেজী শিক্ষার স্থবিধা দিবার জন্ত ১ মে ১৮২৭ তারিখে ওলাস্টন (M. W. Wollaston) নামে এক জন সাহেবকে মাদিক ২০০২ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইহা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ব্যাকরণ-শ্রেণী হইতেই প্রথমে ইংরেজী-শ্রেণীতে প্রবেশ ক্রিতে হইত। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে মৃশ্ববোধ পড়িতে পড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী-শ্রেণীতেও বোগ দিয়াছিলেন (ইং ১৮৩০)।

১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজী ৬র্চ শ্রেণীর ছাত্ররূপে ক্ষরচন্দ্র ধান্ন মূল্যের পুস্তক—History of Greece (Rs. 4), Reader etc. (Re. 1-8-0), এবং ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররূপে Poetical Reader No. 3 এবং English Reader No. 2 পারিতোধিক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন।

১৮৩৫ এটাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী-শ্রেণী 'উঠাইয়া দেওয়া হয়।

### সাহিত্য-শ্ৰেণী

১৮৩৩ ঞ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাদে ঈশ্বরচন্দ্র দাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। জয়গোপাল তর্কালম্বার এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের কেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জ্বাস্থ্যারি মাস পর্যান্ত হুই বংসর ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে ছিলেন। এই হুই বংসরও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় মাসিক ে, বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদ্ত, কিরাতার্জ্নীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রুমোর্কশী, বেণীসংহার, রত্বাবলী, মূলারাক্ষ্স, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত, কাদ্মরী পড়িতে হইয়াছিল।

১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ( অর্থাৎ সাহিত্য-শ্রেণীর দিতীয় বৎসবের পরীক্ষায় ) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র 'সাহিত্যদর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশ' ও ছুই থণ্ড History of British India পারিভোষিক-শ্ররূপ পান। মদনমোহনও অনুরূপ পারিভোষিক পাইয়াছিলেন। দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্ম ঈশ্বরচন্দ্র একটি স্বতন্ত্র পারিভোষিক—হিতোপদেশ ও রবিন্সনের Grammar of History পাইয়াছিলেন।

### অলঙ্কার-শ্রেণী

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এই শ্রেণীতে তথন প্রেমটাদ তর্কবাগীশ অধ্যাপনা করিতেন।

অলন্ধার-শ্রেণীতেও মদনমোহন ঈশরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন এবং উভয়েই মাসিক ৫ , বৃত্তি পাইতেন। এই শ্রেণীতে ঈশরচন্দ্র এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন: তাঁহাকে 'সাহিত্যদর্পন', 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'বসগন্ধাধন' পড়িতে হইরাছিল। ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার ঈশ্বরচন্দ্র সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্য-প্রকাশ, রত্বাবলী, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, মুদ্রারাক্ষ্য, বিক্রমোর্ব্বশী ও মুচ্ছকটিক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

### বেদান্ত-শ্রেণী

অলকার-শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সহপাঠী মদনমোহনের সহিত ঈশবচন্দ্র বেদাস্ত-শ্রেণীতে যোগদান করেন। শস্তুচক্র বাচস্পতি এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যস্ত হুই বৎসর কাল ঈশরচন্দ্র বেদাস্ত-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এত দিন তিনি মাসিক ৫১ বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে তাঁহার ও মদনমোহনের মাসিক বৃত্তি ৮১ নির্দ্ধারিত হয়।

১৮,০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার পারিভোষিকের তালিক। সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে পাই নাই। এই কারণে এ-বংসর ঈশ্বরচন্দ্র কোন পারিভোষিক পাইয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই। বেদাস্ত-শ্রেণিতে দ্বিতীয় বংসর অধ্যয়ন করিবার পর, ১৮৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দশ টাকা ম্ল্যের প্রেক—মহু (২০০০), প্রবোধচন্দ্রোদয় (২০০০), অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (৫০০০) এবং দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসা (১০০০) পারিভোষিক-স্কর্মপ পাইয়াছিলেন। মদনমোহনও অহ্বরূপ পারিভোষিক পাইয়াছিলেন।

## স্মৃতি-শ্ৰেণী

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র শ্বৃতি-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই শ্রেণীতে তাঁহার
সহাধ্যায়ী ছিলেন। হরনাথ তর্কভূষণ তথন শ্বৃতিশান্ত্রের অধ্যাপনা
করিতেন।

ক্ষারচন্দ্র শ্বতি-শ্রেণীতে এক বংসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পূর্ববং মাসিক ৮ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে তাঁহাকে মহুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা, দায়তম্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতম্ব পড়িতে হইয়াছিল। শভ্চন্দ্র লিখিয়াছেন, হরচন্দ্র "তর্কভ্বন মহাশয়, দর্শনশান্ত্রে পারদশী ছিলেন বটে; কিন্তু প্রাচীন শ্বতিশান্ত্রে তাঁহার তৎপূর্বে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না; স্থতরাং শ্বতির ব্যবহারাধ্যায়ে ভালরপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম ছিলেন। যদিও অগ্রন্থ শ্বতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না; একারণ, অদ্বিতীয় ধীশক্তি-সম্পন্ন হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট যাইয়া শ্বতি অধ্যয়ন করিতেন।"

১৮৩৮-৩৯ ঐাষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র নগদ ৮০ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; তাঁহার সহাধ্যায়ী মূক্তারাম পাইয়াছিলেন ১০০ । কিন্তু সংস্কৃত গল্প-রচনার জল্ঞ ঈশ্বরচন্দ্র শ্বতি-শ্রেণীর আর একটি পারিতোষিক ১০০ পাইয়াছিলেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত গভ বচনাটি ঈশবচন্দ্রের 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে মৃদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু সেটির সহিত আসল বচনাটির বিশেষ মিল নাই। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন দপ্তর হইতে আসল বচনাটি নিমে উদ্ধৃত হইল:—

#### লেকিককার্য্যে সভাকথনস্থোপকারা: ।

সত্যং হি নাম মানবস্ত সাধারণজনবিশ্বসনীরভাপ্রতিপাদকং বিশ্বসনীরভারান্চ ফলমিই বহুতরমুপলভ্যতে তথাহি যদি কস্তুচিত্ কথঞ্চন সভ্যকথনদর্শনেন সাধারণসমীপে বিশ্বসনীরভা ভবতি ভবতি হি ভক্ত ক্রমশো নরপতিবিশাসভাজনভা সমৃভ্তারাঞ্চ ভক্তাং কিং নাম নরস্ত ক্ররাপমবতিষ্ঠতে অর্থিপ্রভার্থিনোন্চ বিবদমানরোঃ সন্দিশ্ববিষরে সন্দেহাপারপারাবারবারিণি নিমরস্ত নরপতের্ন ভরিস্তরপবিষরে সাক্ষিণাং সভ্যবচনভরণিরপাবলম্বনমস্তরেণ কল্চন সন্থপায়ঃ সাক্ষিণামণি সভ্যকথনেন বহুতরপ্রতিষ্ঠা দৃশ্যতে যস্ত পুনর্বচিসি ন সভ্যভাপ্রতিভাসঃ কো নাম ভমিই বিশ্বসিতি তথাপি যদি কথঞ্চন সাক্ষিণাং বচনস্তাসভ্যভাবিজ্ঞানং ভবতি তে থলু ভবস্তি চিরমেব সাক্ষিণ্যবিহিক্তাঃ সভতাবিশ্বসনীরা অনেকশো দগুনীরান্চ অপিচ কিমত্র বহুতরং বক্তব্যং শিশবোহণি বাললীলাবিষয়ে যদি কল্চিন্নিখ্যাবাদিভয়া নিন্চিতো ভবতি শৃণুত ভোঃ সথায়ো নানেনাধমেনাম্মাভিঃ পুনর্ব্যবহর্ত্ব্যময়ং থলু মুবাভাবীভ্যেবমাদি গিরমুদিসরস্তীতি লৌকিক্রার্থ্যে বহুধা সভ্যকথনস্থোপকার ইত্যম্ভ কিং বিস্তর্থেতি।

ধর্মশান্ত্রাধ্যারি শ্রীঈশারচক্ত শর্মণ: ।

# হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা

সংস্কৃত কলেজে রীতিমত স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বচন্দ্র হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেকালে ধাহারা আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে এই পরীক্ষা দিতে হইত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল তারিখে এই পরীক্ষা হয়। ক্বভিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী মে মাদে ঈশ্বরচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, নিমে তাহা উদ্ধত হইল:—

#### HINDOO LAW COMMITTEE OF EXAMINATION.

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd twenty-second April 1889 by the Committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chunder Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law Officer in any of the Established Courts of Judicature.

H. T. PRINSEP President
J. W. J. OUSELY Members of the
Committe of
Examination.

This Certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the Seal of the Committee this 16th Sixteenth day of May in the year 1889 corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda.

> J. C. C. Sutherland Secy. to the Committee.

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রদন্ত এই প্রশংসাপত্রে ঈশরচন্দ্রের নামের শেষে "বিভাসাগর" উপাধিটি লক্ষণীয়। অনেকে লিখিয়াছেন, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের পাঠ সমাপন করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ মিলিত হইয়া তাঁহাকে "বিভাসাগর" উপাধি দিয়াছিলেন। এরপ উক্তিযে ভিত্তিহীন, তাহা জানা যাইতেছে।

### ন্থায়-শ্ৰেণী

১৮৩৯ থ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র ন্থায়-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন ।
নিমাইচন্দ্র শিরোমণি তথন এই শ্রেণীর অধ্যাপক।

এই বৎসর (১৮৩৯) ২১ মে তারিখে সকল বিভাগের বহু ছাত্র সংস্কৃত কলেকে ইংরেজী-বিভাগ পুন:প্রতিষ্ঠার জন্ম সেক্রেটরী জি. টি. মার্শেলের নিকট আবেদন করেন। আবেদনপত্তে নাম-শ্রেণীর ছাত্র-বর্গের নামের মধ্যে ঈশ্বরচক্রেরও নাম আছে। আবেদনকারীরা লিখিয়াছিলেন:—

#### ন্তারশাল্ভাখ্যারিনাং ছাত্রাণাং

১৮৩৯ থ্রীষ্টাব্দে ছায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র একটি রচনা-প্রতিষোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে লিথিয়াছেন:—

পশ্চিম অঞ্জে, [সাহারাণপুরের] জন মিরর নামে, এক অতি
মহামুভাব সিবিলিয়ান ছিলেন। ঐ মাননীর বিজোৎসাহী মহোদয়ের
প্রস্তাব অফুসারে, পুরাণ, সুর্যাসিদ্ধান্ত, ও রুরোপীয় মতের অফুষায়ী ভূগোল
ও থগোল বিষরে, কভকগুলি লোক লিখিয়া, একশত টাকা পারিতোবিক
পাইয়াছিলাম। (পু. ১৬)

এই সকল শ্লোক বিভাসাগর-রচিত 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্' পুস্তকে মুক্তিত হুইয়াছে। কিন্তু এই পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ৫০,—এক শভ টাকা নহে।

সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোমিকের কোন তালিকা পাই নাই, এই কারণে স্থায়-শ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে পারিতোমিক পাইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই। শভ্চন্দ্র লিখিয়াছেন, তিনি "দর্শনের প্রাইজ্ব ১০০১ টাকা পান, এবং সংস্কৃত কবিতা-রচনায় সর্বাপেক্ষা ভাল কবিতা লিখিয়া ১০০১ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।" "বিস্থার প্রশংসা" নামে সংস্কৃতে একটি পত্য রচনা করিয়া ঈশবরচন্দ্র প্রতিযোগিতায়,এক শত টাকা পাইয়াছিলেন—এ কথা তিনি নিজেই 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে নিমাইচক্র শিরোমণির মৃত্যু হইলে সর্বানন্দ আয়বাগীশ কিছু দিন অস্থায়ী ভাবে আয়শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১১ আগস্ট ১৮৪০ তারিখে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মাদিক ৮০ বেতনে স্থায়ী ভাবে আয়-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। দ্বীরুচক্র আয়-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর (ইং ১৮৪০-৪১) প্রধানতঃ জয়নারায়ণেরই নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আয়-শ্রেণীতে তাঁহাকে ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, আয়ুস্ত্র ও কুস্থমাঞ্জলি পড়িতে ইইয়াছিল।

১৮৪০-৪১ এটাবে স্থায়-শ্রেণীর দিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র একাধিক বিষয়ে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; স্থায়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১০০২, পত্মরচনার জন্ম ১০০২, দেবনাগর-হস্তাক্ষরের জন্ম ৮১, এবং বাংলায় কোম্পানীর রেগুলেশ্যন বিষয়ে পরীক্ষায় ২৫১—সর্বসাকল্যে নগদ ২৩৩১। তাঁহার পভারচনার বিষয় ছিল—অগ্নীধ রাজার তপস্তা; ইহা তাঁহার 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দেও বিত্যাসাগর কয়েক মাস জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অধীনে ত্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক বৃত্তি ৮০ ঐ বৎসরের জুন মাসে বন্ধ হইয়া যাইবার উল্লেখ ২৪ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে প্রস্তুত ছাত্রদের বৃত্তির একটি তালিকায় পাইয়াছি। বিত্যাসাগর অনধিক তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে ত্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন।

## জ্যোতিষ-শ্ৰেণী

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাদে স্থির হয়, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার-শ্রেণীর ছাত্রগণকে অস্কৃতঃ এক বৎসর ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়িতে হইবে। এই বিষয়ে অধ্যাপনার জন্ম পরবর্ত্তী মে মাদে, উইল্সন সাহেবের স্থপারিশে, যোগধ্যান মিশ্র নামে এক জন পণ্ডিত মাসিক ৮০ বেতনে নিযুক্ত হন। আমার মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র খ্যায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে জ্যোতিষ-শ্রেণীর পাঠও লইয়া থাকিবেন। তিনি যে এক সময় এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাদে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দেন, তাহাতে জ্যোতিষের অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্রেরও স্বাক্ষর আছে।

#### প্রশংসাপত্র

বাবো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে বিভাসাগর কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেন্ডের প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ইহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; কৌতৃহলী পাঠক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিছ্যাসাগর' পুস্তকে তাহার প্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন।

৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিধে সংয়্বত কলেজের অধ্যাপকবর্গও মিলিত হইয়া বিভাসাগরকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা একথানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইরপ:—

অন্মাভি: শ্রীঈশবচন্দ্র বিভাসাগরার প্রশংসাপত্তং দীরতে। অসে কলিকাতারাং শ্রীযুত কোম্পানিসংস্থাপিতবিভামন্দিরে ১২ বাদশ বংসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্যোপস্থারাধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান।

স্মীলভরোপস্থিতভৈডতভৈডেব্ শাল্লেব্ সমীচীনা বৃাৎপত্তিবজনিষ্ট। ১৭৬৩ এডছেকান্দীর সৌরমার্গশীর্যন্ত বিংশতিদিবসীয়ম্।

> Rassomoy Dutt, Secretary. 10 Decr. 1841.

ইহাই সংক্ষেপে বিভাসাগর মহাশয়ের ছাত্রজীবনের ইতিহাস,—
নীরস ইতিহাস সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি বাংলা ভাষাকে সর্ব্ধপ্রথমে
সরস করিয়া সাহিত্যের মর্য্যালা দান করিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিশ্বৎ
কর্মজীবনের উভোগপর্বের ইতিহাস ঐতিহাসিকের নিকট্রক্ম ম্ল্যবান্
হইবার কথা নয়।

# ঢাকুরী-জীবন

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার

কলিকাতা গবৰ্মেন্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহিব হইয়া সৌভাগ্যক্ৰমে অল্প দিনের মধ্যেই এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিভাসাগরের চাকুরী জুটিল। ৯ নবেম্বর ১৮৪১ তারিখে মধুস্থদন তর্কালম্বারের মৃত্যু হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেন্ডাদারের পদ শৃত্য হয়। ঈশবচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হইলেন। বিলাত হইতে যে-সকল সিবিলিয়ান এদেশে চাকুরী করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে কলিকাতায় থাকিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিথিতে হইত: পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন জেলার শাসনকার্য্যের ভার পাইতেন। তথন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেকেটবী ছিলেন ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শেল: গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বুত্তি-পরীক্ষায় পরীক্ষক থাকিতেন, তাহা ছাড়া কিছু দিন ঐ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটরীও ছিলেন। স্থতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের ক্রতিত্বের সহিত পূর্ব হইতেই তাঁহার পরিচয় ছিল। মার্শেল ঈশবচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বন্ধীয় গবর্মেন্টের নিকট এক স্থপারিশ-পত্র পাঠাইলেন ( ২৭ ডিসেম্বর ১৮৪১ )। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিথ হইতে বিভাসাগর মাসিক ৫০ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের **मिर्विक्षानित वा अक्षान পिएट उद भएन निवृक्त इटेरनन। वर्खमान वाश्नाद** সর্বপ্রধান শিক্ষাগুরুর ইহাই কর্মজীবনের আরম্ভ।

क्रां श्विन भार्मिन स्मरत्यानारतत कार् थूनी हहेशा छेठिरनन।

পণ্ডিতের সংস্রবে আসিয়া তিনি ক্রমেই তাঁহার বৃদ্ধির স্ক্রতা, জ্ঞানের গভীরতা, কর্ম্মের ক্ষমতা এবং হৈর্য্য, তেজ্বস্থিতা ও চরিত্রবলে মৃথ্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই চাকুরী গ্রহণের ফলে, মার্শেল সাহেবের পরামর্শে তাঁহাকে ভাল করিয়া ইংরেজী ও হিন্দী শিখিতে হইল। বিভাসাগরকে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখিতে হইত; এই কার্য্যের জন্ম ইংরেজী ও হিন্দীর জ্ঞান একাস্ত আবশুক ছিল। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি অল্পস্কল্প ইংরেজী শিথিয়াছিলেন, এখন প্রতিদিন বৈকালে শিক্ষকের সাহায্যে ইংরেজী পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু তালতলা-নিবাসী হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হুরেক্রনাথের পিতা) তাঁহাকে প্রথমে কিছু দিন ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। প্রাতে এক জন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহাকে হিন্দী শিথাইতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে বিভাসাগর রীতিমত সংস্কৃতের চর্চাও করিয়াছিলেন; এই সময় তিনি সাংখ্য ও পুরাণ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন।

কোর্ট উইলিয়ম কলেজে থাকিবার কালে অনেক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ ও গণ্যমান্ত দেশীয় বড়লোকের সহিত বিভাসাগরের আলাপ-পরিচয় হয়। ক্যাপ্টেন মার্শেল কাউন্সিল-অব-এড়কেশন বা শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটের (Mouat-এর) সহিত বিভাসাগরকে পরিচিত করাইয়া দেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরী বিভাসাগরের গতি নির্দেশ করিল।

প্রায় পাঁচ বংসর কাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্য করিবার পর বিভাসাগরের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার স্থবিধা মিলিল। যে-প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের ইচ্ছা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্যের ২৬এ মার্চ রামমাণিক্য বিভালস্কারের পরলোকগমনে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শৃশু হয়। বিভাসাগর এই পদের জন্ম ইংরেজীতে একখানি আবেদনপত্র পাঠাইলেন (২৮ মার্চ)। এই আবেদনপত্রের সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী মার্শেল সাহেবের একখানি প্রশংসাপত্র ছিল। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ:—

Certified that Ishwar Chunder Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengallee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanscrit College and studied all the branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since, by private study, acquired a very considerable degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office—and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanscrit College for the last four years, in which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character.

College of Fort William 28th March 1846.

G. T. MARSHALL Secretary College

বিভাসাগরের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলোচনার পর, তাঁহার আবেদন-পত্র স্থপারিশ করিয়া, সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত ৩১ মার্চ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্কে পত্র লিখিলেন। ২ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখের পত্রে শিক্ষা-পরিষদ্ বিভাসাগরের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ফোর্ট করিতে লাগিলেন, সম্পাদক রসময় দত্ত তাহাতে কর্ণপাত করা সম্বত মনে করিলেন না। এই বাধায় বিভাসাগরের জ্বলস্ত উৎসাহ নিমেষে শীতল হইয়া গেল। স্বাধীনচেতা পণ্ডিত চটিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিলেন। বন্ধুদের সহস্র অন্ধ্রোধ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। বিভাসাগর-চরিত্রের ইহা এক বিশেষত্ব।

১৬ জুলাই ১৮৪৭ তারিখে বিত্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইল।
তথনকার দিনে এক কথায় ৫০ টাকা বেতনের চাকুরী এক জন পণ্ডিত
কি করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন, বিজয়ী রসময় দত্ত তাহা ব্ঝিয়া উঠিতে
পারেন নাই। তিনি নাকি এক জনকে বলিয়াছিলেন, "বিত্যাসাগর
খাবে কি ?" এই কথা বিত্যাসাগরের কর্ণগোচর হইলে তিনি দত্তমহাশয়কে জানাইতে বলিয়াছিলেন,—"বোলো বিত্যাসাগর আলু-পটল
বেচে খাবে।"

# ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মার্শেল সাহেব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রে গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের পদ শৃত্য হওয়ায় তিনি সেই পদে বিভাসাগরকে নিযুক্ত করিলেন। এই পদ শৃত্য হওয়ায় ইতিহাসটুকু চিত্তাকর্ষক। দেশবিখ্যাত স্থরেন্দ্রনাথের পিতা তালতলার তুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী বজায় রাখিয়াও অতিরিক্ত ছাত্র হিসাবে মেডিক্যাল কলেজে লেকচার শুনিতে যাইতেন। অবশেষে তিনি ডাক্তারি করাই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন। ১৬ জাকুয়ারি ১৮৪০ তারিথে তুর্গাচরণ মেজর মার্শেলের হত্তে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। পরবর্ত্ত্রী ১ মার্চ তারিথে পাঁচ হাজার

টাকা জামিন দিয়া মাসিক ৮০১ টাকা বেতনে বিভাসাগর এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। \*

#### সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্তের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালকার জঙ্গপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মূর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন। শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটরী ডাঃ ময়েট তাঁহার স্থানে বিভাসাগরকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে বিভাসাগর এই পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে ডাঃ ময়েট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বিভাসাগর জানাইলেন, শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহাকে প্রিমিপালের ক্ষমতা দিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ ময়েট বিভাসাগরের নিকট হইতে ঐ মর্মে একগানি পত্র লিথাইয়া লইলেন।

৪ ভিদেশর ১৮৫০ তারিথে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছাড়িয়া পরদিন বিভাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং কিরপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্ম বিভাসাগরের উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিভাসাগর "দীর্ঘচিন্তা ও যথেষ্ট বিবেচনা-প্রস্তুত" এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদে দাগিল করিলেন। প

<sup>\*</sup> Proceedings of the College of Fort William.—Home Miscellaneous No. 575, pp. 598, 650.

<sup>†</sup> General Report on Public Instruction, etc. 1850-51 গ্রন্থের ৩৪-৪৩ পূঠার এই দীর্ঘ রিপোর্ট মুক্তিত হইরাছে। স্থলচন্দ্র মিত্রের বিভাসাগর-জীবনীতেও ইহা উদ্ধৃত হইরাছে।

কলেজ-পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও পাঠ্য-প্রণালীর বছবিধ পরিবর্ত্তন সমর্থন করিয়া এই রিপোর্ট লিখিত। পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ যে সংস্কৃত বিভাস্থালনের কেন্দ্র ও মাতৃভাষা-রচিত সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র হইবে, এবং এই বিভালয়ের ছাত্রেরাই যে শিক্ষকরণে এক দিন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিত্য-রস বিতরণ করিবে,—পরিবর্ত্তনের ফল যে একান্ত শুভ ও আশাপ্রদ, রিপোর্টে তিনি এ কথা দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন।

শিক্ষা-পরিষদ এমনই এক জন কার্য্যপটু, দৃচ্চিত্ত লোককে চাহিতেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করা যায় কি না—এই
কথাই কিছু দিন হইতে তাঁহারা ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে
সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত অবসর গ্রহণ করিলে পুরাতনের
বাধা সরিয়া গেল। শিক্ষা-পরিষদ বঞ্চীয় গ্রহেণ্টকৈ লিখিলেন—

দশ বছর ধরিয়া বাবু বসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। তাহার উপর সারাদিন তিনি অক্সত্র দায়িত্পূর্ণ কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন। কলেজের যথন কাজ চলে, তথন তিনি কলেজে উপস্থিত থাকিতে পারেননা। ফলে কলেজের শৃত্যালা শিথিল হইয়াছে। হাজিরা-থাতার উপর মোটেই নির্ভির করা চলে না, এবং নানারূপ গোলমাল ও অব্যবস্থায় কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—কার্য্যকারিতা একাস্কভাবে ক্ষ্য হইয়াছে। অথচ এই বিত্যালয় এক বিপুল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান, কারণ কলেজের ছেলেদের নিকট হইতে মাহিনাম্প্রভাব হয় না।

বাংলার সাহিত্য-স্থষ্টি ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানের যে আন্দোলন স্বক্ন হইরাছে, কমিষ্ঠ লোকের হাতে পড়িলে সংস্কৃত কলেজ সেই আন্দোলনের সহায়করণে অনেক কাজ করিতে পারে। বাবু বসময় দত্তের পদজ্যাগে এই প্রতিষ্ঠানের প্নর্গঠনের একমাত্র অন্তরার দ্র হইল। কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডাঃ প্রেক্সার আর্বর্গী ভাষার যেরপ স্পণ্ডিত, সেইরপ সংস্কৃত ভাষার বৃংপের কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাওয়া ঘাইতেছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষা-পরিবদের মতে, পণ্ডিত ঈষরচন্দ্র শর্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। এক দিকে তিনি ইংরেজী ভাষার অভিজ্ঞ, অন্ত দিকে সংস্কৃত-শান্ত্রে প্রথম প্রেণীর পণ্ডিত। তথু তাহাই নহে, তাঁহার মত উত্তমশীল, কর্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালীর মধ্যে হুর্রভ। তাঁহার রচিত 'বেতাল পঞ্বিংশতি' ও 'চেমার্সের বামোগ্রাফি'র বঙ্গাম্বাদ সমস্ত গবর্মেন্ট স্কুল-কলেজেই বাংলার পাঠ্যপুক্ত হিসাবে পড়ান হয়। তিনি অধ্যক্ষ হইলে বর্তমান সহকারী সম্পাদক প্রশাচন্দ্র বিভারত্বকে সাহিত্য-শান্তের অধ্যাপক্ষের পদ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ উঠিয়া যাইবে। এই ছই পদের বেতন মোট ১৫০২ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০২ টাকা দিলেই চলিবে। স্মৃতরাং এই পরিবর্ত্বনে ব্যরবৃদ্ধির কোন আশ্বান

গবর্মেণ্টের অন্তুমোদনের অপেক্ষার সম্প্রতি অস্থারিভাবে পণ্ডিত ঈশবচন্দ্রের উপরই সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল ৷ (৪ জান্ধবারি, ১৮৫১)

সরকার শিক্ষা-পরিষদের প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। বিভাসাগর মাসিক দেড় শত্ত টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন (২২ জান্ত্রারি ১৮৫১)। এক কথায় কলেজের সংস্কার, পুনর্গঠন ও পরিবর্ত্তনের পূর্ণ অধিকার তাঁহার হাতে দেওয়া হইল।

# সংস্থৃত কলেজের পুনর্গঠন

১৮৫১ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষেইহার পুনর্গঠনের ইতিহাস। বিভালয়ের শাসনশৃন্ধলার দিকে বিভাসাগর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। নিয়মিত উপস্থিতির দিকে নজর রাখা হইল; সামান্ত কারণে শ্রেণীত্যাগ এবং অকারণ গণ্ডগোল ও বিশৃন্ধলা প্রভৃতি নিবারণ করার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইল। প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজের ছুটি বন্ধ করিয়া সপ্তাহাস্তে রবিবাবে ছুটির দিন ধার্য্য হইল। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈছ্য ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকারী ছিল। কিন্তু বিভাসাগর ছিলেন—দেশে শিক্ষাবিন্তার ও লোকের জ্ঞানরৃদ্ধির পরম বন্ধু। তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথমে কায়স্থ, পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে-কোন সম্রান্ত ম্বরের হিন্দুকে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অবাধ অমুমতি দিলেন।

বিভাসাগর নিজের কলেজের জন্ম আর একটি কাজ করিলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্মান ও ছাত্রদের ভবিন্যতের উপরও যে তাঁহার প্রথব দৃষ্টি ছিল, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুকলেজ ও মাদ্রাসার পাস-করা কতবিভ ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিট্রেটের পদ দেওয়া হইত। বিভাসাগর শিক্ষা-পরিষদের মধ্য দিয়া গবর্মেণ্টের কাছে সংস্কৃত কলেজের স্থযোগ্য ছাত্রদিগকে এই বিষয়ে সমান স্থযোগ ও স্থবিধা দিবার সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইলেন (১৩ জাত্ময়ারি ১৮৫২)। প্রার্থনা গ্রাহ্ম হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে পরে ডেপুটিগিরি দেওয়া হইত।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হইতে সংস্কৃত কলেজ অবৈতনিক বিভালয় ছিল। ফলে দাঁড়াইয়াছিল এই, ছাত্রেরা বিনা প্রতিবন্ধে কলেজে প্রবেশলাভ করিতে পারিত এবং পরে স্ক্রিধা পাইলেই অন্য ইংরেজী বিভালয়ে চলিয়া যাইত। এমনও হইত, ভর্তি হইয়া নাম লিখাইয়া ছেলের আর দেখা নাই, তার পর দীর্ঘ অমুপস্থিতির ফলে যখন হাজিরাখাতা হইতে নাম কাটা গেল, তখন ছাত্র অথবা ছাত্রের অভিভাবক এমন করিয়া আদিয়া কর্তৃপক্ষকে ধরিয়া পড়িল যে, নিবেদন অগ্রাহ্ম করা হরহ। এই সব অস্থবিধা দূর করিবার জন্ম বিভাগাগর ১৮৫২ খ্রীষ্টান্দের আগন্ট মাদে প্রথমে হুই টাকা প্রবেশ-দক্ষিণার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। পুন:প্রবেশের জন্মও ঐ ব্যবস্থা বাহাল হইল। তার পর ১৮৫৪ খ্রীষ্টান্দের জুন মাদের মাঝামাঝি মাদিক এক টাকা বেতনের বন্দোবস্ত হইল। ইহাতে অব্যবস্থিতিত্ব ছাত্রদের কিঞ্চিৎ চৈত্রোদয় হইল, বিভালেয়ে নিয়মিত উপস্থিতির হারও যথেষ্ট বাডিয়া গেল।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নবেশ্বর মাসে সংস্কৃত কলেক্ষে এক উন্নত প্রণালীর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। ব্যাকরণ-বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হইল। পূর্ব্বে বোপদেবের 'মৃগ্ধবোধ' ছিল ব্যাকরণের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। সংস্কৃত শিক্ষার গোড়াতেই সংস্কৃতে লেখা এই হরহ ব্যাকরণথানি ছেলেদের পড়িতে হইত। এথানি আয়ত্ত করিতে লাগিত — চার-পাঁচ বৎসর; তাও ছেলেরা অর্থ না ব্বিয়াই মৃথস্থ করিত। কাঙ্কেই সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িবার সময় এই মৃথস্থ বিভা বিশেষ কাব্দে লাগিত না; দেখা যাইত, ভাষায় তাহারা আশাহ্মরূপ অধিকার লাভ করে নাই। বিভাসাগর ছেলেদের বাধাটুকু ব্বিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, বাঙালী ছাত্রকে সংস্কৃত শিথাইতে হইলে বাংলায় ব্যাকরণ পড়াইতে হইবে। তিনি 'মৃগ্ধবোধ' পড়ান বন্ধ করিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বাংলায় লেখা স্বর্ত্তিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুলী' ধরাইলেন। এই সঙ্গে 'শ্বজুপাঠ'ও পড়ান হইতে লাগিল। সংস্কৃত গল্য ও কাব্য হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত সংশ

'ঋজুপাঠে' সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নব ব্যবস্থার ফল ভালই হইল।
সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যবস্থায় সংস্কৃতে মোটাম্টিরপে বৃংপন্তি
লাভ করিতে তিন বংসরের বেশী সময় লাগে না।

বিভাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার বাধাবিপত্তি এমনি করিয়া দূর করিলেন।
অতঃপর তিনি সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগ পুনর্গঠনের কাজে
ইন্তক্ষেপ করিলেন।

তুইটি উদ্দেশ্য লইয়া সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; প্রথম, হিন্দু সাহিত্যের অফুশীলন; দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রম-প্রচলন। বাংলা-সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবের আমদানি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার স্থবিধার জন্ম ১৮২৭ খ্রীষ্টান্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজী-শ্রেণী থোলা হয়, কিন্তু ইহা আট বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টান্দের অক্টোবর মাসে শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় এই শ্রেণী পুনংস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু পূর্বের তায় এবারও আশাহ্মরপ ফল পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাসাগর এই ইংরেজী-বিভাগের শিক্ষা-প্রণালীর ভিতরের গলদ বেশ ব্রিতে পারিলেন। ব্রিতে পারিয়া তিনি ইহাকে ফলপ্রস্থ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংরেজী-বিভাগে একটি অধিকতর বিস্তৃত ও স্থনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বিত হইল। পাঁচ জন শিক্ষকের মধ্যে মাসিক এক শত টাকা বেতনে প্রসন্নর্মার সর্বাধিকারী হইলেন ইংরেজীর অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস হইলেন গণিতের অধ্যাপক। পূর্বের সংস্কৃতে অঙ্কশান্ত্রের অধ্যাপনা চলিত—ভাস্করাচার্য্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' ছাত্রদিগকে পড়িতে হইত। বিভাসাগর ইহা উঠাইয়া দিয়া অতঃপর ইংরেজীতেই গণিতের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলেন। এখন হইতে ইংরেজী অবশুশিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের অন্তর্গত করা হইল।

বিভাসাগর যথন এই সব সংস্কারে ব্রতী, সেই সময় শিক্ষা-পরিষদ্ কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ—বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে. আর. ব্যালান্টাইনকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আহ্বান করিলেন। শিক্ষা-পরিষদের নিমন্ত্রণে ডাঃ ব্যালান্টাইন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন (জুলাই-আগস্ট ১৮৫৩)। পরিদর্শনাস্তে একটি রিপোর্ট পরিষদে পেশ করিলেন:—

ঈশবচন্দ্র বিভাসাগরের খ্যাতির কথা শুনিয়া এবং কলিকাডা সংস্কৃত কলেজ-সম্পর্কে তৎপ্রদন্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধ বে ধারণা জন্মিয়াছিল, এই স্থণী অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে আমার সে ধারণা দৃঢ়তর হইল,—এই আলাপে আমি যথেষ্ঠ আনন্দলাভ করিলাম।

কলেজের পঠন-ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষ সম্ভোষ প্রকাশ করিবার পর তিনি কাশী ও কলিকাতা—এই উভয় সংস্কৃত কলেজের অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বারাণসীতে আবিষ্ঠিক ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা যে সম্প্রতি অসমীচীন, এই মত প্রকাশ করেন। তার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নৃতন কতকগুলি পুস্তক প্রবর্ত্তন ও ছাত্রদের ভাবগ্রহণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেন, তাহা বিভাসাগবের পরবর্তী রিপোর্ট ইইতে জানা যাইবে। নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ডাঃ ব্যালান্টাইন তাঁহার রিপোর্ট শেষ করিয়াছেন:—

ভারতীয় পাণ্ডিত্য ও ইংরেজী বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা ঘূচাইবার জন্মই আমি এই সকল কথার অবভারণা করিয়াছি। 
কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী এই উভয়বিধ পাঠ্যই পড়িতে হয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উভয় ভাষার শাস্ত্রের কোথায় মিল, কোথায় অমিল—
তাহা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হয়।

ছাত্রদের অবধারণ যে সস্তোষজনক নয়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি এবং সেই জম্মই কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া অভিবিক্ত আরও যে যে গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন, ভাহার প্রস্তাব করিয়াছি…।

শিক্ষা-পরিষদ ডাঃ ব্যালান্টাইনের বিপোর্ট বিছাসাগরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন (২৯ আগস্ট ১৮৫৩)। বিছাসাগর ডাঃ ব্যালান্টাইনের বর্ণিত প্রণালীর সমর্থন করিতে না পারিয়া পরিষদের নিকট যে উত্তর প্রেরণ করেন, তাহার বঙ্গাল্পবাদ নিয়ে দেওয়া হইল:—

বিভালয়ে বে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবর্তিত হইরাছে, ভাহা ডাঃ ব্যালান্টাইনের মত গুণী লোকের অন্ন্যোদন লাভ করিরাছে দেখিরা আমি অত্যস্ত স্থী হইরাছি।

ডাঃ ব্যালান্টাইনের নির্দ্দিষ্ঠ পাঠ্য পুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। মিলের লজিকের যে সংক্ষিপ্তসার তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য পুস্তকরূপে তাহাই তিনি প্রবর্তিত করিতে চান। বর্ত্তমান অবস্থার, আমার মতে, সংস্কৃত কলেজে মিলের গ্রন্থ পড়ান একান্ত প্রয়োজন। মিলের পুস্তকের মূল্য অধিক ;— ডাঃ ব্যালান্টাইনের সংক্ষিপ্তসারের প্রচলন প্রস্তাবের প্রধান কারণ ইহাই মনে হয়। আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহ একটু বেশী দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; কাজেই মূল্যাধিক্যের জন্তু এই উৎকৃষ্ঠ গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত থাকিবার কারণ নাই। ডাঃ ব্যালান্টাইন বলেন, তাঁহার সংক্ষিপ্তসার মিলের লজিকের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু মিল নিজে তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, আচ্বিশপ হোরেটলির তর্কশান্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থই তাঁহার লজিকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপক্রমণিকা। অভএব এ-বিষয়ে বিবেচনার ভার শিক্ষা-প্রিম্বদের উপর রহিল। ইংরেজী অম্বাদ ও ব্যাখ্যাসহ বেদান্ত, জ্বার ও সাংখ্য-দর্শনের তিনধানি

পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। 'বেদাস্তসার' পূর্ব্ব হইতেই পাঠ্যরূপে সংস্কৃত কলেজে গৃহীত; ইহার ইংরেজী অমুবাদ পড়ান ঘাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত ক্সায়-সম্বনীয় 'ভর্কস্:গ্রহ' এবং সাংখ্য-সম্পর্কিত 'ভত্তসমাস' নিতাস্তই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। আমাদের পাঠ্যস্চিতে উহাদের অপেকা উৎকৃষ্টতর পুস্তকের নির্দেশ আছে। বিশপ বার্কলের Inquiry সম্বন্ধে আমার মত এই যে. পাঠ্য পুস্তকরূপে ইহার প্রবর্তনে স্থফল অপেকা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। কভকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদাস্ত না পড়াইয়া উপায় নাই। সে-সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিম্প্রয়োজন। বেদাস্ত ও সাংখ্য যে ভাস্ত দর্শন, এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদৈধ নাই। মিখ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই হুই দর্শন অসাধারণ শ্রন্ধার জিনিস। मः इटि वयन এগুলি শিथाই छেই इटेटि, ইहाम्ब প্রভাব কাটাইরা তুলিতে প্রতিষেধকরণে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ান দরকার। বার্কলের Inquiry বেদাস্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে: ইউরোপেও এখন আর ইহা থাঁটি দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় না, কাজেই ইহাতে কোন ক্রমেই সে কাজ চলিবে না। ভা ছাড়া হিন্দু-শিক্ষার্থীরা যথন দেখিবে, বেদাস্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত এক জন ইউবোপীয় দার্শনিকের মতের অফুরপ, তথন এই চুই দর্শনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থায় বিশপ বার্কলের গ্রন্থ পাঠ্য পুস্তকরণে প্রচলন করিতে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত একমত নহি।

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংবেজী উভয় প্রকাবের পাঠ-পদ্ধতিই যে ভাল, এ কথা ডাঃ ব্যালান্টাইন স্থীকার করিয়াছেন। অথচ উভয়বিধ পাঠের ফলে "সভ্য ছিবিধ"—এই ভ্রাস্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে ক্ষন্মিতে পারে, এ ভয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"এ ভয় অলীক নয়।

#### नेचत्रहक्ष विकामागत

সংস্কৃত-শাল্পে পণ্ডিত অথচ ইংরেঞ্জীতেও অভিজ্ঞ আমি এমন-সব ব্রাহ্মণকে জানি, যাঁহারা পাশ্চাত্য লব্জিক ও সংস্কৃত ক্যায়,—এই উভয় শাল্পের মত ঠিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু উভয়ের মূল তত্ত্বের এক্য সম্বন্ধে কোন ধারণা তাঁহাদের নাই এবং সেজন্ত এক ভাষায় অন্তটির চিম্ভাপদ্বতি প্রকাশ করিতে অকম।" আমার বিশাস, বে-লোক সংস্কৃত ও ইংরেক্সী-এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বৃদ্ধিমানের মত পাঠ করিয়াছে—বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যে যথার্থরপে ধারণা করিয়াছে, তাহার কাছে সত্য-সত্যই। "সত্য তৃই বৰুমেব" এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে-শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে এইরপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হইবে। যেখানে ছইটি সভ্যের মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেথানে সেই এক্য যদি কোন বৃদ্ধিমান্ ছাত্র বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সেরপ ঘটনা সভাই অভুত বলিতে হইবে। ধরা যাক, ইংরেজী ও সংস্কৃত—উভর ভাষাতেই ছাত্রেরা লজিক, অথবা দর্শন বিজ্ঞানের যে-কোন বিভাগ অধ্যয়ন করিল। এখন যদি তাহারা বলে. "লজিকের পাশ্চাত্য থিয়োরিও সত্য, হিন্দু থিয়োরিও সত্য." অথচ যদি তাহারা উভরের মধ্যে এক্যের সন্ধান না পার এবং না পাইরা এক ভাষার সত্য অন্ত ভাষার প্রকাশ করিতে না পাৰে, ভাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তাহারা বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, না-হয় ষে-ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই ভাষার ভাহাদের জ্ঞান অল্প। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু-দর্শনে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা ইংরেজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না; ভাহার কারণ, সে-সব অংশের मश्य भार्थ किছ नाहै।

णः वामानीहेन **भाव** वत्नन,—"वर्छमान मः क्रष्ठ कत्मास्व

গঠন-পদ্ধতি এবং ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরেজী উভন্ন ভাষান্ন শিক্ষার রীডি হইতেই বুঝা যায়, এমন এক দল লোক গড়িয়া ভোলা দরকার, যাহারা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় শাল্পে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে, এবং উভয় দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দিভাষী ব্যাখ্যাতার কার্য্য করিয়া উভয়ের মধ্যে যেখানে দুখ্যতঃ অনৈক্য, সেইখানে সত্যকার মিল দেখাইয়া দিয়া অনাবশ্যক কুসংস্থার দূৰ করিবে ;---হিন্দুর দার্শনিক আলোচনা বে-সকল প্রাথমিক সত্যে পৌছিয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামজ্ঞ-বিধান করিবে।" ছঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যালাণীইনের সহিত অক্সমত। আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এক্য দেখাইতে পারিব। যদি-বা ধরিয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয়, উন্নতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্য-সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা তঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোন নুতন তত্ত্ব, এমন কি, তাহাদের শাল্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, ভাহারই পরিবদ্ধিত স্বরূপ—যদি ভাহাদের গোচরে আনা যায়, তবে তাহারা গ্রাহ্ম করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আরব-সেনাপতি অমরু আলেকজেন্দ্রিয়া বিজয় করিয়া যথন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—আলেকজেল্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি করা যাইতে পারে, তথন থালিফ উত্তর দিলেন, "গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাণের মতের অমুযায়ী, না-হয় বিরুদ্ধ; যদি অমুরূপ হয় ত এক কোরাণ থাকিলেই ষথেষ্ঠ : আর যদি বিরুদ্ধ মত হয় ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্ঠকর। অতএব ওগুলি ধ্বংস কর।" আমার বলিতে লজ্জা হয়—ভারতীয় পণ্ডিতগণের গৌড়ামি ঐ আরব-থালিফের গোড়ামির চেয়ে কিছ কম নয়। ভাহাদের বিখাস, সর্বজ্ঞ ঋষিদের মন্তিক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব

শান্ত্র-সমূহ অভ্রান্ত। আলাপ অথবা আলোচনার সমর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নৃতন সত্যের কথা অবতারণা করিলে, তাহারা হাসি-ঠাটা করিরা উড়াইরা দের। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে—বিশেষতঃ কলিকাতা ও তাহার আশে পাশে—পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব পরিস্ফৃট হইরা উঠিতেছে; শান্ত্রে যাহার অল্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রমা দেখান দ্রে থাক, শাল্তের প্রতি তাহাদের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং 'আমাদেরই জয়' এই ভাব ফুটিরা উঠে। এই সব বিবেচনা করিরা ভারতবর্ষীর পণ্ডিতদের নৃতন বৈজ্ঞানিক সত্যে গ্রহণ করাইবার কোন আশা আছে, এমন আমার বোধ হয় না। যে-প্রদেশের পণ্ডিতদের দেখিরা ডাঃ ব্যালান্টাইন অভিক্রতা সঞ্চয় করিয়া এই সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই উত্তর-পঞ্চিমাঞ্চলে জাঁহার মত থাটাইলে স্ফেল পাইবার সম্ভাবনা।

বাংলার কথা সতন্ত্র। 'ছই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত' এবং 'জোর করিয়া সামঞ্জন্ত-বিধান বিজ্ঞের কার্য্য নহে'—তাঁহার এই মস্তব্যগুলি থুবই সমীচীন। ভারতবর্ধের এই অংশের স্থানীয় অবস্থার দক্ষণ শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে আমাদের ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমি সরত্বে এখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাহাতে আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় পণ্ডিতদের কোন-কিছুতে হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয়। তাঁহাদের মনস্বাষ্টি সম্পাদনের প্রয়োজন নাই; কেন-না, আমরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য চাই না। আজ ইহাদের সম্মানও লুপ্তপ্রার, কাজেই এই দলকে ভর করিবার কারণ দেখি না। ইহাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। এ-দলের পূর্ব্ব-আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার আর বড় সম্ভাবনা নাই। বাংলা দেশে বেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে.

সেইখানেই পশুতদের প্রভাব কমিরা আসিতেছে। দেখা যাইতেছে. বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্ম অত্যস্ত ব্যগ্র। দেশীর পণ্ডিতদের মনস্বৃষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে স্থল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিথাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তাব—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই সব স্কুলের জন্ম প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন এক দল লোক স্বষ্টি করিতে হইবে: তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ मथल, প্রয়োজনীয় বছবিধ ভথ্যে যথেষ্ঠ জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরণের দরকারী লোক গড়িয়া ভোলাই আমার উদ্দেশ্য--- আমার সঙ্কা। ইহার জন্ম আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা কলেজের পাঠ শেষ করিয়া এই ধরণের লোক হইয়া উঠিবে—এমন আশা করিবার যথেষ্ঠ কারণ আছে। এ আশা অলীক নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ ष्यिकाती इटेरव--टेशाल कान मत्महरे थाकिरा भारत ना। ইংরেজী-বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্র হয়, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও যে তাহারা যথেষ্ঠ ব্যুৎপত্তিলাভ ও তাহার ফলে প্রচর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে জ্ঞানলাভ করিবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। স্থথের বিষয়, সম্প্রতি তাহাদের চিস্তাধারায় এমন পরিবর্ত্তন হইরাছে বে, মনে হয়, অতঃপর প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রই দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্থারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে। এথানকার সংস্কৃত কলেজের কাছে কি আশা করা বাইতে পারে. ভাহার নমুনাস্বরূপ রিপোর্টের সঙ্গে গত বর্ষের একটি বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী

অমুবাদ পাঠাইলাম। প্রবন্ধটির লেখক—দর্শন-বিভাগের ছাত্র রামকমল
শর্মা। রামকমল এই বিভালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, কলেজের পাঠ শেষ
করিতে তাহার এখনও তিন বংসর বাকী, এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে
সে এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

শিক্ষা-পরিষদ্ সব দিক্ বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন:—

ডা: ব্যালান্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও উন্নতির সম্বন্ধে এমন অনুকৃল মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া শিক্ষা-পরিষদ্ আনন্দিত। পরিষদ্ চান যে, অধ্যক্ষ বিভাসাগর ডা: ব্যালান্টাইনের সংক্ষিপ্ত-সার ও অক্সাক্ত গ্রহ্ম অবাধে ব্যবহার করেন। তাঁহার নিজের ও তাঁহার অধীন শিক্ষকদের পাঠনার অন্তর্গত বিষয়সমূহের অর্থ ব্যাইবার ও উদাহরণ দিবার জক্ত এগুলি অত্যস্ত কাজে লাগিবে। ডা: ব্যালান্টাইনের গ্রন্থের সহিত পরিচয়ে এই সব বিষয়ের শিক্ষার্থিগণ যথেষ্ঠ উপকৃত হইবে। তাঁহার বিভালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে অধ্যক্ষ যেন ডা: ব্যালান্টাইনের সহিত সর্বন্ধা পত্র-ব্যবহার করেন। কাশী ও কলিকাতা —এই ছুইটি প্রধান বিভালয়ের কর্ত্তারা শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে অবাধে মতের বিনিময় করেন, ইহাই শিক্ষা-পরিষদের ইচ্ছা। (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩)

সংস্কৃত কলেজ নৃতন করিয়া গড়িবার জন্ম বিভাসাগর প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় শিক্ষা-পরিষদের এই আদেশ তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি নিজ কার্য্যে অন্মের হস্তক্ষেপ সহিতে পারিতেন না এবং যাহা ঠিক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইতে এক চুলও নড়িতেন না। ৫ অক্টোবর ১৮৫০ তারিখে শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটকে লিখিত এই আধা-সরকারী চিঠিখানি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে:—

ডা: ব্যালাণ্টাইনের বিপোর্ট-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের আদেশ স্থিব-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম; সেই আদেশগুলি হবহু প্রতিপালন করিতে গেলে, পরিষদের অমুমতিক্রমে বে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজে প্রবর্ত্তন করিয়াছি, ভাহাতে অষণা হস্তক্ষেপ করা হইবে। ফলে কলেজে আমার অবস্থা কতকটা অপ্রীতিকর, এবং বিতালরের প্রয়োজনীয়তার দিক্ দিয়াও ক্ষতিকর হইবে।

কলেজ বন্ধ এবং বাড়ী বাইবার উত্তোগ-আয়োজনের ব্যস্ততার দক্ষন আমি এ-বিষয়ে সরকারী চিঠি লিখিতে পারিলাম না। ডাঃ ব্যালান্টাইনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার বিক্ষমে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি,আমার মনে আসিয়াছে; কলিকাতা-ত্যাগের পূর্ব্বে তাহা আমি জানাইয়া বাইতে চাই।

যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমি অনুমোদন করিতে পারি না, তাহাই গ্রহণ করিতে, অথবা আমার সমপদস্থ এক জন অধ্যক্ষের সহিত বিভালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মর্য্যাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটি গুরুত্ব বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিগত কথা সম্প্রতি আমি মিশাইতে চাহি না; এই সব সর্ত্তে কাজ করিতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই রাজী হইতেন না। ব্যক্তিগত আপত্তি ছাড়িয়া, প্রকৃত বিষয়ের অবতীর্ণ হইতেছি।

মনে হয়, ডা: ব্যালাণীইন এই ভাবিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য না হইলে ইংরেজা সংস্কৃতের ছাত্রেরা 'ছইরূপ সভ্যের' অমুবর্তী হইয়া পাড়বে। তাঁহার কাশীর পণ্ডিত-বন্ধুগণের মনোবৃত্তির সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন তুলিব না। কিন্তু এ কথা আমি জানি এবং জার করিয়া বলিতে পারি, বঙ্গদেশে এমন এক জনও বৃদ্ধিমান্ লোক খুঁজিয়া পাওয়া বাইবে না, যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজীতে শিক্ষিত হইয়া মনে করেন, 'সত্য ছই প্রকার।'

বাংলায় যথাৰ্থ অধিকারী কবিবার জ্ঞা ৰদি আমি সংস্কৃত শিখাইতে ু পাই, তার পর বদি ইংরেজীর সাহায়ে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কার্যো শিক্ষা-পরিষদের সাহায্য ় ও উৎসাহ পাই, ভাহা হইলে এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিম্ভ থাকিতে পারেন, কয়েক বৎস্বের মধ্যেই এমন এক দল যুবক তৈরারী করিয়া দিব, যাহারা নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে আপনাদের ইংরেজী অথবা দেশীর যে-কোন কলেজের কুতবিত ছাত্রদের অপেকা ভালরপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তাব করিতে পারিবে। আমার এই একাস্ত অভিলাব-এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকের করিবার জন্ম আমাকে যথেষ্ঠ পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে। ডা: ব্যালাণ্টাইন-কৃত সংক্ষিপ্ত-সার ও গ্রন্থের বেগুলি আমি অনুযোদন করিতে পারি—বেমন Novum Organum-এর ইংরেজী সংস্করণ—তাহা আনন্দসহকারে সম্বর বিভালয়ে চালাইব। কিন্ত তাহাদের প্রয়েজন, মূল্য অথবা আমি বেথানকার অধ্যক্ষ সেই বিভালয়ের বিশেষ অভাব ও অবস্থার সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়াই যদি আমাকে তাঁহার গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়. তাহা হইলে বলিতে হইবে—'আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।' এইরূপ ব্যবস্থা আমার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির বাধা জন্মাইবে এবং শিক্ষা-পরিষদের কর্মচারী হিসাবে আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান সম্বেও যে-দায়িত্ব আমি তীক্ষভাবে বোধ করি, তাতা একেবারে নষ্ট না হউক-ক্ষীণ তইয়া আসিবে।

আশা করি, ব্যস্তভাবে লিখিত আমার বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিতগুলি শিক্ষা-পরিষদ্ সদয়ভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাব কতকটা পরিবর্ভিত করিয়া লইবেন,—যাহাতে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্ধেশিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না হইয়া পড়ে।

ষদি দরকার হয়, কলেজের অবকাশের পর আমি এই বিধরে সরকারী—স্তরাং অধিকতর কেতাত্বস্ত—পত্র লিখিব।

এই পত্রথানিতে স্থকন কলিয়াছিল। বিভাসাগর নিজের ব্যবস্থিত
শিক্ষা-প্রণালী অন্তুসরণ করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার
শিক্ষা-প্রণালী যে স্থকলপ্রস্থ হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। এই
সাক্ষল্যের একটি প্রধান কারণ,—নিজের তাঁবে ঠিক ধরণের লোক বাছিয়া
লইবার অন্তুত ক্ষমতা বিভাসাগরের ছিল। সংস্কারের ফলে বিভালয়ের
ছাত্র-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদ্ সম্ভট্ট
হইয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জান্তুয়ারি মাস হইতে বিভাসাগরের বেতন
বাড়াইয়া তিন শত টাকা করিয়া দেন।

রাজকর্মচারীরা বিভাসাগরকে সম্মান করিয়া চলিতেন। শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যে তাঁহারা পগুতের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সিভিলিয়ানদিগকে প্রাচ্যভাষা শিক্ষা দিবার জন্ম প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ
ভাঙিয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জাহ্মারি মাসে বোর্ড অব একজামিনাস্
গঠিত হইলে বিভাসাগরকে বোর্ডের এক জন কর্মী-সদস্য করিয়া লওয়া
হইয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ও বাংলার প্রথম ছোট লাট
ক্রেডারিক হালিডে বিভাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার আদেশ
অন্ত্রসারে পরিষদ্ বারাসতের নিকটবর্ত্তী বাম্নমুড়া বঙ্গবিভালয় প্রদর্শন
করিতে বিভাসাগরকে পাঠাইয়াছিলেন (জুলাই, ১৮৫৪)।

শুধু পণ্ডিত নয়, বিভাসাগর সাহিত্য-বসিক ছিলেন। বাংলার বছ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি কোন-না-কোনরপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতার ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি নানাবিধ উত্তম পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিতেন। এই সভার উপর বিভাসাগরের কর্তৃত্ব ছিল। তত্ত্বোধিনী সভার অধীনে একটি প্রবন্ধনিচন সমিতি গঠিত হইয়াছিল; বিভাসাগর এই সমিতিরও একজন সভ্য ছিলেন।

কিন্তু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারই শিক্ষা-বিস্তারে বিজ্ঞাসাগ্যবের শেষ ও প্রধান কার্য্য নহে।

# বাংলা-শিক্ষা প্রচলন

তথনকার কালে দেশবাসীর শিক্ষার দিকে ভারত-সরকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। সংস্কৃত ও আব্বীর জন্ম সরকার কিছু টাকা ব্যয় করিতেন মাত্র। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গবর্নর-জেনারেল বেণ্টিক মিনিটে লিখিলেন,—"ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচারই বিটিশ-রাজের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শिक्ना-वावन मकन प्रश्रुती वर्ष एधू देश्दाकी-भिक्नांत क्रेंग वाह किताने ভাল হয়।" এই গুৰুতর সিদ্ধান্তের দিন হইতে গবর্মেন্ট ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থায় উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। বেন্টিক্ষের নব ব্যবস্থায় উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা-সম্পর্কিত অভাবই দুর হইতে পারে। সেই হেতু শিক্ষা-বিষয়ে সাধারণের দাবি বিশেষভাবে উপস্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়া ত আর দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারা ষায় না :--মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই জনসাধারণ জ্ঞানলাভ করে। এই দিক দিয়া প্রথম প্রচেষ্টার সম্মান সার হেনরী হার্ডিঞ্চের প্রাপ্য। দেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা-বিন্তারের জন্ম, আর্থিক অসচ্চলতার অম্ববিধাসত্ত্বেও, তিনি বঙ্গ বিহার উড়িয়ার নানা স্থানে (মাসিক ১৮৬৫ টাকা ব্যয়ে ) ১০১টি পল্লী-পাঠশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন (অক্টোবর, ১৮৪৪)। বিভাসাগর এই কার্য্যে ঘনিষ্ঠভাবে

যুক্ত ছিলেন। তিনি এইগুলির শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জক্ত বছ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল পাঠশালার জক্ত শিক্ষক নির্বাচনের ভার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেকেটরী মার্শেল ও বিক্তাসাগরের উপর ছিল।

কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতির অভাবে হাডিঞ্জের প্রচেষ্টা আশাস্থরপ সাফল্য লাভ করে নাই। চারি বৎসর নাইতে-না-যাইতেই পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধায়ক—বোর্ড অফ রেভিনিউ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—"সফলতা অসম্ভব, বাংলা পাঠশালাগুলির আর কোন আশা নাই।" তাহার পর হইতে সাধারণের শিক্ষার জন্ম সরকার আর বিশেষ কিছু করেন নাই। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার যে এক অসম্ভব কাজ নয়, ভারতবর্ষের অপর এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সে-কথা প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি নির্ব্বাচিত জেলায়, ছোট লাট টমাসন্ কর্ত্ব ব্যবস্থিত দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-প্রণালী যে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তৎসম্বন্ধীয় রিপোর্ট বড় লাটের হস্তগত হইল। বঙ্গ ও বিহারে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, 'সে কথা কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের তিনি বিশেষ করিয়া জানাইলেন এবং কর্ত্বপক্ষের আদেশ পৌছিবার পূর্ব্বেই বাংলা-সরকারকে ঐ বিষয়ে মতামত জানাইতে অন্ধরাধ করিলেন (৪ নবেম্বর ১৮৫৩)। একটি স্থসম্বন্ধ বাংলা শিক্ষা-প্রণালী কি উপায়ে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত এবং স্থরক্ষিত করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে এক থসড়া তৈয়ারী করিবার জন্ম বন্ধীয় গবর্ষেন্ট শিক্ষা-পরিষদ্কে লিখিলেন (১৯ নবেম্বর)। মাতৃভাষায় শিক্ষা-সম্বন্ধে অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্ট এবং টমাসনের ব্যবস্থাকে ভিত্তিম্বন্ধপ করিয়া সেই থসড়া তৈয়ারী করিতে হইবে।

৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪ তারিখে পরিষদ্ ঐ বিষয়ে সদস্যদিগের মিনিটগুলি বঙ্গীয় গবর্ষেন্টকে পাঠাইলেন।

বাংলায় ছোট লাটের পদ স্বষ্ট হইল (১ মে ১৮৫৪); প্রথম ছোট লাট হইলেন—ফ্রেডারিক জে. হালিডে। এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ত্ই মাস পূর্ব্বে শিক্ষা-পরিষদের সদক্তরপে হালিডে বাংলায় শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার মত একটি মিনিটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন (২৪ মার্চ)। শিক্ষা-পরিষদ্-প্রদত্ত কাগজপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া হালিডে স্থির করিলেন, তিনি নিজে ঘে-প্রণালী পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বড় লাটের গ্রহণার্থ ইহাই তিনি অহুমোদন করিয়া পাঠাইলেন (১৬ নবেম্বর)। হালিডের মিনিটের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা গেল:—

- ২। বঙ্গদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে। ইউরোপীয় এবং এদেশীয়—উভর শ্রেণীর ভন্সলোকের কাছে বিশেব অমুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়; কারণ, শিক্ষকের কার্য্য অতি অযোগ্য লোকের হাতেই গিয়া পডিয়াতে।
- ৩। এই পাঠশালাগুলিকে বথাসম্ভব উন্নত করিয়া ভোলা আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। এ-বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন ছোট লাটের দৃষ্টাস্ত অমুসরণ করাই শ্রেয়। পাঠশালাগুলির আদর্শস্বরূপ কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার। নির্মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে, গুকু মহাশরেরা আদর্শের প্রেরণার ক্রমশঃ পাঠশালাগুলিকে উন্নত ধরণে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে।
- ৫। এই বিষয় সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের অদক অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশবচন্দ্র বিভাসাগরের লেখা এক মস্তব্য সংযুক্ত হইল। এ কথা সকলেই জানেন, ইনি বাংলা-শিক্ষা প্রচারকার্য্যে বছদিন হইতেই অভ্যস্ত উৎসাহী। সংস্কৃত কলেজে নব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং বিভালরের পাঠ্য

প্রাথমিক পুস্তক-সমূহ রচনা করিরা এ-সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ঠ কাজ করিরাছেন।

- ৬। অধ্যক্ষের মন্তব্যান্তর্গত শিক্ষা-প্রণালী আমি সাধারণভাবে অনুমোদন করি। ইহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাই আমার অভিপ্রেত।
- ১৩। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের, এবং এ-বিষয়ে বাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত এই—সরকারী মডেল স্ক্লে প্রবেশ-দক্ষিণা প্রথম-প্রথম কিছু না থাকাই উচিত, অদ্র ভবিষ্যতে সমস্ত দেশীয় বিভালেরের মত এগুলিও নিশ্চয়ই নিজেদের খরচা নিজেরাই চালাইতে পারিবে।
- ২৮। শিক্ষক তৈয়ারী করিবার জ্ঞানর্মাল স্থ্লের প্রয়োজনীয়তার কথা কিছু বলি নাই। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষায় এখন বেশ ভাল শিক্ষক গড়িয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান অধ্যক্ষের হাতে পড়িয়া সংস্কৃত কলেজ বাংলা দেশে নর্মাল স্থূলের স্থান অধ্যক্ষার করিয়াছে।

ইহা হইতে স্পষ্ট ব্ঝা যায়, হালিডের মিনিটের মূল উৎস ছিল—
বিভাসাগরের নিপুণ মন্তব্য । বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-সম্পর্কে
এই মন্তব্যের অন্তর্গত নির্দ্দেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পরবর্ত্তী কালে
গৃহীত হইয়াছিল। এই কারণে বিভাসাগরের মন্তব্যটির বঙ্গান্থবাদ
দেওয়া প্রয়োজন:—

১। স্বন্ধিত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা-শিক্ষা একাস্ত বাঞ্নীর, কেন-না, মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

<sup>\*</sup> হালিডের এবং শিক্ষা-পরিষদের সদস্তগণের বিনিটগুলি—Selections from the Records of the Bengal Govt., No. xxii—Correspondence relating to Vernacular Education (Calcutta, 1855) গ্রন্থে মুখ্রিত হইরাছে।

- ২। দেখা, পড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্যবসিত হইলে চলিবে না; শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্ম ভূগোল, ইতিহাস, জীবন-চরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিছ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরতত শেখান প্রয়োজন।
- । নিম্নলিখিত প্রকাশিত প্রাথমিক পুস্তকগুলি পাঠ্যরূপে
   গ্রহণযোগা:—
- (ক) শিশুশিকা (পাঁচ ভাগ)। প্রথম তিন ভাগে আছে—
  বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠন শিক্ষা। চতুর্থ ভাগ—জ্ঞানোদয়-সম্পাকিত
  একথানি ছোট বই। পঞ্চম ভাগ—'চেম্বার্গ এডুকেশনাল্ কোর্ন'অন্তর্গত নৈতিক-পাঠ পুস্তকের ভাবামুবাদ।
  - (খ) প্রাবলী, অর্থাৎ জীবজন্তর প্রাকৃতিক বিবরণী।
  - (গ) বাংলার ইতিহাস-মার্শম্যানের প্রস্তের ভাবাত্রবাদ।
- (ঘ) চারুপাঠ বা প্রয়োজনীয় এবং চিন্তাকর্ষক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পাঠমালা।
- ( ৬ ) জীবনচরিত—'চেষার্স এক্সেম্প্র্যারি বায়োগ্রাকি'-অন্তর্গত কোপানিক্স্, গ্যালিলিও, নিউটন, সার্ উইলিয়ম হশেল, গ্রোশ্রস, লিনিয়স, ডুবাল, সার্ উইলিয়ম জোজ ও টমাস জেলিকের জীবনবৃত্তের ভাবারুবাদ।
- 8। পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থ বিভা এবং নীতিবিজ্ঞান সম্বনীয় গ্রন্থাবলী রচিত হইতেছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ত্ব, এতিহাসিক গ্রন্থসমূহ এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জাবনচ্রিত এখনও রচনা ক্রিতে হইবে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস হইলেই চলিবে।
- ৫। এক জন শিক্ষক হইলে চলিবে না; প্রত্যেক বিভালয়ে অস্ততঃ
   ছুই জন করিয়া শিক্ষক চাই। স্কুলগুলিতে সম্ভবতঃ ভিনটি ইইতে পাঁচটি

করিয়া শ্রেণী থাকিবে; কান্দেই এক জন শিক্ষকের দারা সুশৃঋলার কাজ চলিবে না।

- ৬। গুণ এবং অক্সান্ত অবস্থা অনুসাবে পণ্ডিতদের মাহিনা ন্যুনপক্ষে
  ৩০১, ২৫১ অথবা ২০১ টাকা হওয়া চাই। পূর্বক্থিত পুস্তকগুলি
  যথন রচিত হইয়া পাঠের জন্ম গৃহীত হইবে, তথন প্রত্যেক বিজ্ঞালয়ে
  মাসিক ৫০১ টাকা বেতনে এক জন হেড-পণ্ডিত রাথার প্রয়োজন হইবে।
- १। শিক্ষকেরা কোথাও না গিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট স্থানেই বাহাতে
   য়থানিয়মে বেতন পান, ভাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- ৮। হুগলী, নদীয়া, বৰ্দ্ধমান ও মেদিনীপুর—এই চারিটি জেলা বর্ত্তমানে কাজের জন্ত নির্বাচিত করিয়া লইতে হইবে। উপস্থিত পঁচিশটি বিজালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রয়োজনামুসারে জেলা চারিটির মধ্যে এইগুলি ভাগ করিয়া দেওরা হইবে। নগর এবং গ্রামের এমন স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যেন তাহার নিকটে কোন ইংরেজী কলেজ বা স্কুল না থাকে। ইংরেজী কলেজ ও স্কুলের আশে পাশে বাংলা-শিক্ষা ঠিকভাবে আদৃত হয় না।
- ১। কর্মকৃশল স্থদক্ষ তত্ত্বাবধানের উপরও বটে, এবং কৃতবিদ্য ছাত্রদের উৎসাহদানের উপরও বটে, বাংলা-শিক্ষার সাফল্য বহুপরিমাণে নির্ভর করে। জ্ঞানের জক্তই জ্ঞানোপার্জ্জন সাধারণ দেশবাসীর এখনও উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই। এই কারণে, ছোট লাট হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব— যাহা এত দিন চাপা ছিল—দুঢ়ভাবে প্রযুক্ত হওয়া দরকার।
- ১০। তত্মাবধানের নিম্নলিখিত উপায় বিশেষ কার্য্যকর এবং 
  অক্সব্যয়সাধ্য ছইবে।
- ১১। বাতারাতের ব্যরস্থন, মাসিক ১৫ ্ টাকা বেতনে হুই জন বাঙালী তত্ত্বাবধায়ক রাখা প্রয়োজন;—এক জন মেদিনীপুর ও ভ্গলীর জন্ম, আর এক জন নদীয়া ও বর্দ্ধমানের জন্ম। তাহাদের কাজ হইবে—

ঘন ঘন স্থলগুলি পরিদর্শন করা, শ্রেণীগুলির পরীক্ষা লওয়া, এবং শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন করা।

১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইবেন। ইহার জন্ম তাঁহাকে অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক দিতে হইবে না; কেবলমাত্র যাতারাতের খরচা দিলেই চলিবে। এই বাবদ বংসরে ৩০০ টাকার বেশী ব্যয় হইবে না। তিনি বংসরে একবার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া কর্ত্ত্পক্ষকে রিপোর্ট দিবেন। কর্ত্ত্পক্ষর উপরই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার ক্সন্ত থাকিবে।

১৩। গ্রন্থ-প্রণয়ন, এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার প্রধান ভন্নাবধায়কের উপর থাকিবে।

১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক কেন্দ্রভূমি হইরাও বাংলা শিক্ষক গড়িবার জ্বত্ত নর্মাল স্কুলরণে পরিগণিত হইবে।

১৫। এমনি ভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, পাঠ্য পুস্তক বচনা ও গ্রহণ, শিক্ষক-নির্ব্বাচন, এবং সাধারণ তত্বাবধানের ভার একই পদে যুক্ত হইলে, অনেক অন্থবিধা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

১৬। মাসিক এক শত টাকা বেতনে, প্রধান তত্ত্বাবধায়কের এক জন সহকারী নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে শিক্ষক-তৈয়ারী ও পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নে সাহায্য করিবেন এবং প্রধান তত্ত্ববধায়ক বাংলা স্কুল-পরিদর্শনে বাহির হইলে তাঁহার স্থানে অস্থায়ি-ভাবে কাজ চালাইবেন।

১৭। গুরুমহাশর-চালিত এখনকার পাঠশালাগুলি কোন কাঙ্গেরই
নর। বে-কাজে তাহারা অবোগ্য, এই সকল শিক্ষক সেই কাজ হাতে
লওরাতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীর। তত্ত্বাবধারকদের কাজ
হইবে—এই সকল পাঠশালা পরিদর্শন করা এবং শিক্ষাদানের রীতি সম্বদ্ধে
গুরুমহাশরদের রখাসাধ্য উপদেশ দেওরা। পূর্বোল্লিখিত পাঠ্য পুস্তকন্তলি

স্বযোগ-মত বথাসাধ্য প্রবর্ত্তন করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অস্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুলি বাহাতে প্রয়োজনসাধক বিভালয়রূপে গড়িয়া উঠে, সেদিকে তাঁহাদের বিশেব লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১৮। দেশীয় লোক অথবা মিশনরী কর্তৃক স্থাপিত বে-সব স্কুল স্থাদক শিক্ষকের হাতে আছে, অবশ্য তাহাদের উৎসাহ দেওয়া প্ররোজন। তত্মাবধায়কেরা এই সকল বিজ্ঞালয় পরিদর্শন করিয়া কি রক্ম উৎসাহ ও সাহায্য তাহারা পাইতে পারে, তাহা নির্দাবন করিবেন।

১৯। নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত, শহর ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগকে গবর্মেণ্ট স্কুলের আদর্শে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে প্ররোচিত করাও ভত্মাবধায়কদের এক কর্ত্তব্য হইবে।— १ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪।

হ্যালিডে ব্যয়বাহুল্য বর্জন করিবার ইচ্ছায় ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানের সমর্থন করেন নাই। তিনি মিনিটে লিখিয়াছিলেন,—

জানি, মাধার উপর কোন ইউরোপীয় না থাকিলে দেশীর তত্ত্বাবধায়কদের বেশী বিশাস করিতে পারা যায় না। কিন্তু পশুত ঈশরচন্দ্র শন্মা এক জন অসাধারণ লোক, তিনি এ-বিবরে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরীক্ষার ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দেখিলে আমি আনন্দিত হইব। পরীক্ষার ফল কি হয়, তাহা দেখিতে তিনি অত্যস্ত উৎস্কুক এবং আমি সত্যই মনে করি, ইহাতে তিনি সফল হইবেন।

কিন্ত শিক্ষা-পরিষদের সদস্যদের অনেকেই—রামগোপাল ঘোষ, সার্ জেম্স কোল্ভিল প্রভৃতি—এ প্রস্তাবের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। কিন্তু স্বর্ষর যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদের গুরু ভারের কথা শ্বরণ করিয়া বিভাসাগরকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক করিবার প্রস্তাবে তাঁহারা সম্বতি দেন

নাই। সংশ্বত কলেজ হইতে তাঁহাকে ছাড়িতে না-চাহিলেও তাঁহার।
শ্বির করেন ধে, "এই মহৎ আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্ত্রের কোন-না-কোনরূপ যোগ থাকা উচিত। পুস্তক, শিক্ষক এবং স্থানের নির্বাচন,
শিক্ষা-প্রণালী ও অপরাপর নানা বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ খ্বই
মূল্যবান্ হইবে।" কিন্তু হালিডে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন,
কোন বাধাই তাঁহাকে সে-কাজে বিচলিত করিতে পারিত না। ইহার
প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

বিভাসাগরের শক্তি সম্বন্ধে হালিডের একটা শ্রন্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা হইতে বন্ধুত্বের উৎপত্তি হয়। অনেক সময় তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া শিক্ষা-সম্পর্কায় নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতেন। বাংলার ছোট লাটের আসনে বদিবার পরই, হালিডে বিভাসাগরের উপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলির স্থান-নির্বাচনের ভার দিলেন। এই কাজের জন্ম তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ৩ জুলাই ১৮৫৪ তারিখে ছোট লাটকে তিনি যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি ২১এ মে হইতে ১১ই জুন পর্যান্ত, সংস্কৃত कलाब्बर ছाँदिर मगर, दशनी ब्बनार नियाशाना, तारानगत, कृष्णनगत, कीवशाहे. हक्तरकाना, श्रीश्वत, कामावश्वकृत, तामकोवनश्वत, माहाश्वत, মলয়পুর, কেশবপুর, পাঁতিহাল পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। এই দকল গ্রামের অধিবাদীরা স্থল-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল, এমন কি, তাহারা নিজ খরচায় স্থল-গৃহ নির্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরাইয়া আষায় विद्यामागत इननी (कनात अवाक श्वान, अथवा ननीया, वर्षमान अ ২৪-পরগণায় যাইতে পারেন নাই। যাইতে না পারিলেও, স্থল-প্রতিষ্ঠার উপযোগী গ্রামগুলির সম্বন্ধে তিনি নানারপ সংবাদ আহরণ করিয়াছিলেন। পত্তের শেষে তিনি লিখিতেছেন,—"বিভালয়-স্থাপনের জন্ম বেমনই অনুমতি পাওয়া যাইবে, স্থূল-ঘর তৈয়ারী করিবার জন্ম ছ-তিন মাস অপেক্ষা না করিয়া, আমার নির্বাচিত স্থানগুলিতে অমনই যেন স্থূল খোলা হয়।"

বিলাতের কর্ত্পক্ষেরা শেষে ব্রিতে পারিলেন, ভারতীয় প্রজাদের
শিক্ষা-ব্যবস্থা তাঁহাদের কর্ত্রের অন্তর্গত বটে। ১০ জুলাই ১৮৫৪
তারিথে বোর্ড অফ কন্টোলের সভাপতি, সার্ চার্লস্ উড, 'ভারতের
শিক্ষা-বিষয়ক চার্টার' নামে পরিচিত বিখ্যাত পর্রখানি স্বাক্ষর করিলেন।
পর-বংসর জামুয়ারি মাসে বাংলায় কাজ আরম্ভ হইল; শিক্ষা-পরিষদের
শ্বদলে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাক্শন বাহাল হইলেন। কিছু দিন
পরেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিভালয় স্থাপিত করিবার
উপায়-নির্দ্ধাণার্থে এক ইউনিভার্সিটি কমিটি গঠিত হইল। বিভাসাগর
এই কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।\* কলিকাতা বিশ্ববিভালয়
প্রতিষ্ঠিত হইলে বিভাসাগর ইহার 'ফেলো' মনোনীত হন।প

হালিডের মিনিটে প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, বিলাতের কর্ত্বপক্ষগণের পত্রে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যবস্থার নির্দেশ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার দিকে বড় লাটের ঝোঁক থাকায় তিনি প্রথমে কয়েকটি জেলা লইয়া কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। যদি সংস্কৃত কলেজের কাজের কোন ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে বিভাসাগর মাঝে মাঝে মডেল বন্ধবিভালয়গুলি পরিদর্শনের জন্ম বাহির হইতে পারেন, এ-সম্বন্ধে বড় লাটের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু

Letter to Pandit Ishwarehandra Sharma, dated 26 January, 1855.
 Public Con. 26 Jany. 1855, No. 164, also No. 153.

<sup>†</sup> Public Procdgs. 12 Decr. 1856, p. 7.

বিলাতের পত্র অনুসারে তাঁহাকে বাংলা-শিক্ষা-ব্যবস্থার স্থপারিণ্টেণ্ডেন্ট করা যায় না;—এ কার্য্য ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাক্শন এবং তদধীন ইনস্পেক্টরের দ্বারা চালিত হইবে।\*

ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাক্শন নিযুক্ত হইলেন। তরু ফালিডে অফ্রভা করিতে লাগিলেন, যদি বঙ্গদেশে বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা সফল করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে বিভাসাগরের মত লোকের সাহায্য ব্যতীত সে কার্য্য অসম্ভব। ডিরেক্টরকে লিখিত বাংলা-গবর্মেণ্টের পত্রে প্রকাশ:—

শিক্ষা-বিভাগের নৃতন ব্যবস্থাসত্ত্বেও, অস্ততঃ কিছু কালের জন্ত্র,
পশ্তিত ইম্মরচন্দ্র বিভাগাগরের মত বিশিষ্টরূপ গুণবান্ ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করা শ্রেমুস্কর, ইহাই ছোট লাটের মত। অধ্যক্ষ-হিসাবে সংস্কৃত কলেজের
কর্তব্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধ না হয়, অথচ এ কাজে তাঁহার প্রয়োজনীয়
সাহায্য কি করিয়া পাওয়া যায়, সে-সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ঠিক করিতে
ছোট লাট অন্বরোধ করিতেছেন। (২৩ মার্চ ১৮৫৫)

উত্তবে ভিরেক্টর প্রস্তাব করিলেন, স্থায়ী কর্মচারী—মিঃ প্র্যাটকে না-পাওরা পর্যান্ত বিভাসাগরকে অস্থায়িভাবে ইন্স্পেক্টর অফ স্থলের কাজে লাগান যাইতে পারে। এ প্রস্তাব কিন্ত ছোট লাটের মনঃপ্ত হুইল না। তিনি মিনিটে লিখিলেন—

অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্রকে নিযুক্ত করিয়া কোনই লাভ নাই। ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়চিত্ত লোক। বাংলা-শিক্ষা সথকে তাঁহার কতকগুলি জোরালো মতামত আছে। যদি তাঁহার মতলব অনুযায়ী কাজ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উৎসাহ ও বিচার-বৃদ্ধি সহকারে

<sup>\*</sup> Letter from C. Beadon, Scoy. to the Govt, of India, to W. Grey, Secy. to the Govt, of Bengal, dated 13 Feb. 1855.

মঞ্বী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সফল কৰিয়া তুলিবাৰ কাৰ্য্যে লাগিয়া যাইবেন। তিন মানে হউক আৰু তিন সপ্তাহে হউক, মি: প্ৰ্যাট বেমনই আসিবেন, অমনই সৰিয়া বাইতে হইবে, এইৰূপ অস্থায়িভাবে যদি ভাঁহাকে কাৰ্য্যে নিযুক্ত কৰা হয়, তবে তিনি যে কিছু কৰিয়া উঠিতে পারিবেন, এমন আমার বোধ হয় না।

আমার নির্দাবিত যে ঝংলা-শিকার ব্যবস্থা ভারত-গবর্মেন্ট কর্তৃক অমুমোদিত হইয়াছে, তাহাতে তিন-চারিটি জেলার উল্লেখ আছে। সেই জেলাগুলিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা কাজে পরিণত করিবার জক্ত নির্দিষ্ট বেতনে প্রতিনিধি-সাব-ইনস্পেট্টররূপে ঈখরচন্দ্রকে যদি নিযুক্ত করা যায়, তাহাতে আমি কোন আপত্তির কারণ দেখি না। ইহাতে মিঃ প্র্যাটের কাজে বাধা পড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। ঈখরচন্দ্রের কার্য্যের পরিদর্শন ছাড়াও, যে-সব জেলা তাঁহার কর্মক্ষেত্র, সেই সব স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজীও ইল-বঙ্গ স্কুল ও কলেজসমূহের ইন্স্পেট্টর হিসাবে তাঁহার করিবার কাজ মথেট্টই থাকিবে।

বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা অতি গুক্তর বিষয়। বহু কঠ স্বীকার এবং যথেষ্ঠ অনুসন্ধান করিয়া যাহা ঠিক করিয়াছি, সেই ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের এক জন প্রধান উভোগীকে যদি এমন কাজে নিযুক্ত করা হয়, যাহাতে নানা ভাবে প্রতিহত হইবার আশকা আছে, এবং তাঁহাকে ভূল পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যদি সেই ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিবার দিকে লইয়া যাওয়া হয়, তবে সত্যই তাহা ছংখের কথা। (১১ এপ্রিল ১৮৫৫)

২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে বাংলা-সরকার ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাক্শনকে এই সুরে পত্র লিখিলেন,—

ছোট লাট পণ্ডিত ঈশবচন্দ্রের মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোককে এরপ একটা অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করিবার বিরোধী। অতি অল্প দিনের কাজে পণ্ডিত কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এরপ নিরোগ তাঁহার চরিত্র ও গুণের যোগ্য হইবে না। বে-কোন মুহুর্ছে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—এমন অস্থায়ী ব্যবস্থা করিলে পণ্ডিতের প্রতি সরকারের অবিচার হইবে।

ছোট লাটের মত এই, পণ্ডিত ঈশ্বচন্দ্র শর্মাকে এখনই অন্থ্যাদিত ব্যবস্থা-অন্থসারে কাজ করিতে নির্দ্ধেশ করা হউক। পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী তিন-চারিটি জেলা কর্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লওয়া হউক। ইহাতে—অন্ততঃ এই সময়টায়—পণ্ডিতের কলেজের কাজে বিশেব বাধা জন্মিবে না।…সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বেতন ছাড়া, পণ্ডিত এই কাজ করিবার কালে মাসিক ছই শত টাকা এবং যাতায়াতের পথ-খবচা পাইবেন।

ভিবেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাক্শন তথনই বিভাসাগরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের পরামর্শ করিলেন। তাঁহাকে দক্ষিণ-বাংলার বিভালয়সমূহের সহকারী ইন্স্পেক্টর-পদে নিযুক্ত করা হইল; ১ মে ১৮৫৫ হইতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার উপর এই কাজে মাসে ত্বই শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। নিযুক্ত হইয়াই তিনি নিজের সাব-ইন্স্পেক্টর\* বাছিয়া লইলেন, এবং মডেল ঃস্কুল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে মফস্বলে পাঠাইলেন। প্রস্তাবিত নৃতন বাংলা বিভালয়গুলির শিক্ষক-নির্বাচনই হইল তাঁহার প্রথম কাজ। তিনি জানিতেন, এই সব

<sup>\*</sup> হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, মাধবচক্র গোলামী, তারাশহর ভট্টাচার্য এবং বিদ্যাসাগরের আতা দীনবন্ধু স্থায়রছ। ইইাদের বেতন ছিল—পথ-ধরচা ছাড়া মাসিক এক শত টাকা।

নির্ভর করিতেছে। সংস্কৃত কলেজে বাংলা শিক্ষক নির্বাচনের একটি পরীক্ষা গৃহীত হইবে বলিয়া তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নোটিস বাহির করিলেন। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে ছুই শতেরও অধিক পদপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল। দেখা গেল, আর কিছু শিক্ষা না পাইলে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই সরকারী মডেল স্থলগুলির ভার লইতে সমর্থ হইবে। এমনই করিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্ম একটি নর্মাল স্থলের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইল। 'পাঠশালা' নামে একটি বাংলা স্থল পূর্বে হিন্দু-কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে সেটি যাহাতে তাঁহার তত্ত্বাবধানে আদে, বিত্যাসাগরের অভিপ্রায় ছিল তাহাই। তিনি ডিরেক্টরকে বলিলেন, প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কাজে লাগিবে। যাহারা মফস্বল বিভালয়গুলির শিক্ষক হইতে চায়, তাহারা 'পাঠশালা'র শিখাইবার ও পরিচালন করিবার পদ্ধতি দেখিয়া, কখনও কখনও নিজেরাও পড়াইয়া, শিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ মডেল স্থলে পরিণত করা যাইতে পারে। ডিরেক্টরকে লিখিত ২ জুলাই ১৮৫৫ তারিখের পত্তে বিভাসাগর নর্মাল স্কুল-স্থাপনে তাঁহার উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই চিঠিতে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে লেখা আছে:-

তত্ববোধিনী পত্তিকার সর্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষরকুমার দত্ত নর্মান করে করিব প্রধান শিক্ষক হন—ইহাই আমার অভিমত। বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা লেখক অতি অল্লই আছেন; অক্ষরকুমার সেই সর্বোৎকৃষ্ট লেখকদের অক্তম। ইংরেজীতে তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে, এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ঠ অভিজ্ঞ; শিক্ষকতা-কার্য্যেও তিনি পটু। মোট কথা, তাঁহার অপেক্ষা

যোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই।---দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে আমি পণ্ডিত মধুস্ফন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করি।

বাংলা-স্থলের জন্ম উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সর্বব্রেই অমুভ্ত হুইতেছিল। বঙ্গীয় গবর্ষেণ্ট এবং ডিরেক্টর উভয়েই পণ্ডিতের প্রস্তাব অমুমোদন করিলেন। ছয় মাস অস্তর ৬০ জন করিয়া গুণী শিক্ষক স্থল হুইতে বাহির হুইবে; তুলনায় মাসিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় কিছুই নয়। ১৭ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে বিভাসাগরের তত্বাবধানে একটি নর্মাল স্থল খোলা হুইল।

সতন্ত্র বাড়ী না পাওয়ায় নর্মাল স্থল সকালবেলা ছই ঘন্টার জন্ত সংস্কৃত কলেজেই বসিত। স্থলটি ছাইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; উচ্চ শ্রেণীর ভার—প্রধান শিক্ষক স্থবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিম্ন শ্রেণীর ভার—দ্বিতায় শিক্ষক মধুস্থান বাচস্পতির উপর ছিল। ৭১টি ছাত্র লইয়া প্রথম স্থল খোলা হয়; তন্মধ্যে ৬০ জনকে মাসিক পাঁচ টাকা র্যন্তি দেওয়া হইত। ১৭ বছরের কম, অথবা ৪৫ বছরের বেশী বয়সী ছাত্রদের ভত্তি করা হইত না। প্রথম প্রথম কেবল উচ্চবর্শের লোককেই লওয়া হইত। 'বোখোদয়', 'নীতিবোধ', 'শকুস্তলা', 'কাদম্বরী', 'চারুপাঠ' ও 'বাহ্যবস্তু' পড়ান হইত। ভূগোল, পদার্থবিছ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পাঠ দেওয়া হইত। মাসে মাসে পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা ছিল। অমনোযোগী ছাত্রেরা বিছ্যালয় হইতে বিতাড়িত, এবং পাঠে অগ্রসর ছাত্রেরা শিক্ষকরপে নির্বাচিত হইত।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জাহুয়ারি মাসের মধ্যেই বিভাসাগর তাঁহার এলাকার প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি করিয়া স্কুল স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিভালয়-পিছু মাসে ৫০১ টাকা করিয়া খরচ পড়িত। বিভালয়-গৃহ গ্রামবাসীর ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ষ্ট্রাকশনের নির্দেশ ছিল, ছয় সাস পর্যান্ত ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইবে না, তাহার পর কিন্তু সম্ভব হইলে মাহিনা আদায় করা হইবে।

অক্লান্তকর্মা ঈশবচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নর্মাল স্কৃল, চারি জেলার মডেল স্কৃল ও বাংলা পাঠশালার তত্তাবধান করিতে লাগিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি যে-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ভারতসরকারের নির্দেশে, পূর্বতন নাম বদলাইয়া সে পদের নাম হইল—দক্ষিণ-বাংলার বিভালয়সমূহের স্পেশাল ইন্স্পেক্টর।

সার্ হেনরি হার্ডিঞ্জের স্থাপিত স্থলগুলি সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়াও বিভাসাগর দমিলেন না। তিনি মডেল স্থল-গুলিকে সার্থক করিবার জন্ম প্রচুর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নেও তিনি লাগিয়া গেলেন। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম স্থফলপ্রস্থ না হইয়া পারে না। কার্য্য-স্থচনার তিন বৎসর পরে তিনি বে বিপোর্ট লিখিলেন, তাহাতে সফলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রায় তিন বৎসর হইল মডেল বঙ্গবিভালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত ইইয়াছে।
এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলগুলি সম্ভোষজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে।
ছাত্রগণ সকল বাংলা পাঠ্য পুস্তকই পাঠ করিয়াছে। ভাষার উপর
তাহাদের সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়; প্রয়োজনীয় অনেক
বিষয়েও তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে।

গোড়ার অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল, মফস্বলের লোকেরা মডেল 
ফুলগুলির মর্ম বৃথিবে না। প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ সার্থকতা এই সন্দেহ
দূর করিয়াছে। বে যে স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত, সেই সব গ্রামের এবং
তাহাদের আশপাশের পল্লীবাসীরা এই বিভালয়গুলি অতি উপকারী
বলিয়া মনে করে; ইহার জক্ত সরকারের কাছে তাহারা কৃতজ্ঞ।
স্কুলগুলির যে যথেষ্ঠ আদর হইয়াছে, ছাত্র-সংখ্যাই তাহার প্রমাণ।

বিভাসাগর বিভিন্ন জেলায় যে-সকল মডেল স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

### নদীয়া

| বেল্ঘোরিয়া      | মডেল স্কুল | প্ৰতিষ্ঠাকাল | ••• | २२ . | আগষ্ট     | ንሖፋፍ. |
|------------------|------------|--------------|-----|------|-----------|-------|
| মহেশপুর          | ঐ          |              | ••• | ١ (  | সপ্টেম্বর | 19    |
| ভক্তনখাট         | ঐ          |              | ••• | 8    | ক্র       |       |
| কুশদহ বা খাঁটুৱা | ক্র        |              | ••• | 22   | ঐ         | 79    |
| দেৰগ্ৰাম         | ঐ          |              | ••• | 25   | ঐ         | 29    |

#### বৰ্জমান

| আমাদপুর         | মডেল স্কুল | ••• | २७  | আগষ্ট              | 2466 |
|-----------------|------------|-----|-----|--------------------|------|
| কোগ্ৰাম         | ঐ          | ••• | ₹ ٩ | ঐ                  | 19   |
| <b>খণ্ড</b> ঘোষ | ঐ          | ••• | 2 ( | <b>সেপ্টেম্ব</b> র | 19   |
| মানকর           | ঐ          | ••• | ৩   | ঐ                  | 19   |
| <b>দাইহাট</b>   | ঐ          | ••• | 25  | অক্টোবর            | 19   |

### হুগলী

| হারোপ      | মডেল স্কুল | ••• | 44          | আগষ্ঠ     | 3666 |
|------------|------------|-----|-------------|-----------|------|
| শিয়াখালা  | ঐ          | ••• | <b>70</b> ( | সপ্টেম্বর | 29   |
| কৃষ্ণনগৰ   | ঐ          |     | रेष्ट       | ঐ         | *    |
| কামারপুকুর | ঐ          | ••• | २४          | ঐ         | 19   |
| ক্ষীরপাই   | ঐ          | ••• | ۶.          | বেশ্বর    | *    |

# মেদিনীপুর

| গোপালনগর    | মডেল স্কুল | ••• | 2 5  | <b>মক্টোব</b> র  | stee |
|-------------|------------|-----|------|------------------|------|
| বাস্থদেবপুর | ঐ          | ••• | ٥    | ঐ                | *    |
| মালঞ        | ঐ          | ••• | ۶ :  | নবেম্বর          |      |
| প্রতাপপুর   | ঐ          | ••• | 39 f | ভ <b>দেশ্ব</b> র | *    |
| জক্পুর      | ঐ          | ••• | 28 € | <b>াত্</b> যারি  | 2260 |

বিত্যাসাগরের যত্ন চেষ্টায় অনেকগুলি বিত্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পাইকপাড়া বাজাদের প্রতিষ্ঠিত (১ এপ্রিল ১৮৫৯) কাঁদির ইংরেজ্রী-সংস্কৃত স্থূল তাহাদের অগ্রতম। কিছু দিন তিনি ইহার অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। মেদিনীপুর ঘাটাল অঞ্চলে "এনট্রান্স পরীক্ষার পাঠোপযোগী এক সংস্কৃত সহিত ইংরেজী স্কুল" প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে হুই জন স্থানীয় ভদ্রলোক আর্থিক সাহায্যের জন্ম তাঁহাকে লিখিলে তিনি অবিলম্বে তাঁহাদের জানাইয়াছিলেন,— "আপনাদিগের উত্যোগে ঘাটালে যে বিত্যালয় স্থাপিত হইতেছে উহার গৃহনির্মাণ সম্বন্ধে যে ৫০০১ পাঁচ শত টাকার অনাটন আছে আমি স্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দিব সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তজ্জ্জ্য অন্ত চেষ্টা দেখিবার আর প্রয়োজন নাই" (৬ জুলাই ১৮৬৮)। স্বগ্রামে তিনি বালকদের জন্ম একটি অবৈতনিক বিছালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন (১৮৫৩)। দক্ষিণ-বাংলার স্থল-সমূহের ইনস্পেক্টর লজ সাহেব বিভালয়টি পরিদর্শন করিয়া এইরূপ মস্তব্য প্রকাশ করেন :---

বীরসিংহ বিভালর :—এই স্থুলটি পণ্ডিত ঈশবচক্র বিভাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই সম্পূর্ণ ব্যবে পরিচালিত। এ কথা না বলিলে এই স্থবিখ্যাত জনহিতৈষীর প্রতি অবিচার করা হয়; ক্ল-গৃহের জক্ত তিনি বেশ উপযোগী স্থানে একথানি স্থলর বাংলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ছয়-সাত জন শিক্ষকের বেতন তিনি নিজেই দেন। ছাত্রদের নিকট মাহিনা লওয়া হয় না, বিনাম্ল্যে তাহাদের সকল রকম বই দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পশুতের নিজের বাড়াতে প্রায় ৩০ জন দরিদ্র ছেলের আহারের ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে; দরকার পড়িলে বস্ত্রাদি পর্যাস্ত যোগান হয়। অস্থথে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়; সকলের সম্বন্ধেই এমন যত্ন লওয়া হয় যেন প্রত্যেকেই পরিবারের এক জন।

এখানে সংস্কৃতই প্রধান পাঠ্য। উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী এবং নিম্ন শ্রেণীতে বাংলাও পড়ান হয়। স্কৃলে আটিট শ্রেণী আছে। ছাত্র-সংখ্যা ১৬০। প্রথম ও দিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা ইংরেজীতে ভালই প্রীকা দিয়াছিল, তবে তাহাদের উচ্চারণ শুদ্ধ নয়।

বাংলা সম্বন্ধে ছেলেরা বিশেষ মনোযোগ দেয় না। বাংলায় লেখা বিজ্ঞানের বই চালাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছি। ছেলেরা সংস্কৃত ভালই জানে। (২০ মে ১৮৫৯)

শেষ-জীবনে বিতাসাগর শহরের কর্মকোলাহল হইতে মাঝে মাঝে মধুপুরের নিকট কার্মাটারের নির্জ্জন সাঁওতাল-পল্লীতে আসিয়া বাস করিতেন। কার্মাটার স্টেশনের ধারেই বাগান সমেত তাঁহার বাংলাথানির ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া ধায়। প্রতিবেশী অসভ্য সাঁওতালদের তিনি এতই ভালবাসিতেন যে, তাহাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্ম নিজবায়ে এথানে একটি বিতালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিতালয়ের জন্ম তাঁহার মাসিক কুড়ি টাকা ব্যয় হইত।

# গ্রীশিক্ষা-বিস্তার

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার मत्रकात निरञ्जत कर्खरतात असर्गे विषय विषय मान कतिराजन ना। ইতিপূর্ব্বেই কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুথ কয়েক জন সম্রান্ত মহোদয় এবং এপ্রিটান মিশনরীগণ স্ত্রীশিক্ষার কিছু স্থচনা করিয়া রাগিয়াছিলেন। ৭ মে ১৮৪৯ তারিখে কলিকাতায় ভারত-হিতেষী ড্রিঙ্গুড়াটার বীটন কর্ত্তক একটি বালিকা-বিভালয় স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তখন इंटेट इर्थंडे माकना नां कि किया किन । शूर्ट्स रेशंद्र नाम किन-रिन् বালিকা-বিভালয়; পরে 'বাঁটন নারী বিভালয়'—এই নৃতন নামকরণ হয়। গোডা হইতেই বিভাদাগরকে সহকর্মা এবং উৎদাহী বন্ধুরূপে পাইবার মৌভাগ্য বাটন সাহেবের ঘটিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে বীটন বিভাগাপরের সহিত প্রথম পরিচিত হন। ঈশবচন্দ্রকে এক জন অক্লান্তকৰ্মী গুণী ব্যক্তি বলিয়াই তাঁহাৰ ধাৰণা জনিয়াছিল, তাই তিনি বিভাসাগরকেই বিভালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাছ করিবার জন্ত ধরিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৫০)। আচারবদ্ধ দেশবাদীকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্ম বিভাসাগর বিভালয়ের বালিকাদের গাড়ীর হুই পাশে "ক্আপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিষত্বতঃ"—মহুসংহিতার এই শ্লোকাংশ থোদিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পরেই বাঁটন পরলোকগত হন (১২ আগস্ট ১৮৫১)।
পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড ড্যালহাউদি বিভালয়-পরিচালনার
সমস্ত থরচ বহন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের
(মার্চ ১৮৫৬) পর হইতে ইহা সরকারী-ব্যয়ে-পরিচালিত সরকারী

বিভালয়ে পরিণত হইল, এবং বঙ্গের ছোট লাট ইহাকে সিসিল বীডনের তরাবধানে স্থাপিত করিলেন। ১২ আগস্ট ১৮৫৬ তারিথের পত্রে বীডন সাহেব বাংলা-সরকার সমাপে এক ব্যবস্থা পেশ করিলেন। এই বিভালয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের নজরে বিশেষ করিয়া পড়ে, এবং তাঁহারা যাহাতে এই বালিকা-বিভালয়ে ক্যাদের পড়াইতে প্ররোচিত হন, এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব সেই পত্রে ছিল। একটি কমিট করিবার প্রস্তাবও পত্রে ছিল। কমিটির সদশ্যরূপে রাজা কালীক্রফ দেব বাহাত্রর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাত্র, রমাপ্রসাদ রায় এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। বিভাসাগরকে সম্পাদক করিয়া তাঁহার উপর স্ক্লের তত্তাবধানের ভার দিবার জন্ম বীডন ব্যগ্র হইলেন। তিনি ছোট লাটকে লিখিলেন:— "কমিটি সম্পাদক-নিয়োগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বিলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহার সামাজিক সম্মান ও স্ক্লের সম্পাদক হিসাবে পূর্বপরিশ্রম তাঁহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে।"

বাংলা-সরকার সম্মত হইলেন। বীডন সাহেব কমিটির সভাপতি ও বিজ্ঞাসাগর সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন।

ড্রিক্ষওয়াটার বীটনের মত বিভাসাগরও স্থীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; তিনিও মনে করিতেন, স্থীশিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও কমিষ্ঠতা শুধু বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

১৮৫৪ এটিান্দের বিধ্যাত পত্রে ও অন্তত্র বিলাতের কর্তৃপক্ষের।
ন্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।
ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এক সমস্তা। সেই সমস্তা-সমাধানের
উপায় বহুল পরিমাণে বালিকা-বিত্যালয় স্থাপন। ১৮৫৭ এটিান্দের

গোড়ার দিকে বাংলা দেশে হালিডে সাহেব সেই কাজে হাত দিলেন।
তিনি বিভাসাগরকে ডাকাইয়া, তাঁহার সহিত এ-সম্বন্ধ খোলাখুলিভাবে
আলোচনা করিলেন। কাজ যে কত কঠিন, সে কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত
ছিল না। সাধারণ বালিকা-বিভালয়ে নিজেদের মেয়ে পাঠাইতে সম্বান্ত
হিন্দুদের মনে কতটা যে অনিচ্ছা আছে, তাহা তাঁহারা ভালরপেই
ব্বিতেন। যাহা হউক, বিভাসাগরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উৎসাহ ও
উভ্যমের সহিত কাজে লাগিলে এরপ সৎকার্য্যে জনগণের সহামুভ্তি
আকর্ষণ করা খুব কঠিন হইবে না।

বিভাসাগর অল্প দিনের মধ্যেই জানাইলেন, বর্দ্ধমান জেলার জৌগ্রামে তিনি একটি বালিকা-বিভালয় খুলিতে পারিয়াছেন (৩০ মে ১৮৫৭)। ডিরেক্টর প্রতিষ্ঠানটির জন্ত সরকারের কাছে ৩২ টাকা মাসিক সাহায্যের অন্থমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন।

দক্ষিণ-বঙ্গের স্থলসমূহের ইন্স্পেক্টর প্র্যাট সাহেবের নিকট হইতে সাহায্যের জন্ম তিনথানি আবেদন-পত্র আসিয়াছিল। ডিরেক্টর সেগুলি পূর্ব্বেই সরকারের দপ্তরে পেশ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত দোয়ারহাটা ও বৈগুবাটী থানার অন্তর্গত গোপালনগর, এবং বর্দ্ধমানের নারোগ্রামে তিনটি বালিকা-বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সেই তিনথানি আবেদন-পত্রে ছিল। ছোট লাট সকল দর্থাস্তই মঞ্জ্র করিলেন; প্রত্যেক স্থলেই পন্নীবাসীরা বিগ্যালয়-বাটী নির্মাণ করিয়া দিবার ভার লইল। সাহায্য মঞ্জ্র করিবার সময় ছোট লাট জানিতে চাহিলেন, বিভাগীয় ইন্স্পেক্টরদের নিকট হইতে ডিরেক্টর আর কোন আবেদন পাইয়াছেন কি না, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রার্থনাও তিনি পূর্ণ করিবেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের ভাব বিভাসাগরের কাছে ভাল

বলিয়াই মনে হইল। তিনি প্র্কেই বালকদের জন্ত মডেল বাংলা বিভালয়গুলি কার্যাকর ও স্থশৃন্ধল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইবার বালিকা-বিভালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ফিরাইলেন। মডেল বাংলা বিভালয়-সম্পর্কে তিনি ষে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই করিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন, সরকার তাঁহার মতলব সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। এই ধারণার বশে তিনি নিজ্প এলাকাভুক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা-বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সব বিভালয়-স্থাপনার সংবাদ তিনি ম্বথাসময়ে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাক্শনের কাছে পাঠাইয়া মাসিক সাহায়্য প্রার্থনা করিলেন। ডিরেক্টর প্রের্কার আদেশ অফ্রয়ায়ী অন্তান্ত আবেদন-প্রের সঙ্গে বিভাসাগরের পত্রগুলিও ছোট লাটের বিবেচনার্থ পাঠাইলেন।

নবেম্বর ১৮৫৭ হইতে মে ১৮৫৮—এই কয় মাসের মধ্যে বিভাসাগর ৩৫টি বালিকা-বিভালয় স্থাপন করেন। বিভালয়গুলির জন্ম মাসে ৮৪৫ টাকা খরচ হইত; ছাত্রী-সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০। এই সকল বালিকা-বিভালয়ের একটি তালিকা নিমে দেওয়া হইল:—

#### হুগলী

| গ্রাম | পোটবা   | প্রতিষ্ঠাকাল ২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ | মাসিক খরচ | 23/ |
|-------|---------|------------------------------|-----------|-----|
|       | দাসপুর  | ২৬ *                         |           | 201 |
|       | বঁইচি   | ১ ডিদেশ্বর                   |           | 02, |
|       | দিগণ্ডই | 9 *                          |           | ७२  |
|       | তালাভূ  | 9 "                          |           | 201 |
|       | হাতিনা  | 3¢ *                         |           | ۲۰, |
|       | হয়ের   | 5e *                         |           | ٧٠, |
|       |         |                              |           |     |

| ٠ | 8 | ٦ | v | 7 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

### ন্ত্ৰীশিক্ষা-বিস্তার

| নপাড়া              | ৩ - জামুয়ারি ১৮৫৮ | 28    |
|---------------------|--------------------|-------|
| উদয়বাজপুর          | ২ মাৰ্চ            | 20-   |
| বামজীবনপুর          | <b>&gt;</b>        | 20-   |
| আকাবপুর             | ₹ <b>∀</b> "       | 24    |
| শিয়াখালা           | ১ এপ্রিল           | २०५   |
| মাহেশ               | 2 "                | 20-   |
| বীরসিং <b>হ</b>     | <b>5</b> "         | ٧٠,   |
| গোয়ালসারা          | 8 "                | 20-   |
| দণ্ডীপুর            | e s                | 20-   |
| দেপুর               | ১ মে               | 20-   |
| রাউ <b>জাপু</b> র   | <b>5</b> "         | \$ a_ |
| মলরপুর              | 55 "               | 30-   |
| বি <b>ফুদাসপু</b> র | ۶¢ "               | ₹•~   |
|                     | বৰ্জমান            | •     |
| <b>রানাপাড়া</b>    | ১ ডিসেম্বর ১৮৫৭    | ۶۰,   |
| জামুই               | २৫ काञ्याति ১৮৫৮   | ٥٠,   |
| <b>একৃষ্ণপুর</b>    | <b>રહ</b> "        | 20-   |
| বাজাবামপুর          | રુ "               | 20-   |
| জ্যোৎ-শ্রীরামপুর    | ર૧ "               | 24    |
| দাইহাট              | ১ মার্চ            | ۲۰؍   |
| কাশীপুর             | ۵ "                | 57    |
| সাহুই               | ১৫ এপ্রিল          | 20-   |
| র <i>স্থল</i> পুর   | <b>২</b> ৬ "       | 02/   |
| বস্তীর              | ર૧ "               | 3 0   |
| বেলগাছি             | ১ মে               | ٧•٠   |

## মেদিনীপুর

| •          |                 |     |
|------------|-----------------|-----|
| ভাঙ্গাবন্ধ | ১ জাহ্যাবি ১৮৫৮ | 00, |
| বদনগঞ্জ    | ১• মে           | ٧٥٠ |
| শান্তিপুর  | 3¢ "            | 201 |
|            |                 |     |
|            | নদীয়া          |     |
| नमौग्रा    | 2 CA 7262       | २४८ |

F84.

১৩ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিথে বাংলার ছোট লাট ভারত-সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন,—পূর্ব্ধ ও দক্ষিণ-বাংলার বিভিন্ন স্থানে থে-সকল বালিকা-বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তয়৻ধ্য ২৬টি বিভালয়ের সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাক্শনের নিকট হইতে সাহায্যের জন্ত দরখান্ত আদিয়াছে। সরকারী-সাহায়্যদান-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী আর একটু ঢিলা না হইলে তিনি দরখান্ত মঞ্জ্র করিতে পারেন না। তিনি দেখাইলেন, ১ অক্টোবর ১৮৫৬ তারিথের পত্রে বিলাতের কর্তৃপক্ষ আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, বালিকা-বিভালয়গুলির ছাত্রীদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হইবে না। কিন্তু তৎসত্বেও ছোট লাট মনে করেন, আরও কিছু করা দরকার। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন, যথনই বালিকা-বিভালয়ের জন্ত নি-বরচায় উপয়্ক গৃহ এবং অন্ততঃ কুড়িটি ছাত্রী ভর্ত্তি হইবে এমন একটা আশা পাওয়া য়াইবে, তথনই স্থল-পরিচালনার সমস্ত খরচ সরকার সরবরাহ করিবেন।

 হুইলেন; বলিলেন, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এরপ বিভালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল।

ভারত-সরকারের এইরূপ আদেশ বিভাসাগরের কাজে বাধা জন্মাইল। সরকারের অহুমোদন পাওয়া ষাইবেই, এই মনে করিয়া বিভাসাগর অনেকগুলি বালিকা-বিভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য কথা ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরাই উপযুক্ত বিভালয়-গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবে, আর সরকার অন্ত সব ধরচ যোগাইবেন। পণ্ডিত এখন ব্ঝিলেন, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, এত কষ্টের স্থলগুলি অবিলম্বে উঠাইয়া দিতে হইবে। আর এক সমস্যা—শিক্ষকদের বেতন। প্রতিষ্ঠাবধি স্থল হইতে তাঁহারা মাহিনা পান নাই। ৩০ জুন ১৮৫৮ ভারিথ পর্যন্ত ধরিলে তাঁহাদের সকলের মোট পাওনা হয়—৩৪৩৯/৫।

এই সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাক্শনকে লেখা ঈশরচন্দ্রের ২৪ জুন তারিখের পত্রখানি পড়িলে ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। বাংলায় পত্রখানির মর্ম দেওয়া গেল:—

হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি প্রামে বালিকা-বিত্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে মঞ্রী পাওয়া বাইবে। স্থানীয় অধিবাসীয়া স্কৃল-গৃহ তৈয়ারী করাইয়া দিলে সরকার থরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু ঐ সর্প্তে সাহায়্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গোড়া হইতে মাহিনা পান নাই, তাঁহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি, সরকার এই ব্যর মঞ্জুর করিবেন।

সরকারী আদেশ পাইবার পূর্বেই, আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা বাংলা-সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে, এতগুলি বিজ্ঞালর পুলিরা এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। স্থুলেক কর্মচারিবর্গ মাহিনার জন্ম স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিরা থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হর, তাহা হইলে সভ্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে,—বিশেষতঃ খরচ যথন সর্ববিশাধারণের মঙ্গলের জন্ম করা হইরাছে।

ভিরেক্টর বাংলা-সরকারের কাছে বিভাসাগরের কথা জানাইয়া বলিলেন.—

পণ্ডিতের পত্রের সহিত সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; কেন-না, স্ত্রী-শিক্ষা-সম্পর্কে এই কর্মচারীর স্বেচ্ছাবৃত এবং অনাড়ম্বর পরিশ্রমের কথা সরকারের না জানাই সম্ভব। দ্ববর্তী স্থানের অক্সবিধ কর্তব্যের গুরু ভার যাঁহার উপর ক্সন্ত, কর্তৃম্বের বিশেষ উচ্চ পদেও যিনি অবস্থিত নন, এমন এক ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহাত্মভৃতি ব্যতীতও গ্রামসমূহে যদি এতটা করিয়া থাকিতে পারেন, সরকারের অম্নোদন ও সাহায্য পাইলে সেই দিকে কতটাই নাতিনি করিতে পারিতেন ? আর যদি আস্তরিক প্রচেষ্টাসন্তেও ইহাতেনেই কর্মচারীর অপমান ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, ভাহা হুলৈ ক্টাশিক্ষার প্রচারে কি নিরুৎসাহের ভাবই না আস্বিমা পড়িবে ?

ছোট লাট ডিরেক্টরের অমুরোধ-পত্র সমর্থন করিয়া এবং "সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত বৃদ্ধিমান্ ও কৃতী অধ্যক্ষের আড়ম্বরহীন উৎসাহের" কথা: উল্লেখ করিয়া ভারত-সরকারকে ব্যাপারটা পুনরায় বিবেচনা করিতে: অমুরোধ করিলেন ( ২২ জুলাই ১৮৫৮)।

সরকার পণ্ডিতের উপর স্থবিচার করেন নাই এবং সরকারের কাজে য়ে আর্থিক দায়িত্ব তিনি নিজে লইয়াছিলেন, সে দায়িত্ব তাঁহার ঘাড়েই পড়িয়াছিল, সরকার তাহা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হন—এই গল্প বিভাসাগরের জীবনী-লেখকগণই বানাইয়াছেন। ভারত-সরকারের ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের পত্রে এ-সম্বন্ধে শেষ আদেশ প্রদন্ত হয়। বালিকা-বিজ্ঞালয় স্থাপন করিতে বিজ্ঞাসাগর যে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই টাকা যে সমস্তই পরিশোধ করা হইয়াছিল, এই পত্রই তাহার নিশ্চিত প্রমাণ। ভারত-সরকার লিখিতেছেন,—

দেখা ষাইডেছে, পণ্ডিত আস্তরিক বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই এ কাজ করিয়ছেন, এবং এ কাজ করিছে উচ্চতম কর্মচারীদের উৎসাহ এবং সম্মতিও তিনি পাইয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া, এই বিজ্ঞালয়গুলিতে যে ৩৪৩৯৮৫ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে, সেই টাকার দায় হইতে সপারিষদ বড় লাট তাঁহাকে মৃক্ত করিতেছেন। সরকার এটাকা দিবেন, ইহাই তাঁহার আদেশ।

পণ্ডিত ঈশ্বচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিভালয়ণ্ডলির, অথবা সেণ্ডলির পরিবর্ধে প্রস্তাবিত সরকারী বিভালয়ণ্ডলির ব্যরনির্ব্বাহার্থ কোন স্থায়ী অর্থসাহায্য করিতে কাউন্সিলের সভাপতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সমস্ত চিঠিপত্র বিবেচনার্থ সেক্রেটরী অফ ষ্টেটের নিকট প্রেরিত হইবে। হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪-প্রগণায় বালিকা-বিভালয় স্থাপনার জন্ম অনথিক এক হাজার টাকার সাহায্যের জন্মও ইহাতে অন্ধ্রোধ থাকিবে। সেই টাকার কিরদংশ পণ্ডিত ঈশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ক্ষ্ণগুলির সাহায্যার্থ এবং কিরদংশ সরকার-সমর্থিত কতকগুলি মডেল ক্ষুলের জন্ম ব্যায় করা হইবে।

কিন্তু বিলাতের কর্ত্পক্ষ সিপাহী-বিদ্রোহের জন্ম আর্থিক অনটনবশতঃ বালিকা-বিভালয়গুলিতে কোন স্থায়ী সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন ;—তবে আশা দিলেন, বিষয়টা ভবিশ্বতে বিবেচিত হইবে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিভাসাগর সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, বালিকা-বিভালয় সম্পর্কীয় ব্যাপারে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাকশনের সহিত মতাস্তরই না-কি তাঁহার পদত্যাগের অক্তন কারণ। মাসিক ৫০০২ টাকার আয় হ্রাস,

সরকারের সাহায্যদানে অসমতি,—এ সব কিছুতেই তৎপ্রতিষ্ঠিত বিভালয়গুলির ভবিশ্রৎ সম্বন্ধে বিভাসাগরকে নিরাশ করিতে পারিল না। বালিকা-বিভালয়গুলির পরিচালনের জ্বন্ত তিনি এক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলিলেন; ইহাতে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু সম্ভ্রাস্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চতন সরকারী কর্মচারীরা নিয়মিত টাদা দিতেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার প্রচেষ্টা যে দেশবাসীর আহুক্ল্য লাভ করিয়াছে, তাহা সার্ বার্টল ফ্রিয়ারকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

ন্তনিয়া স্থী হইবেন, মফস্বলের যে-সকল বালিকা-বিভালয়ের জক্ত আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, দেগুলি ভালই চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্তী জেলা-সম্হের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নৃতন নৃতন স্কুলও খোলা হইতেছে।

ছোট লাট বীডন সাহেবও মাসিক ৫৫ ্টাকা সাহায্য করিয়া পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আগেই বলিয়ছি, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বিভাসাগর বীটনস্থল-কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জামুয়ারি
মাসে তিনি উক্ত কমিটির সদস্ত নির্বাচিত হন। তাঁহাকে নানা কাজে
ব্যাপৃত থাকিতে হইত, কাজেই সময় তাঁহার বেশী ছিল না, তব্ও
বীটন-বিভালয়ের উন্নতির জন্ম তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। ১৫ ডিসেম্বর
১৮৬২ তারিখে বিভাসাগর বাংলা-সরকারকে বীটন-বিভালয়-সম্পর্কে
একটি রিপোর্ট পাঠান। তাঁহার সম্পাদক থাকিবার কালে বিভালয়ের
অবস্থা কেমন ছিল, তাহার আভাস এই রিপোর্টে পাওয়া যায়:—

পঠন ও লিখন, পাটীগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ, এবং স্ফুটাকার্য্য শিক্ষণীয় বিষয়। বাংলা-ভাষার মধ্য দিয়াই ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এক জন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, তুই জন সহকারিণী এবং তুই জন পণ্ডিত—এই পাঁচ জন বিভালয়ের শিক্ষক।…

কমিটির মত এই, ১৮৫৯ খ্রীষ্টান্ধ হইতে ত বিভালরের ছাত্রীসংখ্যা বেরপ ক্রত বাড়িরা চলিরাছে, তাহা দেখিরা কমিটি বিশ্বাস করেন,
যাহাদের উপকারের জক্ত বিভালরটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের সেই
শ্রেণীর লোকের কাছে ইহা ক্রমেই সমাদর লাভ করিতেছে। বড়লোকেরা
এখনও সাক্ষাংভাবে বীটন-বিভালয়ের স্মবিধা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন
নাই; এই শ্রেণী হইতে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রীই স্কুলে প্রবেশ লাভ
করিয়ছে। অনেক সম্পন্ধ-ঘরেই কিন্তু মহিলাদের জক্ত গৃহশিক্ষার
আরোজন হইয়াছে,—ইহা দেখিয়া কমিটি আনন্দান্তব করিতেছেন।
বিশেষ ভাবে বীটন-স্কুলের হিতকর প্রভাবই যে ইহার কায়ণ—ইহাই
ক্মিটির বিশাস।

মিদ্ মেরী কার্পেন্টারের নাম এদেশে মানব-হিতৈষী কর্মী ও ভারত-বন্ধু বলিয়া স্থপরিজ্ঞাত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টান্দের শেষাশেষি তিনি কলিকাতায় আদেন। ভারতবর্ধে নারী-শিক্ষার প্রচার ছিল তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। বিভাসাগর যে স্থীশিক্ষা-বিন্তার কার্য্যে একজন বড় কর্মী, এ কথা স্থবিদিত। মিস্ কার্পেন্টার কলিকাতা পৌছিয়াই পঞ্জিতের সহিত পরিচিত হইবার জন্ম ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ভিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাকশন অ্যাটকিন্সন সাহেব বে-সরকারী পত্রে বিভাসাগরকে জানাইলেন,—

প্রির পণ্ডিত মহাশর, মিস্ কার্পেণ্টারের নাম শুনিরা থাকিবেন।
তিনি আপনার সহিত পরিচিত হইতে, এবং দ্বীশিক্ষার উন্নতি বিধরে
তাঁহার অভিপ্রার জানাইতে ইচ্চুক…। (২৭ নবেম্বর ১৮৬৬)

ভিরেক্টর বীটন-বিভালয়ে মিস্ কার্পেন্টারের সহিত পণ্ডিতের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রথম আলাপেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি বিভাসাগরের সহিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালিকা-বিভালয়গুলি পরিদর্শন করিলেন। ১৪ ভিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে ভিরেক্টর আাটকিন্সন, স্কুল-ইন্স্পেক্টর উড্রো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত মিস্ কার্পেন্টার উত্তরপাড়া বালিকা-বিভালয় পরিদর্শনে যান। ফিরিবার মুখে বিভাসাগরের বগী-গাড়ী উন্টাইয়া য়ায়। তিনি পড়িয়া গিয়া য়ক্তে শুক্তর আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া য়ায়। যে সাজ্যাতিক ব্যাধি শেষে ১৮৯১ গ্রীষ্টান্দের জ্লাই মাসে তাঁহাকে মৃত্যুপথে লইয়া য়ায়, এই দারুল আঘাতই তাহার মূল কারণ। কিন্তু বিভাসাগর এই স্বাস্থ্যহানির দিকে মোটেই নজর দিলেন না,—প্রকৃত দেশহিতৈষীর ভায় দেশহিতের জন্ম অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

এক দল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ বীটনবিভালয়েই একটি নর্মাল স্থল স্থাপিত করিবার জন্ম মিদ্ কার্পেণটার
আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
এম. এম. ঘোষ প্রমুখ এদেশীয় জনকয়েক গণ্যমান্ম লোক এই আন্দোলনের
সপক্ষে ছিলেন। মিদ্ কার্পেণটারের সহিত তাঁহার প্রস্তাবের উচিত্য
বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ম তাঁহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার
আয়োজন হয় (১ ডিসেম্বর ১৮৬৬)। বিভাসাগরও ইহাতে আহ্ত
ইইয়াছিলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হয়, বিভাসাগর তাহার
এক জন সভ্য নির্বাচিত হন। স্থির হয়, কমিটি প্রস্তাবিত নর্মাল স্থল
স্থাপন বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন। সভার কার্যাবলী

সম্বন্ধে অসম্ভষ্ট হইয়া বিভাসাগর কমিটিভুক্ত থাকিতে অস্বীকার করেন;
তিনি লিখিয়া পাঠান:—

আমার মতে, কোন-কিছু করিবার পূর্ব্বে দ্রীশিক্ষা-ব্যাপারে বাঁহারা অমুরাগী, সমাজের সেই সব মাঞ্চপ্য ব্যক্তির মতামত জানা উচিত ছিল। কিন্তু সভাতে তাঁহাদিগকে আহ্বানই করা হর নাই, এবং তাঁহাদের সাহায্যও চাওরা হর নাই; এ অবস্থার সরকারের নিকট প্রস্তাবিত আবেদনে আমার নাম সংযুক্ত রাখা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে, বখন আমাকে সভার উপস্থিত হইতে বলা হয়, তখন সোজাস্থজি ইহাই ব্ঝিয়াছিলাম বে, মিস্ কার্পেটারের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করাই সভার উদ্দেশ্য; তখন ঘৃণাক্ষরেও ভাবি নাই বে, উহা বথাবীতি সভা হইবে অথবা এরপ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা এত সংক্ষেপ হইতে পারে। স্মতরাং এই ব্যাপারে আমি এমনই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম বে, সভার আলোচনার যোগদান অথবা আলোচ্য বিষয়ে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এ অবস্থায় তৃঃথের সহিত আমি ক্ষিটি হইতে আমার নাম প্রত্যাহার করিতেছি। (৩ ডিসেম্বর ১৮৬৬)

১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ তারিখে একথানি দীর্ঘ পত্রে বাংলার ছোট লাট সার্ উইলিয়ম গ্রে এ-বিষয়ে বিভাসাগরের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। এ-প্রস্তাবে পণ্ডিত সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি উত্তরে ছোট লাটকে লিখিলেন,—

আপনার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর আমি বহু অমুসদ্ধান করিরাছি এবং ব্যাপারটি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু ছঃথের সহিত জানাইতেছি, বীটন-বিভালয়েই হোক বা স্বতস্ত্রভাবেই হোক, হিন্দুসমাজের গ্রহণোপয়োগী এক দল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী তৈয়ায়ী করিবার জন্তু মিসু কার্পেন্টার বে-উপায় অবলম্বন করিতে চান, ভাহা কার্য্যে পরিণভ

করা কঠিন,—এ বিষয়ে আমার মত পরিবর্তিত হর নাই। বস্তুতঃ, সমাজের বর্তুমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরপ প্রতিষ্ঠানের পরিপত্নী; বতই ভাবিতেছি, আমার এ ধারণা ততই দৃঢ়তর হইতেছে। ইহা যে সাফল্য লাভ করিবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, সেই হেতু সরকারকে সাক্ষাংভাবে এ কাজে নামিতে আমি কোন মতেই পরামর্শ দিতে পারি না। সম্রাস্ত হিন্দুরা বথন অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া দশ-এগার বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না, তথন তাহারা বয়স্থা আত্মীয়াদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিতে কিরপে সম্মতি দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল অসহায়া অনাথা বিধবাদেরই এ-কার্য্যে পাওয়া ষাইতে পারে। নৈতিক দিক্ দিয়া শিক্ষাকার্য্যে তাহারা কত দূর উপযুক্ত হইবে, সে বিচার করিতেছি না, তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অস্তঃপুর ছাড়িয়া সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে নামিয়াছে বলিয়াই তাহারা সন্দেহ ও অবিখাসের পাত্রী হইবে; ফলে এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত ভারত-গবর্মেণ্টের পত্রথানিতে এক প্রশস্ততর পস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের মনোভাব ব্বিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়—সাহায্যদান-প্রণালীর প্রবর্জন। দেশের লোক মিস্ কার্পেটারের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অন্থয়ায়ী কাজ করিতে ইচ্চুক হইলে সরকার তাহাদের সাহায্যার্থ যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। যত দূর ব্বিতেছি, হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ লোকই এরপ সাহায্যের স্থবিধা গ্রহণ করিবে না; তব্ও যাহারা ইহার সফলতায় অতিবিধাসী, সত্যই যদি তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও অন্থরাগ থাকে, তাহা হইলে, আশা করা যার, তাহারাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া সরকারী অর্থসাহায্যে এ-সম্বন্ধে ফলাফল পরীকা করিয়া দেখিবে।

আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, তাহাদের উপর আমার আস্থা নাই।

কিন্তু ভারত-সরকার বে বিধি প্রচার করিয়াছেন, তদমুসারে তাহাদের অভিযোগ করিবার কিছুই থাকিবে না।

মেরেদের শিক্ষার জক্ত দ্বী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা যে কভটা অভিপ্রেত এবং প্রয়েজনীয়, তাহা আমি বিশেষ জ্ঞানি,—এ কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি অলজ্বনীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ প্রস্তাব অহুমোদন করিতাম এবং ইহাকে কার্য্যকর করিবার জক্ত আস্তরিক সহযোগিতা করিতে কৃতিত হইতাম না। কিন্তু যথন দেখিতেছি, সাফল্যের কোনই নিশ্চয়তা নাই, এবং এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সরকার অনর্থক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িবেন, তথন কোন মতেই আমি এ ব্যাপারে পোবক্তা করিতে পারি না।

বীটন-বিভালয়ের জন্ত যে-পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, ফল তাহার অমুরূপ
হয় নাই,—এ বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। কিন্তু তাই
বলিয়া বিভালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না।
যে মানব-হিতৈবী মহাস্মার নামের সহিত বিভালয়টির নাম সংমৃত্রু,
তিনি ভারতে নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন,
তাহার স্মারক-রূপেও সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার বহন করা
অবস্তাকর্ত্তব্য। মফস্বলের বালিকা-বিভালয়গুলির পক্ষে আদর্শরূপ
কাজ করিবে বলিয়াও এইরূপ শহরের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত এক স্থব্যবস্থিত
বালিকা-বিভালয়ের প্রয়েজন আছে। হিন্দু-সমাজের উপর এই
বিভালয়টির নৈতিক প্রভাব ষথেষ্ঠ। চারি পাশের জেলা-সমৃহে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে ইহা পথ প্রস্তুত করিয়াছে; ভাই আমারবিবেচনায় ইহার পিছনে বছরে বছরে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহা
সার্থক বলিতে হইবে। কিন্তু এ কথাও সভ্য, ব্যয়সক্ষাত ও উন্নতির

ষধেষ্ট অবসর আছে। কার্য্যকারিতার হানি না করিরাও বিভালরের খরচ অর্দ্ধেক কমাইতে পারা বায়।

স্বাস্থ্যলাভের আশার দীর্ঘকালের জক্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু-পরিবর্জনে বাইতেছি। বীটন-বিভালরের পুনর্গঠন-সম্বন্ধে যদি আমার মডামত জানিতে চান, তাহা হইলে কলিকাতার আপনার ফিরিয়া আসা পর্যান্ত অপেক্ষা করিতে ও সাক্ষাতে আলোচনা করিতে পারি। (১ অক্টোবর ১৮৬৭)

কিন্ত বাংলা-সরকার মিদ্ কার্পেণ্টারের কল্লিত ব্যবস্থার অহুমোদন করিলেন। শীল্ল ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার হুযোগও ঘটিল।

ছাত্রী-সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে এবং অক্সান্ত নানা কারণে ১৮৬৭ প্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বীটন-স্থল-কমিটির মনে বিশাস জন্মিল যে, বিভালয়ের এ অবস্থায় এক বিশেষ অন্তমন্ধানের প্রয়োজন। এই কারণে জ্লাই মাসে কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হইল। অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর, কুমার হরেক্তরুক্ষ দেব ও প্রসন্ধ্রক্মার সর্বাধিকারীকে লইয়া এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। অন্তসন্ধানের ফল সাব-কমিটি একটি রিপোর্টে লাখিল করিলেন (২৪ সেপ্টেম্বর)। রিপোর্ট-পাঠে বীটন-স্থল-কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন, যত দিন মিস্ পিগট্ অধ্যক্ষ থাকিবেন, তত দিন বিভালয়ের উন্নতির আশা নাই। কমিটি এ-বিষয়ে বাংলা-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইলেন।

বাংলা-সরকার মিস্ পিগট্কে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ হইতে সত্তর
অপসারিত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বীটন-স্থল-কমিটিকে
লিখিলেন:—

ছোট লাটের সঙ্গে পরামর্শনা করিয়া কমিটি যেন অপর শিক্ষিত্রী নিযুক্ত না করেন। স্বর্গীয় বীটন উাহার বিভালয়ের জয়ত বাড়ীথানি দান করিরা গিরাছেন। রাজস্থ হইতেও বছরে বছরে বেশ মোটা টাকা সাহায্যার্থ দেওরা হয়। ছোট লাট মনে করেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বর্ত্তমান অবস্থার বেরপ করা হইতেছে, এই-সকল দানের এতদপেক্ষা অধিকতর সন্ধ্যবহার করা যাইতে পারে। স্কুলটি একটু ছোট করিয়া, ভাহার সহিত শিক্ষয়িত্রীদের জন্ম একটি নর্মাল স্কুল যোগ করিয়া দিলে, ছোট লাটের বিশ্বাস, সেই প্ররোজন সিদ্ধ হইতে পারে।

এইরপ করাই যদি শেবে সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সমস্ত অমুষ্ঠানটিকে শিক্ষা-বিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্রবে লইয়া যাওয়া বাঞ্চনীয় হইবে। এক জন ইংরেজের সভাপতিত্বে কমিটির দেশীয় সদক্ষেরা এত দিন পর্যান্ত বীটন-বিভাগের পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই ভক্ত মহোদয়েরা বিভাগীর স্কুল-ইন্স্পেক্টরের সহযোগিতার পরামর্শ-সভার সভ্যরূপে কাজ করিতে রাজী আছেন কি না, ছোট লাট জানিতে চান। (৩ মার্চ ১৮৬৮)

বীটন-স্কুল-কমিটি এই সর্ত্তে বিছ্যালয় পরিচালনা করিতে অস্বীকৃত হুইলেন।

ব্যয়সংক্ষেপ করা হইবে, কার্য্যকারিতাও বাড়িবে, এইরূপ প্রয়োজনসাধনার্থ সরকার প্রস্তাবিত নর্মাল স্থল ও বীটন-স্থল একই প্রতিষ্ঠানের
মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন
বংসরের জন্ম মিসেস ব্রিট্শে নামে এক মহিলা বীটন ও নর্মাল
স্থলের স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হইলেন। বীটন-স্থল-কমিটি ভাঙিয়া
গেল। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাক্শন কমিটির সদস্যদের—
বিশেষভাবে কমিটির স্থদক্ষ সম্পাদক বিভাসাগরকে—তাঁহাদের অতীত
সাহায্যের জন্ম ধন্যবাদ দিলেন।

বিভাসাগর এই নৃতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না সত্য, কিন্তু চাহিবামাত্র কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে ক্রটি করিতেন না। ২ মার্চ ১৮৬৯ তারিখে স্থল-ইন্স্পেক্টর উড্রো সাহেব ভিরেক্টরকে লিখিতেছেন,—

বীটন-স্কুল-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র পণ্ডিত ঈশ্বচন্দ্র বিভাসাগর
২৩এ [কেব্রুয়ারি ] আমার হাতে দিয়াছেন। তিনি বছ ক্ষণ ধরিয়া
আমার সহিত বিভালয়-গৃহে এবং সংলগ্ন জমিতে বেড়াইলেন এবং ইহা
হিন্দু-মহিলাদের থাকিবার পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে কি কি দরকার,
সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

যত দিন কলিকাতায় থাকিবে, তত দিন নর্মাল স্কুলটি বে বিশেষ ফললাভ করিবে, এমন আশা তিনি করেন না। কিন্তু তবুও নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বিভাসাগরের কথাই ফলিল। তিন বংসর যাইতে-না-যাইতেই পরবর্তী ছোট লাট সার্ জর্জ ক্যাম্পবেল বীটন-বিভালয়-সংশ্লিষ্ট নর্মাল স্থলটি তুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানকে সফল করিতে গেলে দেশের রীতি ও সংস্কার অনুসারে যে তাহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে, এ-বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল। ডিরেক্টরের নিক্ট নিম্নলিখিত আদেশ-পত্র প্রেরিত হইল:—

সাধারণভাবে সমস্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, তিন বৎসর ধরিয়া পরীকা করিবার পরও ফিমেল নর্মাল স্থুলটিকে সফল করিতে পারা যায় নাই। এ-সব বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ, সেই সব মহিলার সহিত ছোট লাট প্রায় একমত। তাঁহাদের মত এই, নারীদের ধর্মসংস্রবহীন শিক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্থাধীনতা দেওয়া বড়ই বিপদ্জনক। অভএব ৩১ জামুয়ারি ১৮৭২ ভারিখের পর ফিমেল নর্মাল স্থুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক। (২৪ জামুয়ারি ১৮৭২) উপরের লেখা হইতে বুঝা যাইবে, বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বিভাসাগরের কি উৎসাহ ও আগ্রহই না ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে, এক হিন্দু মহিলা-সঙ্ঘ বিভাসাগরের শ্বতিরক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা করেন:—

বীটন-বিভালরের কমিটি জানাইতেছেন, কলিকাতাস্থ মহিলাঅনুষ্ঠিত বিভাসাগর-শ্বতিরক্ষা-কমিটির সম্পাদকের নিকট হইতে ১৬৭০,
টাকা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কোন হিন্দু বালিকা বিভালরের তৃতীর
শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইলে, পরবর্ত্তী
ছুই বৎসরের জন্ম এই টাকার আর হইতে তাহাকে একটি বৃত্তি দেওয়া
হইবে।

### সরকারী কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ

শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারিরপে বিভাসাগর অসাধারণ উৎসাহ এবং বিচক্ষণতার সহিত তাঁহার কাজ স্থসম্পন্ন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে সংস্কৃত-শিক্ষার সংস্কার, বাংলা-শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষার বহুল বিস্তার তাঁহার কাজ। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা বিষয়ে উপরিওয়ালারা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন। স্থতরাং সকলেই আশা করিয়াছিল, প্র্যাট সাহেব ছুটি লইয়া বিলাতমাত্রা করায় দক্ষিণ-বাংলার ইন্ম্পেক্টর অফ স্থলের শৃত্ত পদে বিভাসাগরই নিযুক্ত হইবেন। বস্তুতঃ ছোট লাট স্থালিডের সহিত পণ্ডিতের এ-সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। নিম্নলিখিত পত্রাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে—

গত শনিবার বধন আপনার সহিত দেখা করিয়া দক্ষিণ-বাংলার ইন্ম্পেক্টর নিয়োগ সহকে ছ্-একটা কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করি, আপনি তথন অমুগ্রহ করিয়। এ বিষরে একথানি লিখিত পত্র দাখিল করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তদমুসারে আমি বিনীতভাবে প্রস্তাব করিতেছি,—যদি আপনি আমাকে ঐ পদে বাহাল করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে সংস্কৃত কলেজে আমার পদে বাঁহাকে আনা হইবে, তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে আমার সহিত বেন পরামর্শ করা হয়; কেন-না, বে-সকল ব্যক্তির মধ্য হইতে নির্বাচন হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষরূপ ব্যক্তিগত অভিক্রতা আছে বলিয়াই, আমার মনে হয়, কে ঐ পদের উপযুক্ত, সে সম্বন্ধে আমিই ঠিক কথা বলিতে পারিব। আর সরকারী ইংরেজী কলেজ ও স্কুল থাকার দক্রন বিভাগটি আমার হাতে দেওয়া বদি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে আমার সনির্বন্ধ অমুরোধ, অস্ততঃ বে-জেলায় মডেল স্কুল আছে—বেমন মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, নদীয়া, সেই জেলাগুলি বেন আমার হাতে দেওয়া হয়; কলেজ ও স্কুলগুলি বিভাগীয় ইন্স্পেইরের অধীন থাকিলে আর কোন অস্থবিধা হইবে না। (মে, ১৮৫৭)

এই পত্র হন্তগত হইবার পূর্ব্বেই হালিডে এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণ সাহেবকে ঐ শৃত্য পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিভাসাগর ইহাতে একাস্ত নিরাশ হইলেন। তাঁহার প্রতি স্থবিচার করা হয় নাই, তাঁহার পদোয়তির তাায়্য দাবি বার বার উপেক্ষিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। শিক্ষা-বিভাগের নৃতন ডিরেক্টর—গর্ডন ইয়ং নামক এক অনভিজ্ঞ যুবক সিভিলিয়ান তাঁহার কাজে উৎসাহের পরিবর্ত্তে নানার বাধা দিয়া আসিতেছেন, এজত্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য ছোট লাট হালিডের মধ্যস্থতায় বিবাদের কতকগুলি কারণ দ্রীক্ষত হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কাজে তাঁহার যে পদোয়তি হইয়াছে, এক জন কালা কর্মচারীর পক্ষে তাহার অধিক আশা করা

বিভ্ন্না—বিভাসাগরের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিল। তিনি সরকারী কর্ম হইতে অবিলম্বে অবসর লইবেন স্থির করিলেন, এবং ডিরেক্টরকে জানাইলেন,—

আপনি তিন মাসের হুল্ম শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জ্বানিরা আমি মনে করিলাম, সরকারী কর্ম হইতে শীল্প অবসর গ্রহণ করিবার ষে সঙ্কল্ল করিয়াছি, তাহা আপনাকে জ্রাত করাইবার ইহাই প্রকৃত সুযোগ। এই সঙ্কল্লের মূলে যে-সকল কারণ আছে, তাহা ব্যক্তিগত—সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, স্মৃতরাং সেগুলি বিবৃত করিতে বির্ত্ত হইলাম। (২৯ আগষ্ঠ ১৮৫৭)

হ্যালিডেও যাহাতে এই সংবাদ জানিতে পারেন, তজ্জন্ত বিভাসাগর তাঁহাকেও এই পত্রের এক প্রতিলিপি পাঠাইলেন। বিভাসাগরের সঙ্কল্লের কথা পাঠ করিয়া হ্যালিডে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লিখিলেন,—

প্রির পণ্ডিত, তোমার অভিপ্রার অবগত হইরা আমি সত্য সত্যই অত্যম্ভ তৃ:খিত হইরাছি। বৃহস্পতিবার আমার সহিত দেখা করিতে আসিবে এবং জানাইবে, কেন তুমি এ সঙ্কর করিয়াছ। (৩১ আগঠ)

দক্ষ কর্মচারীরা কাজ ছাড়িয়া দেয়, ইহা হালিডের কাছে কখনই ক্ষচিকর ছিল না। তিনি পণ্ডিতকে হঠাৎ কিছু না করিতে অহুরোধ করিলেন। বিছাসাগরও সমত হইলেন। যদিও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তব্ও তিনি আর এক বৎসর ঐ পদে কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাস্থ্য ভাঙিতে স্থক হওয়ায় তিনি ৫ আগস্ট ১৮৫৮ তারিখে ডিরেক্টরের কাছে কর্মত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন,—

সরকারী কর্ত্তব্যপালনে অবিরত মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহাতে আমার এমন গুরুতর স্বাস্থ্যতঙ্গ হইয়াছে যে, বাংলার ছোট লাট বাহাছবের নিকট আমার পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে বাধ্য হইলাম। আমি মনে করি, আমার কর্ন্তব্যপালনে বে অবিপ্রাস্ত মনোযোগের প্রয়েজন, তাহা আমি আর দিতে পারিব না। আমার বিপ্রামের দরকার। সাধারণের স্বার্থের থাতিরে এবং নিজের স্থপস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়েজনে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে সেই বিপ্রাম পাইতে পারি।

ষে-মৃহূর্ত্তে স্বাস্থ্য প্ররায় ফিরিয়া পাইব, আমার ইচ্ছা, তন্মুহূর্ত্ত ইইতে আমার সমর এবং চেষ্টা প্রয়োজনীয় বাংলা পুস্তক প্রণয়নে এবং সঙ্কলনে নিয়োগ করিব। স্থদেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার সম্পর্কে সরকারী কর্মের সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিল্ল হইরা যাইতেছে সত্য, তবুও আমার অবশিষ্ট জীবন এই মহৎ এবং পবিত্র কর্মের অন্ত্র্ঠানেই ব্যায়িত ইইবে। এ বিষয়ে আমার গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ কেবল আমার জীবনের সহিত অবসান লাভ করিতে পারে।

এরপ গুরুতর পদ্বা অবলম্বন করিবার গৌণ হেতুগুলির মধ্যে ছুইটি এই,—ভবিষ্যৎ উন্নতির আর কোন আশা নাই; এবং কর্ত্তরাপরারণ বিভাগীর কর্মচারিগণের পক্ষে বে-সহাত্নভূতি বাঞ্চনীর, বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত আমার সেই ব্যক্তিগত সহাত্মভূতির অভাব।

প্রথম কারণটির সম্পর্কে কথা এই,—বর্ত্তমান পদের তুলনায় যথেষ্ঠ
পরিমাণ অল্প শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে সময়ের সদ্যবহার করিতে
পারিব। অস্বীকার করিতে পারি না, বে-ব্যক্তি এত দিন পর্যান্ত আপন
পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছাদনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে
পারে নাই, তাহার পক্ষে এরপ ভাবা অক্সায় নহে। এই পরিশ্রমসাধ্য
গুরু কর্ত্তব্যের সংশ্রব বিচ্ছিন্ন করিতে বিলম্ব করিলে ভগ্নস্বান্থ্যবশে
সেরপ সংস্থান করাও আর চলিবে না।

বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য,—আমি মনে করি, সরকারের স্বন্ধে আমার মতামত চাপাইবার অধিকার নাই। তবুও; কর্মের সহিত

আমার হৃদরের যোগ নাই— যাঁহাদের চাকুরী করি তাঁহাদের নিকট হুইতে এ সত্য গোপন করিতে চাই না। এ কারণে আমার কর্ম-কুশলতার অবশ্য হানি হুইবে। বিবেকবৃদ্ধিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সহৃদ্দেশ্য-প্রণোদিত হুইয়া কাজ করা এক প্রধান গুণ। এইরূপ সহৃদ্দেশ্যের বশবর্তী হুইয়া ইহা অপেকা অল্পও বলিতে পারি না,—অধিক বলতেও ইচ্ছুক নই।

শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বিভাসাগরের পদত্যাগ-পত্র অন্থমোদন করিয়া, মঞ্জুরীর জন্ত সরকারের কাছে পাঠাইলেন।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, বালিকা-বিভালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ব্যাপারে ডিরেক্টরের সহিত বিরোধের ফলেই বিভাসাগর পদত্যাগ করেন। কিন্তু হালিডেকে লিখিত বিভাসাগরের একথানি আধাসরকারী পত্রে প্রকৃত কারণগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বিভাসাগর লিখিতেছেন,—

বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, আমার পদত্যাগ-পত্রের যে-অংশগুলি আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকিয়াছে, সঙ্গতি বা উচিত্যের দিক্ দিয়া সে-অংশগুলি আমি উঠাইয়া লইতে পারি না। শারীরিক অস্থতা আমার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেকধর্মামুসারে বলিতে গোলে ইহাকে একমাত্র কারণ বলিতে পারি না। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করিয়া আমি স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিভাম। বর্তুমান অবস্থার সরকারী চাকুরী করা যে আমার

পক্ষে অনেক সময় অগ্রীতিকর এবং অস্থবিধান্তনক বোধ হইরাছে, এবং বে-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিরা বাংলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, তাহাতে বে অর্থের অপব্যয় হইতেছে মাত্র—এ সব কথা আপনাকে বহু বার বলিরাছি। আপনি জানেন, আমি অনেক সময় কাজে বাধা পাইরাছি। এ ছাড়া, দেখিরাছি পদোয়তির আর কোন আশা নাই; কারণ, আমার জাষ্য দাবি একাধিক বার উপেক্ষিত হইরাছে। অতএব আমি আশা করি, আপনি স্বীকার করিবেন, আমার অভিযোগের মুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮)

ভিরেক্টরের অমুমোদন গ্রাহ্ম করিয়া বাংলা-সরকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—

পণ্ডিত মহাশয় যে কিঞ্চিৎ অন্নষ্ঠুভাবে অবসর গ্রহণ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন, ইহা তৃ:থের বিষয়,—বিশেষতঃ তাঁহার যথন অসন্তোবের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যাহা হউক, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে জানাইবেন যে, দেশবাসীর শিক্ষাবিস্তারকল্পে তিনি দীর্ঘকাল উৎসাহের সঙ্গে যে কাজ করিয়াছেন, তজ্জন্ম সরকার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮)

সাস্থের অবনতি কর্মতাাগের একটি কারণ বটে, কিন্তু পদোন্ধতি সম্পর্কে আশাভঙ্গ এবং উপরিতন কর্মচারীর সহিত মতবিরোধই যে বিভাসাগরকে সরকারী কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহা উপরের চিঠিগুলি হইতে বেশ ব্রিতে পারা যায়। ছোট লাট হালিডে তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত সদয় ও ভদ্রব্যবহার করিতেন সত্য, কিন্তু যাঁহার অধীনতায় পণ্ডিতকে প্রতি দিন কান্ধ করিতে হইত, সেই সাক্ষাৎ উপরিতন কর্মচারী—শিক্ষা-বিভাগের ভিরেক্টরের প্রতিবন্ধকতাচরণ এবং অনাত্মীয় ব্যবহারে বিভাসাগরের পক্ষে আর কান্ধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

স্থতরাং "পণ্ডিত কিঞ্চিং অস্কুষ্ঠভাবে অবসর গ্রহণ করিলেন" বাংলা-সরকারের এই মন্তব্য অযথার্থ। বিভাসাগরের চাকুরীর কাল দশ বংসরের অধিক নহে; এত অল্প দিনের সরকারী কাজে আংশিক পেনশনেরও অধিকারী হওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তাঁহার সম্পাদিত কর্ম্মের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে এককালীন কিছু টাকা দান করিলেই সরকারের পক্ষে শোভন হইত।

৩ নবেম্বর ১৮৫৮ ত্ারিথে বিভাসাগর নৃতন অ্ধ্যক্ষ ই. বি. কাওয়েলকে সংস্কৃত কলেজের কাজ বুঝাইয়া দিলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই বিছাসাগর বোর্ড অফ একজামিনাসের সদস্য-পদ ত্যাগ করিলেন (মে, ১৮৬০)। ইহার কারণ তিনি ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ-আলাপে বিবৃত করিয়াছিলেন।

### সরকারের বে-সরকারী পরামর্শদাতা

সরকারী কর্ম ত্যাগ করিলেও বে-সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে বিভাসাগর সরকারের বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার যথনই তাঁহার পরামর্শ চাহিয়াছেন, তিনি অকুন্তিতিত্তে তাহা দান করিয়াছেন। স্বল্প-পরিসর পুস্তকে সে-সকল বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ সম্ভব নয়। এখানে কেবল সংক্ষেপে ত্ই-চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল মাত্র।

#### সংস্কৃত কলেজ

বিত্যাসাগরের অবসরগ্রহণের অল্প দিন পরেই শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সংক্রান্ত এক প্রস্তাব এবং উড্রো, রোয়ার ও সংশ্বত কলেজের নৃতন অধ্যক্ষ—কাওয়েল সাহেবের তদ্বিষয়ক মস্তব্যগুলি বাংলা-সরকারের কাছে পেশ করেন। এ বিষয়ে ছোট লাট বিভাসাগরের পরামর্শ চাহিলে উত্তরে পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন,—

াহেন। তৃঃধের বিষয়, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত মেলে না। আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। স্মৃতি সম্বন্ধে বে-সকল পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত আছে, সেগুলির সাহায্যে শুধু উত্তরাধিকার, পোষ্যপুত্রগ্রহণ প্রভৃতি দেওয়ানী আইন শেখান হয়। এই সকল জিনিস অধিগত করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন, অতএব এ-সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্বে প্রচলিত দর্শনসমূহের মধ্যে বেদাস্ত অগ্রতম। ইহা অধ্যাত্মত্ম-সম্বন্ধীয়। কলেজে ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি মনে করি না। এই ছুইটি বিষয় এখন যে-ভাবে শিখান হয়, তাহাতে ধর্মগত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আমার বিনীত মত এই, এ-সকলের অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।…(১৭ এপ্রিল ১৮৫৯)

#### গণশিক্ষা

জনসাধারণের জন্ম অল্ল খরচার বিত্যালয়ের কিরূপ ব্যবস্থা করা যায়, সেই বিষয়ে এবং সাধারণভাবে বাংলা-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিসাধনের উপায় সম্বন্ধে ভারত-সরকার বাংলার ছোট লাট গ্র্যান্ট সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। নিজের মত প্রকাশ করিবার পূর্বে ছোট লাট শুধু শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীদের নহে, গ্রাম্য বিত্যালয় সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে অথবা কৃষকের কল্যাণসাধনে যাঁহারা সচেষ্ট, এরূপ ক্য়েক জন ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ভন্তলোকের বক্তব্য জানিতে চাহিলেন। ইহার মধ্যে পণ্ডিত ঈশবচন্দ্র বিভাসাগর এক জন। বিভাসাগর এ বিষয়ে ছোট লাটকে যাহা লিথিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিমে উদ্ধৃত হইল,—

বিলাতে এবং এদেশে এমনই একটা ধারণা জন্মিরাছে বে, উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার জন্ম বথেষ্ট করা হইরাছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মন ফিরাইতে হইবে। শিক্ষা-সংক্রাম্ভ বিপোর্ট ও মিনিটগুলি অত্যম্ভ অমুক্ল ভাবের হওরার বুঝা বাইতেছে এই ধারণার স্থাষ্ট হইরাছে। কিন্তু এ-বিষয়ে অমুসন্ধান করিলে ভিন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ পাইবে।

একমাত্র কার্য্যকর উপায় না হইলেও বঙ্গে শিক্ষা-বিস্তাবের শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-বিস্তার-কার্য্যে নিজেকে বন্ধ রাখিবেন। এক শত বালককে লিখন-পঠন এবং কিছু অন্ধ শিখান অপেকা একটিমাত্র ছেলেকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিরা তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাপ্রচারে সরকার অধিকতর সহায়তা করিবেন। সমস্ত দেশটাকে শিক্ষিত করিয়া ভোলা নিশ্চর বাঞ্চনীয়, কিন্তু কোন রাজসরকার এরপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অথবা সাধন করিতে পারে কি না সন্দেহ। বলা বাইতে পারে, বিলাতে সভ্যতার অবস্থা অতি উন্নত হইলেও শিক্ষা-বিষয়ে তথাকার জনসাধারণের অবস্থা তাহাদের এদেশের ভ্রাত্যণের অপেকা কোন প্রকারে ভাল নর। (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯)

# ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন

সাক্ষাৎভাবে এক জন বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীর পরিচালনায় ৮ হইতে ১৪ বংসর বয়সের নাবালক জমিদারদিগকে একটি স্বতন্ত্র বাটিতে একত্র রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাভায় ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন খোলা হয়। ডক্টর রাজেক্সলাল মিত্র মাসিক তিন শত টাকা বেতনে ইহার পরিচালক নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম চারি জন পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা প্রত্যেকেই বৎসরে তিন মাস করিয়া পরিদর্শন করিবেন স্থির হয়। এই পরিদর্শকদিগের মধ্যে বিভাসাগর অন্যতম।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে বিত্যাসাগর পরিদর্শন আরম্ভ করেন।
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি স্রকারের নিকট যে বিবরণী দাখিল
করেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি বাহাই হোক না, নাবালকদের শিক্ষার দৈছিক শান্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্ত্তর। এই শান্তি অনিষ্ঠকর পরিণামের জন্ম সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই বর্জ্জিত হইরাছে। বেত্র-ব্যবহার না করিরাও সেই সকল প্রতিষ্ঠানে শত শত ছাত্র পরিচালিত হইতেছে। ওরার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনে ইহার প্রয়োজন কিছুমাত্র অন্তত্ত্ব হয় না। আমার মতে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নাবালক জমিদারদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার মোটেই শোভন নর। বালকদের শিক্ষাদান-কার্য্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দৈহিক শান্তি পরিণামে অন্তভ্জনক; ইহাতে শান্তিপ্রাপ্ত বালক না শোধরাইরা বরং নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া হয়। (১৬ জামুয়ারি ১৮৬৫)

• প্রার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি রিপোর্ট হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের উদ্দেশ্য—নাবালক জমিদারদের যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা এবং তাহাদিগকে সমাজের স্থবোগ্য সভ্য এবং সং জমিদাররূপে গড়িয়া তোলা। কিন্তু এথানে তাহারা বে শিক্ষা পার, তাহা শিক্ষা-নামের অযোগ্য, এবং পল্লীসম্পর্কে প্রায় কিছুই না শিথিয়া কেবল অল্লম্ম ইংরেজীর জ্ঞান লইয়া সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় গ্রহণ করে।… এখানে শিক্ষিত কভকগুলি যুবকের পরবর্ত্তী নিশ্বনীর জীবন প্রতিষ্ঠানটির অখ্যাতির কারণ হইরাছে। আমি মনে করি, ওরার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন হইতে নিজ্ঞান্ত ছাত্রনের সহিত অক্স ভক্ষণ জমিদারের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে শেষোক্ত তক্ষণরাই ভাল।…(১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫)

# স্কুলপাঠ্য পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটি

১১ জুলাই ১৮৭৩ তারিথে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন সাহেব ইংরেজী ও বাংলা স্থলপাঠ্য পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটির সভ্য হইবার জন্ম বিত্যাসাগরকে অম্বরোধ করিলে তিনি লিথিয়াছিলেন :—

তৃইটি কারণে আমি এ অনুবোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি।
আমি গ্রন্থকার, অতএব কমিটির ব্যবস্থার সহিত আমার স্বার্থ সাক্ষাৎভাবে
জড়িত। সেই হেতু আমার বিবেচনার কমিটির আলোচনার পক্ষগ্রহণ
করা উচিত হইবে না। তা ছাড়া, আমি মনে করি, আমার উপস্থিতি
আমার গ্রন্থতলির দোবগুণের অপক্ষপাত স্বাধীন আলোচনার অস্তরার
হইবে।

#### সহবাস-সম্মতি-আইন

সামাজিক বিষয়েও সরকার সময়ে সময়ে বিভাসাগরের পরামর্শ লইতেন। সহবাস-সম্মতি-আইন বিল কাউন্সিলে উপস্থাপিত করিবার প্রাকালে, সরকারের অনুরোধে বিভাসাগর যে অভিমত দিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

Though on these grounds I cannot support the Bill as it is, I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to childwives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his

wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real, and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance.

From every point of view, therefore, the most reasonable course appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has her first menses.... (16 Feby. 1891).

### ষাধীন কর্মক্ষেত্রে

বিত্যাসাগরের সরকারী কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ দেশ ও দশের পক্ষে প্রভৃত কল্যাণকর হইয়াছিল। তাঁহার একটা মোটা রকমের আয় কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না—তাঁহার স্বরচিত পুত্তক বিক্রয়ের আয়ই তথন মাসিক তিন-চার হাজার টাকা।\* তিনি এইবার স্বাধীনভাবে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার স্বধােগ পাইলেন।

# মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন

মেটোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইহাই বাঙালীর নিজের চেষ্টায় নিজের অধীনে স্থাপিত উচ্চতর শিক্ষার প্রথম কলেজ। মেট্রোপলিটানের নাম এখন বিভাসাগর কলেজ হইয়াছে।

<sup>\*</sup> ১৮৪৭ খ্রীষ্টান্দে বিভাসাগর, মদনমোহন তর্কালকারের সহবোগে সংস্কৃত প্রেস স্থাপন করিরাছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রেস ডিপজিটারীও চালাইতে থাকেন। সংস্কৃত প্রেসে মুক্তিত সকল পুস্তক বিক্রয়ের জন্ম ডিপজিটারীতে মজুত থাকিত। বাৰসারটি দৃচ্ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইরাছিল এবং বহু বংসর ধরিয়া ইহা হইতে রীতিমত লাভ হইত।

পূর্ব্বে ইহার নাম মেট্রোপলিটান ছিল না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক জন
প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্রলোক মিলিয়া শন্ধর ঘোষের লেনে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং
স্থল' নামে এক ইংরেজী বিভালয় স্থাপন করেন। সরকারী স্থল অপেক্ষা
অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী শিক্ষা দান করাই
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত ছিল। মিশনরীদের স্থলে মাহিনা কম ছিল
বটে, কিন্ধু খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হইত বলিয়া হিন্দুরা সেখানে ছেলেদের
পাঠাইতে চাহিত না। প্রথম কয়েক মাস প্রতিষ্ঠাতারাই স্থল পরিচালনা
করিয়াছিলেন। বিভাসাগর সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন জানিতে
পারিয়া তাঁহারা বিভাসাগরকে ও তাঁহার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
স্থল-পরিচালনে সহায়তা করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা স্বীকৃত
হইলে এক পরিচালক-সমিতি গঠিত হইল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস
পর্যান্ত স্থলটি এই সমিতি কর্ত্বক পরিচালিত হইয়াছিল। পরিচালকবর্গের
মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে এই বৎসরে ত্ই জন
প্রতিষ্ঠাতা পদত্যাগ্য করিয়া এক প্রতিহন্দী বিভালয় স্থাপন করিলেন।

শিক্ষাপ্রচার এবং বিত্যালয়-পরিচালনে বিত্যাসাগরের কৃতিত্ব অসাধারণ। তা ছাড়া তিনি নিঃস্বার্থভাবে সাধারণের কার্য্য করিতেন। ইহা বুঝিয়াই অন্যান্ত প্রতিষ্ঠাতারা বিত্যাসাগর এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সংহ, রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাত্ব, রমানাথ ঠাকুর ও হীরালাল শীলের হাতে বিত্যালয় পরিচালনের ভার দিয়া অবসরগ্রহণ করিলেন। নৃতন কমিটি গঠিত হইল। বিত্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটরী নযুক্ত হইলেন। স্থলের নানাক্রপ সংস্কারে হাত দিয়া বিত্যালয়ের সপরিচালনার জন্ম তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিলেন। বিত্যালয়ের ইদ্দেশ্য—হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ম্যক্রপে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া হইতে

বিভালয়টির নৃতন নাম হয়—হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটউশন। ইতিমধ্যেই বিভাদাগর মহাশয়ের পরিচালনার গুণে ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অপূর্ব্ব ক্বতিত্ব দেখাইতে লাগিল। বাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ( ইং ১৮৬৬ ) এবং হরচন্দ্র ঘোষের ( ইং ১৮৬৮ ) মৃত্যুতে এবং তংপূর্বে অপর তিন জন সদস্যের পদত্যাগে বিভালয় পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার বিভাসাগরের উপর পড়িল। ১৮৭২ এীষ্টাব্দের জামুয়ারি মাদে ঘারকানাথ মিত্র ও ক্রফদাস পালকে লইয়া তিনি এক কমিটি গঠন করিলেন এবং বিস্থালয়ে যাহাতে বি. এ. পর্যান্ত পড়া যায়, ত্তিষ্বয়ে বিশ্ববিত্যালয়ে আবেদন করিলেন। বি. এ. প্রভাইবার অধিকার না পাইলেও ইহাতে ফার্ফ আর্ট্য পর্যান্ত পড়িতে পারা যাইবে, ইহা বিশ্ববিভালয় মঞ্জুর করিলেন।\* ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফার্ফর্ড আর্টিদ্ পরীক্ষায় মেটোপলিটান ইনষ্টিটিউশন গুণাফুসারে দিতীয় স্থান অধিকার করিল। দেশীয় লোকের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্য দেখিয়া সকলেই বিশ্বয়ান্বিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিতালয়ের বেজিষ্টার সাট্রিফ সাহেব বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত তাক লাগাইয়া দিয়াছেন।" ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান ফার্স্ট গ্রেড

<sup>\* &</sup>quot;এত দিন পরে বিভাসাগর মহাশরের মেট্রোপনিটান ইনষ্টিটিউসনটি কলেজে পরিণত হইল। আপাতত উহাতে এল, এ, কোস পর্যন্ত পড়ান হইবে। গবর্ণমেন্ট উহা কলিকাতা বিবিদিভালরের অন্তর্গত করিয়া লইতে স্বীকার করিয়াছেন। পাঁচ বংসর হইল, এইরূপ একথানি আবেদন করা হয় কিন্তু গবর্ণমেন্ট তথন তাহা গ্রাহ্ম করেন নাই। দেশীরদিগের ঘারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ য়াপিত হইল। আলামামী জালুয়ারীর প্রথমেই কলেজটি থোলা হইবে। এল, এ ক্লাসে আপাতত পাঁচ টাকা বেতন লওরা হইবে। কলিকাতার মধ্যে মেট্রোপনিটান ইনষ্টিটিউসনটি একটি প্রধান স্কুল স্তরাং কলেজ হইলে যে উহা উত্তমরূপ চলিবে তাহা বিলক্ষণ রূপে আশা করা যাইতে পারে।" — 'অমৃত বাজার পত্তিকা,' ২৮ ক্লেকারি ১৮৭২।

কলেজে পরিণত হইল, এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতে ছাত্রেরা বি. এ. পরীক্ষা দিতে প্রেরিত হইল। পরীক্ষার ফল ভালই হইল।

ইউরোপীয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোন কলেজ যে ভাল চলিতে পারে অথবা অধ্যাপনা ভাল হইতে পারে, ইহা লোকের ধারণার অতীত ছিল। বিভাসাগর নিজের কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দেখাইলেন, কলেজের অধ্যাপনায় বিলাতী অধ্যাপকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়, ভারতীয় শিক্ষকের হারা অহ্বরূপ, এমন কি কোন কোন বিষয়ে উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। মেটোপলিটানের সাফল্য দেখিয়া অন্তান্ত কলেজ হইতে অনেক ছাত্র এই কলেজে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। বিভাসাগর মহাশয় শিক্ষা-বিন্তারের এক ন্তন দিক্ খুলিয়া দিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, বে-সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার তিনিই প্রবর্ত্তক। তিনি যথন যে-কাজে হাত দিতেন, সে-কাজ সার্থক না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তা ছাড়া, শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। সারা বাংলার শিক্ষা-বিন্তারে যেপ্রতিশ্তা নিযুক্ত ছিল, তাহা একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, সেই প্রতিষ্ঠান অত্লনীয় সফলতা লাভ করিল।

বিভাসাগরের আর একটি বড় গুণ ছিল। তিনি পরের উপর
নির্ভর করিয়া থাকিতেন না, সকল কার্জ নিজে দেখিতেন। তিনি
আনেক সময় বিভালয়ে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিতেন নিয়ম-মত
কাজ চলিতেছে কি-না। বিভাসাগর মহাশয়ের আদেশ ছিল,
শিক্ষকেরা কথনও বালকদের উপর শারীরিক শান্তি বিধান করিতে
পারিবেন না। তিনি বলিতেন, শাস্ত সদয় ব্যবহারের ছারা ছাত্রদের
দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। যাহাকে সংশোধনের
অতীত বলিয়া বোধ হইত, তেমন ছাত্রকে তিনি বিভালয় হইতে
বিতাড়িত করিতেন।

ভারত-সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বাক্লাণ্ড সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিথিয়াছেন,—

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এক স্থপরিচিত ঘটনা। এই ধরণের পরবর্তী বহু বিত্যালয়ের ইহা আদর্শস্থানীর। মেট্রোপলিটান কলেজের সংশ্লিষ্ট স্কুলে আট শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত; এতঘ্যতীত কলিকাতাতেই এই বিত্যালয়ের চাব-পাঁচটি শাথা বিত্যমান ছিল।

যে জমির উপর এখন কলেজটি অবস্থিত, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহা কেনা হয়। স্থরহং বিভালয়-গৃহ নির্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া হইতেই এখানে বিভালয়টি স্থানাস্তবিত হয়।

# হিনু ফ্যামিলি অ্যানুরিটি ফণ্ড

প্রধানতঃ বিভাসাগরের প্রাণপণ চেষ্টায়, ১৫ জুন ১৮৭২ তারিথে কলিকাতায় একটি হিতকর প্রতিষ্ঠানের স্থচনা হয়; ইহা হিন্দু ফ্যামিলি আ্যাহয়িটি ফণ্ড। আয় অল্প বলিয়াই সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ মৃত্যুকালে স্বীপুত্র পরিবারবর্গের কোনরূপ সংস্থান করিয়া য়াইতে পারে না। য়াহাতে এরপ অবস্থার উদ্ভব না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের স্পষ্ট। ইহার উষ্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন—ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র। বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, প্রসন্ধুমার সর্বাধিকারী ও নরেক্তনাথ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত বিভাসাগর তিন বংসর—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যান্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার কর্মপরিচালনায় কতকগুলি বিশুদ্ধলা ঘটায় বিভাসাগর আর নিজেকে ইহার সহিত যুক্ত রাখিতে চাহেন নাই। ২০ ডিসেম্বর ১৮৭৫ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ:—

কলিকাতা হিন্দু ক্যামিলী এনিউটী ফণ্ড নামক বে একটি আফিস খোলা হইরাছিল উহা পণ্ডিত ঈশব চক্র বিভাসাগবের উভোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমরা শুনিরা ছুঃখিত হইলাম যে বিভাসাগর মহাশর ও হাইকোর্টের জজ বাবু রমেশচক্র মিত্র এবং অঞাভ করেক জন প্রধান লোক ইহার সঙ্গে সংস্রব পরিভাগে করিয়াছেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ তারিখে তিনি ডিরেক্টরদের ইংরেজ্ঞীতে যে দীর্ঘ পত্র লিথিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষের বঙ্গাস্থবাদ দিতেছি:—

এই ফণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে আমি আমার সমস্ত মনোবোগ ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলাম। এই বুক্ষের ফল উপভোগ করিতে পারিবেন বলিরা আপনারা আশাহিত, কিন্তু আমি এইরপ কোন আশা পোষণ করি না। আমার ধারণা, প্রত্যেকেই স্বদেশের মঙ্গল সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, এই বিশাসের বশবর্তী হইরাই আমি এ বিষয়ে আমার সমস্ত চিম্বা ও চেষ্টা নিয়োগ করি। নিজের স্বার্থসাধন আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এই ফণ্ড সম্পর্কে আমার প্রীতি আপনাদের সকলের অপেকা অধিক, এই কথা ষথন বলি—এবং এ কথা আমাকে বলিতেই इटेर-- ज्थन (म-कथा जाभनाता विश्वाम कतिरवन कि-ना जानि ना। সম্পূর্ণরূপে সেই প্রীতি বিশ্বত হওয়ার কত চঃথ, তাহা আমার অস্তরের অন্তন্তলই জানে। বাঁহাদের আপনারা পরিচালন-কার্য্যে নিযুক্ত ক্রিয়াছেন, তাঁহার। সরল পথে চলেন না। এই ফণ্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে ছুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশবের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভবে অত্যস্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এবং অত্যন্ত তু:থের সহিত এই ফণ্ডের সহিত আমার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতেছি।

### দ্য়া দাক্ষিণ্য

দরিজ এবং আর্ত্তের সহায়, দয়ালু দাতা এবং জনহিতৈষিরূপে বিভাসাগরের তুলনা নাই। এই মহদ্গুণের জন্ত আজ তিনি প্রাতঃশ্বরণীয়। কাহাকেও বিপন্ন দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত এবং লোকের ছু:খ দূর করিবার জন্ম তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। আজও তিনি দেশবাসীর নিকট "দয়ার সাগর বিভাসাগর" নামে পরিচিত। ছঃস্থ এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে তাঁহার আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত। তাঁহার সাহায্যেই বহু দরিদ্র বিধবার সংসার চলিত। শত শত অনাথ বালকের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার তিনি নিজের স্বন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে গৃহে তাঁহার নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত বন্ধু এবং সহকর্মীরাই নয়, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার সাহস ছিল অতুলনীয় এবং দাক্ষিণ্য অপূর্ব্ধ। অথচ তিনি নিজে নিতান্ত সরল জীবন যাপন করিতেন। এই তেজম্বী দানবীর সরল বাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বড় বড় জমিদারের মাথা আপনি নত হইয়া পড়িত।

#### রাজ-সম্মান

অবসরগ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষের প্রথম দিনে ভারত-গবর্মেন্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধিদানে বিভাসাগর নন, সরকার নিজেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে (৪ জুলাই ১৮৬৪) বিভাসাগর বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর—সম্মানিত সভ্য—নির্বাচিত হন।\* এই

<sup>\*</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1865, p. 15.

উচ্চসম্মান লাভ এ-যাবৎ কালের মধ্যে মৃষ্টিমেয় বাঙালীর ভাগ্যেই ঘটয়াছে।

ছোট লাট সার্ রিচার্ড টেম্পলের আমলে তাঁহাকে এই সম্মান-লিপি প্রদান করা হয়,—

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতারূপে তাঁহার আন্তরিকতা এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের অগ্রগামী দলের নায়করূপে তাঁহার মধ্যাদা স্বীকার করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বচন্দ্র বিভাসাগরকে ইহা প্রদন্ত হইল। (১জামুয়ারি ১৮৭৭)

#### মৃত্যু

তাঁহার শরীর পূর্ব্বেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। ক্রমেই তিনি বিশেষরূপে অস্থ্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজ্পনের বিয়োগ-ব্যথা এবং কয়েক বৎসরব্যাপী রোগভোগে দেহ সম্পূর্ণরূপে বিকল হইয়া গেল। তিনি কয়ালসার হইয়া পড়িলেন। একে একে প্রমসাধ্য সকল কার্যাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। নগরের কলকোলাহল তাঁহার আর সন্থ হইত না। তিনি নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে লাগিলেন। কার্যাটারের বাড়ীতেই তিনি বেশী যাইতেন।

শরীর আর বহিল না। ১৮৯১ খ্রীষ্টান্দের ২৯এ জুলাই পূর্ণ ৭০ বংসর বয়সে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীধী ইহলোক হইতে অপস্তত হইয়া গেলেন।

২৭ আগস্ট ১৮৯১ তারিথে ছোট লাট সার্ চার্লস এলিয়টের সভাপতিত্বে কলিকাতার টাউন-হলে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচক্র বিভাসাগবের শ্বৃতি চিরস্থায়ী কবিবার জন্ম কি উপায় অবলম্বন করা যায়, ইহাই ছিল সভার আলোচ্য বিষয়। সভার ফলে সেই বিরাট্ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের এক প্রস্তরমূর্ত্তি কলেজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

## বিঘাসাগর ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা গভ-সাহিত্যে প্রথম শিল্পবোধদম্পন্ন প্রষ্টা ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিভালদ্ধার। তিনি যথন গভ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তথন ভাষার ব্যাকরণ-অভিধানও স্থষ্ঠভাবে রচিত এবং সদ্ধলিত হয় নাই, অথচ নানা অপ্রচলিত ও পঙ্গু শব্দকে পাশাপাশি যোজনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় সাহিত্যের এক বিচিত্র রস উদ্বুদ্ধ করিতে অংশতঃ সক্ষম হইয়াছিলেন। বাংলাগতের শিল্পী হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর মৃত্যুঞ্জয় বিভালদ্ধারের সাক্ষাথ বংশধর। মাঝখানে যাহারা ছিলেন, তাঁহারা উপকরণ-সংগ্রহে সাহায়্য করিয়াছিলেন; বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতন্ত্র, সাময়িক-সংবাদ প্রচার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বাংলা ভাষার নানা সম্ভাবনা তাঁহাদের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং এই সকল পরীক্ষার ফলে ভাষা এমন একটা নমনীয়তালাভ করিয়াছিল, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ের আমলে ছিল না। বিভাসাগর এই নমনীয় উপাদান লইয়া সত্যকার শিল্প স্থষ্টি করিলেন, তিনিই বাংলাগভ-সাহিত্যে প্রথম ক্বতী শিল্পী।

তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ খ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত হয়; ইহার পূর্ব্বে 'বাস্থাদেবচরিত' নামক মে-পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হয় নাই। ঐ রচনার যেটুকু আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে বৃঝিতে পারা য়ায়, বিভাসাগর তথন সবেমাত্র পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, ভাষার শিল্পরূপ তথনও তিনি ধরিতে পারেন নাই। সিভিলিয়ান সাহেবদের জন্ত পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে বিসয়া তিনি বাংলা ভাষার ভবিশ্বৎ সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই মনে মনে পুলক-বিশ্বয়ের সহিত অন্থভব করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে 'উপক্রমণিকা', 'ঋজুপাঠে'র পথেই তাঁহার গতি দীর্ঘপ্রদারী হইত, 'শকুস্থলা' 'সীতার বনবাস'কে ভিত্তি করিয়া বাংলা-সাহিত্য আজ এমন বিরাট্ সৌধের গর্কা করিতে পারিত না।

উদারহৃদয় ঈশবচন্দ্র নিজের প্রতিভাগুণে শিল্পিজনস্থলভ সৃষ্টির আনন্দে মন্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। বাংলা দেশের অসহায় শিশু ও বালক-বালিকাদের কথা শরণ করিয়া আপন শিল্পপ্রতিভাকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্তু 'বর্ণপরিচয়,' 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী'রপ চিরস্থায়ী খেলনা সৃষ্টি করিয়া নিজের বৃহত্তর শিল্পসৃষ্টিকে থণ্ডিত করিয়াছিলেন। বিভাসাগরের সাহিত্যিক প্রতিভা বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া আমরা সাক্ষ্য-শ্বরূপ খুব উচ্চ ধরণের কোনও সৃষ্টিকে বিচারকের সন্মুখে দাখিল করিতে পারি না বটে, কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, গোটা বাংলা ভাষাটাই তাঁহার প্রতিভার সাক্ষ্যস্বরূপ দীর্ঘকালের জন্তু রহিয়া গেল।

আর একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। যাঁহারা মনে করেন, বিভাসাগরের লেখনী অন্থবাদের পথেই ক্রুন্ত হইয়াছে, তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা নাই, তাঁহারা তাঁহার রচিত মৌলিক রচনাগুলির সহিত পরিচিত নহেন। তাঁহার 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব', 'বিধবাবিবাহ', 'বহুবিবাহ', 'আত্মচরিত' এবং বেনামী রচনাগুলি পাঠ করিলে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। তাঁহার ভাষা স্থির হইয়া থাকে নাই, উত্তরোত্তর প্রাঞ্জল এবং শিল্পগুণসম্পন্ন ইইয়াছে। ভাষা-সম্বন্ধে বিভাসাগের মহাশয় কথনও গতাহুগতিক ও

প্রাচীনপন্থী ছিলেন না; বরং এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে। সময় ও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থবিধা পাইলেই ভাষার পরিবর্ত্তন ও মার্জ্জনা সাধন করিতেন। বাংলা-গত্যের ছন্দ-সন্থব্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। 'বিভাসাগর-গ্রন্থাবলী'র "সাহিত্য" খণ্ডের ভূমিকায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বৃদ্ধিমচন্দ্রের যশোবিস্তারের পূর্ব্বে সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। বৃদ্ধিমচন্দ্র লিথিয়াছেন,—

প্রবাদ আছে বে, রাজা রামমোহন রার সে সমরের প্রথম গছ-লেখক। তাঁহার পর বে গছের হাটি হইল, তাহা লোকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা হইটি স্বভন্ন বা ভিন্ন ভাষার পরিণত হইরাছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধু-জনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত ব্রিতে চইবে।…

এই সংস্কৃতামুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতামুসারিণী হইলেও তত ছর্কোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিভাসাগর মহাশরের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ স্মধুর বাঙ্গালা গভ লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার প্রেও কেহ পারে নাই।

বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত বাংলা-সাহিত্যের সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিভাসাগর-চরিতে' অনুফুকরণীয় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম:—

 <sup>\* &</sup>quot;বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীটাল মিত্রের স্থান"—বিষ্কাচক্র চটোপাধ্যায় (পারীটাল মিত্রের গ্রন্থাবলী, ১২৯৯)

তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কথনও সাহিত্য-সম্পদে ঐথগ্যশালিনা হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানব-সভ্যভার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয় তেবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।…

বিভাগাগর বাঙ্গলাভাষার প্রথম ষথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলায় গভ-সাহিত্যের স্ট্রচনা হইয়াছিল কিন্তু ভিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গলা-গভে কলা-নৈপুণ্যের অবভারণা করেন। তেবিভাগাগর বাঙ্গলা গভভাষার উচ্ছ্রভা জনভাকে স্মবিভক্ত, স্মবিক্তন্ত, স্পরিচ্ছন্ন এবং স্থায়কুশলভা দান করিয়াছেন স্থান তাহাকে সহজ্ব গতি এবং কার্য্যকুশলভা দান করিয়াছেন স্থান তাহার দারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আবিদ্ধার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানার বচনাকর্তা, যুদ্ধজ্বের মশোভাগ সর্ব্বেপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়। তে

বিভাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন্ প্রভৃতি ছেদটিফণ্ডলি প্রচলিত করেন। নবাস্তবিক একাকার সমভ্ম বাঙ্গলা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন। এতদ্বারা, বাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ন

বাঙ্গলা ভাষাকে পূর্ববিশ্রচলিত অনাবশুক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার স্থানিয়ম স্থাপন করিয়া বিভাসাগর যে বাঙ্গলা-গভকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জক্তও সর্ববদা সচেষ্ঠ ছিলেন। গভের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্ত ম্বাপন করিয়া, তাহার গভির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দশ্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিভাসাগর বাঙ্গলা-গভকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্বতা দান করিয়াছেন। প্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং

প্রাম্য বর্ষরতা উভরের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভন্তসভার উপবোগী আর্ব্য ভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলা-গভের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিজ্ঞাসাগরের শিল্পপ্রভিভা ও হুজনক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।—"বিজ্ঞাসাগর-চরিত", 'সাধনা', ভাজ, ১৩০২।

বিছাসাগরের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার বিভিন্ন রচনা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিমে দেওয়া হইল:—

একে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা; তাহাতে আবার, ঘনঘটা ঘারা গগনমণ্ডল আছের হইরা, মৃবলধারার বৃষ্টি হইডেছিল; আর, ভৃতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভরানক কোলাহল করিতেছিল। এইরপ সকটে কাহার হৃদরে না ভরসঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভর বা ব্যাকুলতার লেশ মাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেবে, নানা সকট হইতে উত্তীর্ণ হইরা, রাজা নির্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, কোনও ছলে অতি বিকটমূর্ত্তি ভৃতপ্রেতগণ, জীবিত মন্থ্য ধরিরা, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে; কোনও ছলে ডাকিনীগণ, কৃদ্র কৃষ্ণ বালক ধরিরা, তদীর অঙ্গ প্রভাঙ্গ চর্ম্বণ করিতেছে। রাজা, ইতস্তত্তঃ অনেক অরেবণ করিরা, পরিশেবে শিরীষর্ক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্যান্ত, প্রেত্তি বৃত্তি ও পল্লব ধক্ ধক্ করিয়া জালিতেছে; আর, চারি দিকে অনবরত কেবল মার্ মার্, কাট, কাট্, ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইডেছে।—'বেতাল-পঞ্বিংশতি', গ্রন্থাবলী, "সাহিত্য", প্র. ১৭।

ধক্স বে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীর মহিমা! তুই তোর অমুগত ভক্তদিগকে, মুর্ভেত দাসত্বশৃত্তলে বদ্ধ রাধিরা, কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিরা, শাল্তের মস্তকে পদার্পণ করিরাছিস, ধর্মের মর্মভেদ করিরাছিস,

হিতাহিতবোধের গতিরোধ কবিয়াছিস, স্থায় অক্সায় বিচারের পথ কব করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইডেছে, অশান্তও শান্ত বলিয়া মাক্ত হইতেছে; ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, चर्या वर्षा विषया माग्र व्हेटिहा। नर्ववर्षाविक्रक, यार्थक्काठाती ত্রাচারেরাও, ভোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্বত্ত সাধু ৰলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশৃক্ত প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, ভোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযন্ত্র প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্ত নাস্তিকের শেষ, অধাস্মিকের (मय. সর্বলোবে লোষীর শেষ বলিয়া গণনায় ও নিন্দনীয় য়য়তেছেন। ভোর অধিকারে, যাহারা, সভত জাতিভ্রংশকর, ধর্মলোপকর কর্মের অমুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাভিপাত করে, কিন্তু লৌকিক বক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি কবিলে ধর্মলোপ হয় না ; কিন্তু যদি কেহ, সভত সংকর্মের অফুঠানে রত হইরাও, কেবল লৌকিক বক্ষায় ভাদৃশ যত্নবান্ না হয়, ভাহার সহিভ আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাবণ মাত্র করিলেও, এক-কালে সকল ধর্ম লোপ হইয়া যায়।...

হা ভারতবর্ধ ! তুমি কি হতভাগ্য ! তুমি তোমার পূর্বতন সম্ভানগণের আচারগুলে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীস্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছামূরণ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে বেরপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ববিশ্বীরের শোণিত গুল হইয়া যায়। কত কালে তোমার হ্রবস্থা বিমোচন হইবেক, ভোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।…

···ভোমরা মনে কর, পতিবিরোগ হইলেই, জ্রীজাতির শরীর পাবাণমর হইরা যায়; হঃখ আর হঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর বন্ত্রণা

বলিরা বোধ হয় না; ত্র্জয় বিপুবর্গ এককালে নির্মৃত্য ইইয়া যায়।
কিল্ক, ভোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমৃত্যক, পঁদে পদে তাহার
উদাহরণ প্রাপ্ত ইইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোবে সংসারতকর
কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে
দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, য়ায় অয়ায় বিচার নাই,
হিতাহিত বোধ নাই, সদস্থিবেচনা নাই, কেবল লোকিকরক্ষাই প্রধান
কর্ম ও পরম ধর্ম, আর ঘেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জয় গ্রহণ
না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জয় গ্রহণ কর, বলিতে পারি না!—'বিধবাবিবাহ, ২য় পুস্তক', গ্রন্থাবলী, "সমাজ", পৃ. ১৮৫-৮৭।

সীতা অক্স দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ ! দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন স্থলর চিত্রিত ইইয়াছে। আমার শ্ববণ ইইতেছে, এই স্থানে আমি স্থেঁয়র প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত রাম্ভ ইইলে, আপনি হস্তব্বিত তালর্ম্ভ আমার মন্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বন প্রকি, সেই সেই তপোবনের তক্ষতলে কেমন বিশ্রামন্থ্যসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্তব্য নিবিত্ব নিবিত্ব নিবিত্ব নীলিমায় অলঙ্গুত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সল্লিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্লিয়, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ধাললা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার শ্ববণ হর, এই স্থানে কেমন মনের স্থথে ছিলাম। আম্বা কুটীরে

থাকিতাম; লক্ষণ ইতস্ততঃ পর্যাটন করিয়া আহারোপ্যোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরীতীরে মৃত্ মন্দ গমনে জমণ করিয়া, আমরা প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল স্থান্ধ গন্ধবছের সেবন করিতাম। হার! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন স্থান্ধ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।—'সীতার বনবাস', গ্রন্থাবলী, "সাহিত্য", পৃ. ৩১৪-১৫।

বংসে প্রভাবতি ! তুমি, দরা, মমতা ও বিবেচনার বিসর্জন দিরা, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহিত্তি হইরাছ । কিন্তু আমি, অনম্রচিত্ত হইরা, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিস্তার নিরস্তর এরপ নিবিষ্ট থাকি বে, তুমি, এক মুহুর্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহিত্তি হইতে পার নাই ।…

···আমি, সর্ব্ব ক্ষণ, ভোমার অভূত মনোহর মূর্ত্তি ও নিরতিশর প্রীতিপদ অমুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি; কেবল, তোমার কোলে লইরা, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমুত্রসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না।···

বংসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যথন, তুমি এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া বাথিয়াছিলে, তথন তোমার সংসারে না আসাই সর্ববাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প সময়ের জক্ত আসিয়া, সকলকে কেবল মর্মাস্থিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।…

---একমাত্র তোমার অবলম্বন করিয়া, এই বিষমর সংসার অমৃত্যর বোধ করিতেছিলাম। বখন, চিন্ত বিষম অস্থাথে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিল্ল যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, ভোমার কোলে লইলে, ও ভোমার মুধ্চুম্বন করিলে, আমার সর্ব্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বংসে। তোমার কি অভ্ত মোহনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অছ-তমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরপ্তছ মক্সভূমিতে প্রভ্ত প্রস্তবণের, কার্য্য করিতেছিলে।…

…তুমি, স্বন্ধ কালে নরলোক হইতে অপসত হইরা, আমার বোধে, অতি স্থবোধের কার্য্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক স্থবভোগ করিতে; হর ত, অদৃষ্ঠবৈতুণ্যবশতঃ, অশেববিধ বাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কথনই, স্থথে ও সচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

কিন্ধ, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিরা বহিরাছে। অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, উৎকট পিপাসার সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিন্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্ধ, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতামুবায়ী নর বলিয়া, তোমার ইচ্ছামুরপ জল দিঙেপারি নাই।…

···তোমার অন্ত্ত মনোহর মূর্ত্তি, চিবদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিশ্বত হই, এই আশকার, তোমার বার পর নাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্রেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

বংসে! ভোমার আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরক্ত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা ভোমার ম্বেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, ত্ঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইরা, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।—"প্রভাবতীসম্ভাবণ", গ্রন্থাবলী, শাহিত্য", পৃ. ৩৭১-৭৬।

বদি আপনারা বলেন, তুমি কে হে বাপু; তোমার এত বড় আম্পর্কা কেন। তুমি, বামন হরে, আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও। তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুমি বিশ্ববিজ্বী দিগ্গজ পশুতের গুণ বর্ণন করিবে। আমার উত্তর এই, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, সহসা আমার হেয়জ্ঞান করিবেন না। আমি এক জন; রথার্থ কথা বলিতে গেলে, আমি নিতাস্ত বেমন তেমন এক জন নই। আমার পরিচয় শুনিলে, আপনারা চমকিয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে এক কড়ারও সংশয় নাই। 'বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও', এ কথাটি, বোধ হয়, আপনারা ঠাটা করিয়া বলিয়াছেন। আমি কিন্তু, ঠাটা না ভাবিয়া, য়াঘা জ্ঞান করিতেছি। আমাদের বংশমর্যাদা অতি বেয়াড়া। বামন বংশের আদিপুক্র ভারতবর্বের পঞ্চম অবতার। তিনি, ত্রিলোকবিজ্বী বলি রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, কি ফেসাং, কি কারথানা, করিয়াছিলেন, তাহা কি কথনও আপনাদের কর্ণকৃহবে প্রবেশ করে নাই।

বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া কুছ না বহে তব ভি থোড়া।

যদিও, যুগমাহান্ম্যে, আদিপুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের না থাকে, কিছু ত থাকিবে। তিনি এক পদে সমস্ত আকাশমগুল আক্রমণ করিয়াছিলেন; আমরা কি, তাঁহার বংশের তিলক হইয়া, আকাশমগুলের এক অংশেও হাত বাড়াইতে পারিব না। অবশ্য পারিব। আর, ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি যাঁহাকে ধরিতে চাহিতেছি, তিনি আকাশের চাদ নহেন, নদিয়ার চাদ। নদিয়ার চাদতে ধরিতে যাওয়া, আমার মত বেছদা বাহাছুরের পক্ষে, নিতান্ত অসংসাহসিকের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না।—'ব্রক্ষবিলাস', গ্রন্থাবলী, "সমাজ", পৃত ৫৩৫-৩৬।

# গ্রন্থপঞ্জী

বিভাসাগরের সর্বপ্রথম রচনা—'বাস্থদেবচরিত' শ্রীমন্তাগবতের ১০ম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কোন কোন জীবনচরিতে ইহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিভাসাগরের রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে ত্ই-চারিখানির কথা বাদ দিলে বাকী সমস্তই অনুবাদ, অনুস্তি বা পাঠ্য পু্স্তক। অবশ্র, এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, তখনকার দিনে এরপ উত্তম পাঠ্য পুস্তকের বিলক্ষণ অভাব ছিল।

নিম্নে যে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইল, তাহাতে কেবলমাত্র পুস্তকের ১ম সংস্করণের প্রকাশকালই দেওয়া হইয়াছিল। তাহার প্রত্যেক পুস্তকের অনেকগুলি করিয়া সংস্করণ হইয়াছিল। ভাষা সম্বন্ধে প্রগতিশীল ছিলেন বলিয়া প্রত্যেক সংস্করণেই তিনি কিছু-না-কিছু সংস্কার করিয়াছেন।

### (ক) রচিত ও সঙ্কলিত

#### ১। বেডাল পঞ্চবিংশভি। ইং ১৮৪৭। পৃ. ১৬৩।

বেতালপঞ্চবিংশতি। কালেজ আক ফোর্ট উইলিরম নামক বিভালরের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্লাল মহোদরের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুতক অমুসারে লিখিত কলিকাতা শ্রীযুত পি. এস, ডি. রোজারিও কোম্পানির মুদ্রাবন্ধে প্রকাশিত সংবং ১৯০৩

- ২। বা**লালার ইডিহাস,** ২য় ভাগ। ইং ১৮৪৮।
- ৩। জীবনচরিত। সেপ্টেম্ব ১৮৪৯।
- ৪। বোখোদয়। (শিশুশিকা, ৪র্থ ভাগ)। এপ্রিল ১৮৫১।
- ৫। मःश्वा व्याक्तर्वत ष्रेशक्यिकि। मर्वश्व ১৮৫১।
- ৬। ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ। নবেম্বর ১৮৫১।

ইহার ৩য় ভাগ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর ও ২য় ভাগ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

- ৭। সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব। মার্চ ১৮৫৩।
  - ৮। ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ভাগ। ইং ১৮৫৩। ইছার ২র ভাগ ১৮৫৩, ৩র ভাগ ১৮৫৪ এবং ৪র্থ ভাগ ১৮৬২
    - হচার ২র ভাগ ১৮৫৩, ৩য় ভাগ ১৮৫৪ এবং ৪র্থ ভাগ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
  - শকুন্তলা। ডিসেম্বর ১৮৫৪।
- ১০। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। জানুয়ারি ১৮৫৫।
  - ১১। বর্ণপরিচয়, ১ম ভাগ। এপ্রিল ১৮৫৫। ইছার ২য় ভাগ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।
- ১২। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দিতীয় পুস্তক।\* অক্টোবর ১৮৫৫।

<sup>\*</sup> ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিভাগাগর তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' পুস্তক ভূইথানির ইংরেজী অমুবাদ Marriage of Hindu Widows নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জামুরারি মাসে ইহা বিষ্ণু পরস্তরাম শাস্ত্রী কর্ত্তুক মরাস্টাতেও অনুদিত হয়।

- ১৩। **কথামালা**। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬।
- ১৪। **চরিভাবলী।** জুলাই ১৮৫৬।
- ১৫। মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)। জাহ্যারি ১৮৬০।
- ১৬। **সীতার বনবাস**। এপ্রিল ১৮৬০ ।\*
- 29 । **जाशानमञ्जती।** नदवन्नत ১৮७०।

ইহার মাত্র ছয়টি আখ্যান লইয়া এবং কতকগুলি নৃতন আখ্যান দিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, প্রথম ভাগ', এবং প্রথম বাবের বাকী আখ্যানগুলির সহিত সাভটি নৃতন আখ্যান যোগ করিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ' ১৮৬৮ খ্রীষ্টান্দের ফ্রেক্যারি মাসে প্রচারিত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টান্দের জ্বন মাসে 'আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ' নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ. "এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপ্র্কে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর ভৃতীর ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।"

- ১৮। শব্দমঞ্জরী (বাঙ্গলা অভিধান )। ইং ১৮৬৪।
- ১৯। ভ্রান্তিবিলাস। অক্টোবর ১৮৬৯।
- ২০। বছবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদিষয়ক বিচার। জুলাই ১৮৭১।

<sup>\*</sup> ২র-৪র্থ সংস্করণের পৃস্তকে "প্রথম বারের বিজ্ঞাপন"-এর শেষে ১৯১৭ সংবৎ
১ বৈশাথ—এই তারিথ পাওরা বার, কিন্তু শেষের কছকগুলি সংস্করণে "১৯১৮ সংবৎ,
১ বৈশাথ" মুদ্রিত হইরাছে। প্রথম তারিথটিই ঠিক। ২১ মে ১৮৬০ তারিশে
'সোমপ্রকাল' লেখেন:—

<sup>&</sup>quot;ন্তন গ্রন্থ।—- শ্রীষ্ত ঈবরচন্তা বিভাসাগর সীতার বনবাস নামে একথানি ন্তন গ্রন্থ সকলন করিরা মৃত্তিত ও প্রচারিত করিরাছেন। আমরা উহার একথঞ্জ প্রাপ্ত হটরাছি।•••"

- ২১। বছবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতছিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। মার্চ ১৮৭৩।
  - ২২। **নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস।** এপ্রিল ১৮৮৮।
  - ২৩। পঞ্জসংগ্ৰহ। ইং ১৮৮৮। ইহাৰ ২ৰ ভাগ ১৮৯০ খ্ৰীষ্টাব্দে প্ৰকাশিত হয়।
  - ২৪। **সংস্কৃত রচনা।** নবেম্বর ১৮৮৯।
  - ২৫। শ্লোকমঞ্জরী। মে ১৮৯০।
  - ২৬। বিজ্ঞাসাগর চরিত (স্বরচিত)। সেপ্টেম্বর ১৮৯১।
  - २१। **ভূগোলখগোলবর্ণনম্**। এপ্রিল ১৮৯২।

বিভাসাগর-কর্তৃক সম্মলিত তিনখানি ইংরেজী পুস্তকের কথা জানা বায:—

Selections from the Writings of Goldsmith Selections from English Literature Poetical Selections

### (খ) বেনামী রচনা

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও বছবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া বিত্যাসাগর পাঁচধানি পুস্তক প্রচার করেন। ইহার প্রথম তিনধানি "কস্তুচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্তু", চতুর্থধানি "কস্তুচিৎ তরাধেবিণঃ" এবং পঞ্চমধানি "কস্তুচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্তু" প্রণীত। এই পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবার পর হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত-মহল হইতে অনেকে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিবাদের উত্তরে কয়েকধানি পুস্তক বেনামীতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং দেগুলির রচয়িতা যে বিভাসাগর স্বয়ং, এরূপ প্রসিদ্ধিও চলিয়া আসিতেছে।

অন্তর্লীন প্রমাণের দাহায়ে এই বেনামী পুস্তকগুলি বিভাসাগর মহাশরের রচিত মনে করা অসঙ্গত নহে। পুস্তকগুলির দব কয়খানিই বিভাসাগরের "সংস্কৃত যন্ত্রে" মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, বিভাসাগর মহাশয়ের দহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছই জন সমসাময়িক ব্যক্তির শ্বতিকথাতেও এই বেনামী পুস্তকগুলির রচয়িতা যে বিভাসাগর স্বয়ং, তাহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

- ১। অতি অল হইল। এপ্রিল ১৮৭৩।
- ২। আবার অতি অল হইল। আগট ১৮৭৩।
- ৩। ব্রঙ্গবিলাস। সেপ্টেম্বর ১৮৮৪।
- ৪। বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা।
   অক্টোবর ১৮৮৪।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তিকার নামকরণ হয়—'বিনয় পত্রিকা'।

৫। রত্নপরীকা। জ্লাই ১৮৮৬।

# (গ) রচিত প্রবন্ধাদি

#### বাল্যবিবাহের দোষ:--

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সর্বস্তভকরী' পত্রিকার দিতীয় সংখ্যার (ভান্ত, শকাব্দাঃ ১৭৭২) এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

#### 'নীতিবোধ'ঃ—

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই (১৯০৮ সংবং, ৪ শ্রাবণ) মাসে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যারের 'নীতিবোধ' পুস্তকের অনেকাংশ বিভাসাগরের রচিত। তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন; অবকাশঅভাবে শেষে রাজকৃষ্ণবাবৃকেই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার ভার দেন।
পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের
প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিম্ভা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিম্ব, বিনয়,—
এই কয়টি প্রস্তাব তাঁহারই রচিত। "প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণস্বরূপ
ষে সকল ব্রাস্ত লিখিত হইয়াছে, তয়ধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির
কথাও তাঁহার রচনা"।

#### 'वायनाच्यानय' :---

মধুস্দন তর্কপঞ্চানন ১১৭টি সংস্কৃত লোক বচনা করেন। কিন্তু
. "ভাষারচনার তাদৃশ অভ্যাস" না থাকার "প্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগরের
নিকট প্রার্থনা করাতে, তিনি লোকগুলি বাঙ্গালাভাষার অনুবাদিত, ও
ব্যরস্বীকারপূর্বকে" পুস্তকথানি ১৭৯৫ শকে (ইং ১৮৭৩) মুদ্রিত করিয়া
দেন।

#### প্রভাবতী সম্ভাবণ :--

ইহা 'সাহিত্যে' ( বৈশাথ ১২৯৯ ) প্রকাশিত হয়।

#### 'সখা'ঃ---

এই শিশু-পত্রিকার বিভাসাগবের ছইটি অপ্রকাশিত রচনা মুক্তিত হইরাছিল। ইহাদের প্রথমটি "মাতৃভক্তি"—কর্জ ওরাশিটেনের কথা, ১৮৯৩ খ্রীষ্টান্দের এপ্রিল সংখ্যার, এবং বিতীরটি "ছাগলের বৃদ্ধি" ১৮৯৪ খ্রীষ্টান্দের জাতুরাবি সংখ্যার প্রকাশিত হয়।

#### শব্দ-সংগ্ৰহ ঃ---

বিভাসাগর মহাশর জীবদ্দশার বহু বাংলা প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই শব্দ-সংগ্রহ ১৩০৮ সালের 'সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা'র (২য় সংখ্যা, পু. ৭৪-১৩০) প্রকাশিত হয়।

#### 'রামের অধিবাস':--

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিভাসাগর 'রামের রাজ্যাভিবেক' নামে একথানি পুস্তক রচনার হস্তক্ষেপ করিরাছিলেন, কিন্তু এই সমর শশিভ্বণ চট্টোপাধ্যার'এফ. আর. জি. এস.-প্রণীত ঐ নামে একথানি পুস্তক বাহির হওরার (৩ আখিন ১৯২৬ সংবং) বিভাসাগর ঐ পুস্তক-রচনা হইতে বিরত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীর পুত্র নারারণচক্র বিভারত্ব "মধ্যে, পিতৃদেব লিখিত অংশ সন্ত্রিবেশিত করিরা, আদিতে, মহর্বি বিশামিত্রের সহিত রামচক্রের সিদ্ধার্থন গমন ও বিবাহান্তে অবোধ্যা প্রতিগমন; এবং শেবে, তাঁহার অধিবাস ও রাজা দশর্থের, কেকরীর সহিত বাদাহ্যবাদের পর, বনপ্রস্থান পর্যান্ত, উপাধ্যান সক্ষলিত করিরা, এবং 'রামের অধিবাস' নাম দিয়া, পুস্তক্থানি প্রকাশিত" করেন (ইং ১৯০৯)। ঐ পুস্তক্বে ৬৮-৮৬ পুষ্ঠা বিভাসাগ্রের বচনা।

#### (ঘ) সম্পাদিত

- আরদামজল, ১ম ও ২য় বও। ইং ১৮৪९।
   "কুঞ্চনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে পরিলোধিত"।
- ২। বৈতাল পাচীনী। জাত্মারি ১৮৫২। ইংরেজী ভূমিকা সম্বলিত হিন্দী গ্রন্থ।
- ण। **त्रध्यश्यम्।** ज्न ১৮৫ण।
- ৪। কিরাতার্জুনীয়ন্। ইং ১৮৫৩।
- १। जर्बनर्गनजश्बादः। हेः ১৮६७-६৮।
- ७। निष्धभानवश्च। हेः ১৮৫१।

- १। कूमात्रमञ्जद। हेः ४৮७)।
- b। काम्बती। हैः ১৮७२।
- २। वा**ब्योकि जामायुर्ग,** मणिक।
- ১০। **মেঘদূতম্।** এপ্রিল ১৮৬৯।
- ১১। উত্তরচরিতম্। আগস্ট ১৮৭०।
- ১২। **অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।** জুন ১৮৭১।
- ১७। **इर्वहित्रुख्यः।** नत्वश्वत्र ১৮৮२।

### (ঙ) গ্ৰন্থাবলী

মেদিনীপুর বিভাসাগর-শ্বতি-সংরক্ষণ-সমিতির পক্ষে রঞ্জন পাবলিশিং হাউদ কর্ত্তক বিভাসাগরের সমগ্র রচনাবলী 'সাহিত্য' (ফাল্কন ১৩৪৪), 'সমাজ' (ফাল্কন ১৩৪৫) এবং 'শিক্ষা ও বিবিধ' (চৈত্র ১৩৪৬)— এই তিন থণ্ডে শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস ও শ্রীবজ্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশকালে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জামুয়ারি সংখ্যা 'স্থা'র প্রকাশিত "ছাগলের বৃদ্ধি" নামে বিভাসাগরের একটি রচনা বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই রচনাটি শ্রীষ্ক্ত গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সৌজত্যে আমাদের হন্তগত হইয়াছে। রচনাটি নিম্নে মৃদ্রিত হইল:—

<sup>\* &</sup>lt;sup>4</sup> বিভাসাগর-এন্থাবলী'র তৃতীর খণ্ডে যে বিভাসাগর-এন্থপঞ্জী দিরাছি, তাহাতে তুলক্রমে ইহার প্রকাশকাল "১৮৮৩" মুক্তিত হুইয়াছে।

### ছাগলের বুদ্ধি

এক ওয়েল্স্দেশীয় ভদ্রসস্তান ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া, সুরাপানে অভ্যস্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রতি দিন সময় বিশেষে ওঁড়ীর দোকানে গিয়া, বিলক্ষণ সুরাপান করিয়া আসিডেন।

এই ব্যক্তি একটি ছাগল পুষিয়াছিলেন। ছাগলটি, ক্রমে ক্রমে, তাঁহার অভিশয় অনুগত হইয়াছিল। তিনি যথন বেখানে যাইতেন, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। স্থরাপানের জ্ঞে, যথন তিনি প্রত্তীর দোকানে যাইতেন, সে সময়েও ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। যথন তিনি স্থরা লইতেন এবং স্থরা লইয়া পান করিতেন, সে সময়ে সে তাঁহার পার্যে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। ফলতঃ, ছাগলটি এক দিনের জ্ঞেও তাঁহার কাছ ছাডা হইত না।

এক দিন তিনি কিঞ্ছিং স্থরা লইয়া ছাগলটির সমূথে ধরিলে, ছাগলটি আগ্রহ সহকারে পান করিল। সে অক্সাক্ত দিন যেরূপ স্বছেন্দে আহার বিহার প্রভৃতি করিত, স্থরাপান নিবন্ধন নেশায় অভিভৃত হইয়া, সেদিন সেরূপ করিতে পারিল না।

পরদিন যথন তিনি স্থরাপান করিতে বান, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে গেল। কিন্তু অক্সাক্ত দিনের কায় তাঁহার সঙ্গে দোকানের ভিতরে না গিয়া, কিঞ্চিৎ অস্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই দোকানের ভিতরে গেল না। অনস্তর তিনি নিজে পান করিয়া ছাগলকে পান করাইবার জক্ত, কিঞ্চিং স্থরা লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র, সে কাতরম্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিছুতেই ছাগলকে স্থরাপান করাইতে পারিলেন না।

এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি স্পষ্ট ব্ঝিতে পারিলেন, ছাগল একবার মাত্র স্বাপান করিয়া, স্বাপানে কত অসুথ ও কত অনিষ্ট হয়, তাহা ব্বিতে পাবিয়াছে, এবং তজ্জন্ত এত পীড়াপীড়িতেও কোনও মতে আব স্বরাপানে সম্মত চইতেছে না। আমি স্বরাপানের দোষ ব্বিতে পারিয়াছি, অথচ স্বরাপানে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। অতএব বৃদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে আমি পশু অপেকা নিকৃষ্ট। পশু অপেকা নিকৃষ্ট চইয়া জাবনধারণ অপেকা প্রাণত্যাগ করা ভাল। কিরংকাণ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, প্রাণান্ত ঘটে, তাহাও স্বীকার, তথাপি আর কদাচ স্বরাপান করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই দিন অবধি তিনি স্বরাপান পরিত্যাগ করিলেন।

# চারিত্রিক বিশেষত্ব

বিভাসাগরকে ব্রিতে হইলে তাঁহাকে শুধু এক দিক্ দিয়া দেখিলে চলিবে না, সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে। "দয়ার সাগর" বিভাসাগরের করুণার কথা সকলেই জানেন। ওলাউঠা রোগে মুমূর্ রোগী পথে পড়িয়া আছে, বিভাসাগর তাহাকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়াছেন, অপরিচিতের ত্বংথে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশাভীত সাহায্য করিয়াছেন, বহু অনাথা বিধবার প্রতিপালনে এবং অসংখ্য দরিদ্র ছাত্রের বই কাপড় ও মাহিনা যোগাইতে মাসে মাসে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন,—এইরূপ বহু কথা সকল জীবনীকারই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল কাহিনী হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণ যে কত বড়, তাহা জানিতে পারি। ফরাসী দেশ হইতে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কবি মধুস্থান দত্ত বিভাসাগরের নিকট আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি, প্রাচীন শ্বিষ জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্মশক্তি, এবং বাঙালী মায়ের হৃদ্য

দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব গঠিত। \* শত্যই বিভাসাগরের হৃদয় বাঙালী মায়ের মতই কোমল ছিল। তিনি কাহারও কট, কাহারও বাথা দেখিতে পারিতেন না, তথনই তাহা দ্র করিবার চেটা করিতেন। তাই বিধবার অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণার প্রতিকারকল্পে তিনি নিজের সকল শক্তি, সকল জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছিলেন। করুণ এবং উদারহৃদয় জনহিতৈষী ও সমাজসংস্কারকরূপে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের নিকটই স্থপরিচিত। এই দিক্ দিয়া বিভাসাগরের মহং জীবনের যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে, আমরা সে-সম্বন্ধে বেশী কথা বলি নাই। শিক্ষা-বিস্তারে বিভাসাগরের কৃতিত্ব কতটা এবং গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনে তিনি কিরুপ শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কথাই আমরা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি, এবং এ-সম্বন্ধে বিভাসাগর বে-সকল সরকারী এবং বে-সরকারী চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহারও পূর্ণ বিবরণ দিয়াছি। এই সকল চিঠিপত্তের মধ্যে আমরা বিভাসাগরের চরিত্রের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই।

বিষ্যাসাগর সম্পর্কে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্থপ্রসিদ্ধ 'বিষ্যাসাগর-চরিতে'র উপসংহারে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, সর্বাত্যে তাহাই মনে পড়িতেছে,—

তিনি গতামুগতিক ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন; শেষ দিন পর্যান্ত তাঁহার জুতা তাঁহার নিজেরই চটি জুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিভাসাগরের বস্ওয়েল্ কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষতা, সবলতা, গভীরতা ও সহুদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতি দিন অজস্ত বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অঞ্চ সে আর

<sup>\* &</sup>quot;The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother."

উদ্ধার করিবার উপার নাই। বস্ওরেল্ না থাকিলে জন্সনের মন্থ্যছ লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সোভাগ্যক্রমে বিভাসাগরের মন্থ্যজ তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাথিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামাল্য মনস্থিতা, যাহা তিনি অধিকাংশ সময়ে মুথের কথার ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিক্ট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।

স্বৰ্গীয় শিবনাথ শান্ত্ৰী মহাশয় সেই চটি জুতার কথা বলিতে গিয়াই লিখিয়াছেন,—

মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তেজীয়ান্ পুরুষগণ ধনবলে হান হইয়াও যে সমাজমধ্যে কিরপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন, ভাহা আমরা বিভাসাগর মহাশমকে দেখিয়া জানিয়ছি। সেই দরিজ রাক্ষণের সন্তান, বাঁহার পিতার দশ বার টাকার অধিক আর ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্দ্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন, ভাহা অরণ করিলে মন বিম্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতাতক পায়ে টক্ করিয়া লাখি না মারিতে পারি।" আমি তথন অমুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও অমুভব করিতেছি য়ে, তিনি বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল য়ে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজায়াও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে।

মহতের চরণশোভিত এই চটিজুতা-মাহাত্ম্যই এই দরিস্র, লাঞ্চিত, আত্মবিশ্বত জাতির মনে অনেক আশার সঞ্চার করিয়াছে, আমরা মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া আছি। প্রতিভার সহিত, সাহিত্য-বৃদ্ধির সহিত এই অসাধারণ চারিত্রিক তেজম্বিতা ও ব্যক্তিত্ব যুক্ত হইয়াছিল

विनया 'वर्गभितिहम,' '(वारधानम,' 'कथामाना,' 'आथानमक्षत्री,' '(वर्जान-পঞ্চবিংশতি,' 'শকুন্তলা,' 'সীতার বনবাসে'ই তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ নয়; वानाविवाह ७ वह्नविवाह निर्दाध क्रिहा এवः विधवाविवाह खर्वत्वरन्त्र বিরাটু কীর্ত্তিও তাঁহার পর্যাপ্ত পরিচয় নয়। সকল গুণ মিলাইয়া তিনি এ সকলের অনেক উর্দ্ধে ছিলেন: এই নিরম্ভপাদপ এরণ্ডের দেশে তিনি একক ন্যগ্রোধ-মহিমায় বিরাজিত ছিলেন; শাখা-প্রশাখা-সম্বলিত বটবুক্ষের বিশালতায় সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার উদ্ধে তিনি আপনাকে উৎসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট্তের পরিমাপ করিতে পারে, এমন সমসাময়িক প্রতিভাও কেহ ছিলেন না। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে দূর হইতে আমরা তাঁহাকে তাঁহার সম্পূর্ণ মহিমায় প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বিত হইয়া ভাবিতেছি, এই অঘটন কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল। পল্লীগ্রামের দরিত ব্রান্ধণের ঘরের সম্ভান কোন্ প্রতিভাবলে এমন জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করিলেন, যাহাতে সমসাময়িক সকল সামাজিক অনাচার ও কুসংস্থারকে নির্মমভাবে আঘাত করিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না, দুঢ়হন্ডে সকল বাধা অপসারিত করিতে অগ্রসর হইলেন! পাঠ্য পুস্তক ছিল না, পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে বসিলেন, দিকে দিকে বিভালয় স্থাপন করিয়া জাতীয় উন্নতির মূল দৃঢ় করিতে প্রবুত্ত হইলেন, অন্ত:পুরে শিক্ষাবিস্তারের দারা ভবিয়াং জাতিগঠনের কাজে অগ্রণী হইলেন। এই সংস্থারমুক্ততা, এই সাহস এবং জ্ঞান ও বৃদ্ধির উপর এই নির্ভরশীলতা তাঁহার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল ৷ তাঁহার পারিবারিক ইতিহাসের মধ্যে—রামজ্জয়-ঠাকুরদাস-ভগবতীর মধ্যে, মেদিনীপুর-বীরসিংহের মধ্যে অথবা সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে এই সমস্তার সমাধান নাই। বাংলা দেশের সকল অভাবনীয়ের মত ১২২৭ বঞ্চাব্দের ১২ই আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০) মঙ্গলবার দিবা দিপ্রহরে

মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বন্দ্যোপাধাায়-পরিবারে ঈশরচন্দ্রের আবির্ভাবও আকস্মিক; আমরা সৌভাগ্যবান্ যে, এই আকস্মিকতার ফলভোগ আজিও করিতেছি।

বিভাসাগর যাহা ধরিতেন, তাহা ঐকান্তিকভাবে সম্পন্ন করিতেন।
বাধা-বিন্ন, বিরোধ, অভাব তিনি গ্রাহ্ম করিতেন না। সংস্কৃত কলেজের
অধ্যক্ষতার গুরু ভার যথন তিনি স্কম্মে বহন করিতেছেন, নিজের দায়িত্বে
তথন তিনি গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পশ্চাৎপদ হন
নাই। ভারত-সরকারের শেষ সম্মতির জন্ম অপেক্ষা করিয়া বসিয়া
থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। সরকার এ-বিষয়ে তাঁহার ঋণ
পরিশোধ করিতে অবশেষে সম্মত হইলেও তাঁহাকে যে যথেষ্ট ভুগিতে
হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবুও স্থীশিক্ষা-বিস্তারে
তাঁহার আগ্রহ কিছুমাত্র কমে নাই।

নারীর প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া নারীজাতির উন্নতি ও ত্বঃপ লাঘবের জক্ত সকল অন্তুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বিধবাবিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বীটন-কলেজের প্রতিষ্ঠা পর্যান্ত বেশ-কোনও কার্য্য তাহার উদাহরণ।

এক দিকে তাঁহার প্রকৃতি যেমন বলিষ্ঠ ছিল, অন্ত দিকে তাঁহার স্বভাব ছিল তেমনই কোমল ও সরল। তাই শক্ত-মিত্র সকলেরই তিনি প্রশংসাভান্ধন ছিলেন।

নানারূপ সমাজ-সংস্কারে হাত দিলেও বেশভ্যায়, আচার-ব্যবহারে তিনি কথনও সাহেবদের নকল করেন নাই।—

ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্ত সম্মান লাভ করেন, বিভাসাগর রাজঘারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশুক্তা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যথন ইহাই ভদ্রবেশ, তথন তিনি অশ্য সমাজে অশ্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। শাদা ধুতি ও শাদা চাদরকে ঈশরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছল্লবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণ চর্ম্মের উপর বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অর্থণ্ড পৌরুবের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।—রবীক্রনাথ ঠাকুর: "বিগ্রাসাগর-চরিত", 'সাধনা', ভাজ ১৩০২, পু. ৩৩৯।

সামাজিক বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ উদার্য্য ছিল। কাহাকেও তিনি ঘুণা করিতেন না, কাহাকেও তিনি হীন বলিয়া মনে করিতেন না। সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতেন, বড়লোক ছোটলোক অথবা উচ্চ জাতি নীচ জাতি বাছিতেন না। নিজেকেও তিনি কাহারও কাছে থাটো করিতেন না। যে তাঁহাকে শুদ্ধা করিত, তাহার সহিত তিনি বন্ধুবং আচরণ করিতেন, এবং যে তাঁহার প্রতি অসমানের সহিত ব্যবহার করিত, ইংরেজ অথবা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হইলেও তিনি তাহার প্রতি অহ্যরূপ আচরণ করিতে ছাড়িতেন না।

সামাজিক আচরণে ঈশ্বরচন্দ্রের কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা ছিল না। ধর্ম-সন্থব্ধেও তাঁহার কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। সব জিনিস তিনি যুক্তি দিয়া পরথ করিতেন। 'শাস্ত্রে আছে'—ইহাই তাঁহার কাছে শেষ কথা ছিল না। তাঁহার মতামত থ্ব স্পষ্ট ছিল। এমন কি, বেদাস্তকে তিনি লাস্ত দর্শন বলিতেন।

তিনি নিজের কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। সমাজ তাঁহার কর্মক্ষেত্র। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বড়-একটা যোগ দিতেন না। কিন্ত শিক্ষা ও সমাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ছেলেরা ভবিশ্বতে যাহাতে ভাল বাংলা লেখক ও সাহিত্যমন্ত্রী হইতে পারে, তিনি এমনভাবে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, সংস্কৃত ও ইংরেজী, এই উভয় ভাষায় ভালরূপ ব্যুংপত্তি না জন্মিলে, কেহ ভাল বাংলা লেখক হইতে পারে না। তাই ইংরেজী গছের প্রসাদগুণ এবং সংস্কৃতের ভাষাসম্পদ্ তাঁহার রচনায় পরিস্কৃট।

বিভাসাগবের আর একটি গুণ ছিল—তাঁহার লোক-নির্বাচনের অঙুত ক্ষমতা। এই গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সহজ হইয়াছিল। ত্-একটি উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারা ষাইবে।

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর স্থবিখ্যাত সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে (১৪ জুন ১৮৬১) তাঁহার নিঃসহায় পরিবারবর্গের মৃখ চাহিয়া, বিভাসাগরের অহুরোধে মহাত্মা কালীপ্রসন্ধ সিংহ পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কাগজখানি ও ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম কিনিয়া লন। হরিশবাব্র মৃত্যুর পর শস্ত্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি অল্প দিন মাত্র কাগজখানির সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। শেষে সিংহ-মহাশয় কাগজ চালাইবার সমৃদয় ভার বিভাসাগরের হাতে দেন।

এই মাহেন্দ্র যোগে কৃষ্ণদাস পালের উপর বিভাসাগরের দয়া হইল।
কৃষ্ণদাসকে ডাকাইরা বিভাসাগর মহাশয় হিল্পু পেটিয়ট চালাইতে
অমুরোধ করিলেন। কৃষ্ণদাস তথন বালক। স্মতরাং বিভাসাগর
মহাশয় কৃষ্ণদাসের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া নিজের ইচ্ছায়ুরূপ
প্রবন্ধাদি তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া, হিল্পু পেটিয়ট চালাইতে
লাগিলেন।…কৃষ্ণদাস এইরূপে কিয়দ্ধিনের জন্ম বিভাসাগরের অধীনে

থাকিয়া হিন্দু পেট্রিষটের সম্পাদকের কার্য্য করেন। এ কথা বিভাসাগর মহাশন্ন আমাদিগকে অনেক কট্ট দিয়া শেষে বলিয়া দিয়াছিলেন। ক্ষেদাস বিভাসাগর মহাশরের অনুগ্রহে হিন্দু পেট্রিষটের সম্পাদকতা প্রাপ্ত হন। বিভাসাগরের এই অনুগ্রহ না হইলে হয়ত কৃষ্ণদাসকে বিটিশ ইপ্তিয়ান সভায় চাকরি করিয়া জীবন শেষ করিতে ইইত।— রামগোপাল সাক্তাল: "কৃষ্ণদাস পালের জীবনী" (১৮৯০), পৃ. ২৭-৩০।

দেখা যাইতেছে, বিভাসাগরের লোক চিনিতে ভুল হয় নাই।
'সোমপ্রকাশ' বিভাসাগর মহাশয়ই প্রথম বাহির করেন (নবেম্বর
১৮৫৮)। তথনকার দিনে এরপ উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল না।
যাহা ছিল, তাহাতে রাজনৈতিক বিষয়, অথবা ধীরভাবে কোন সামাজিক
বা ধর্মনৈতিক বিষয় আলোচিত হইত না। অল্ল দিন পরেই বিভাসাগর
মহাশয় ঘারকানাথ বিভাভূষণের হত্তে 'সোমপ্রকাশে'র ভার অর্পণ
করেন। এথানেও তাঁহার বিবেচনায় কোন ভুল হয় নাই।

বিভাসাগর অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন। লোকে তাঁহার কথাবার্ত্তা মুশ্ব হইয়া শুনিত। রসিকতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মান্ত্যের অক্কতজ্ঞতায় জীবনের অপরাফ্লে তাঁহার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। "সে আমার নিন্দে করলে কেন, আমি ত তা'র কোন উপকার করি নি"—এইরপ তীত্র ব্যঙ্গপূর্ণ কথা তাই তাঁহার মৃথ দিয়া উচ্চারিত হইতে শুনিতে পাই।

বিভাসাগরের কর্মশক্তি ছিল অপূর্ব্ধ। কর্মের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রতিভা ক্ট্র হইত। তিনি ভাবুকের ভায় শুধু স্বপ্ন দেখিতেন না,— তিনি কাজের লোক ছিলেন। তাই যে-কাজ অন্তের কাছে প্রায় অসম্ভব ছিল, সেই কাজকেই তিনি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার সমস্ত জীবনের কার্য্যাবলী একটু ধীরচিত্তে পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, এক দিক দিয়া তিনি যেমন সঙ্কল্পে অটল দুঢ়চিত্ত পুরুষ ছিলেন, অন্ত দিকে তেমনই পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দূরদর্শিতার সহিত সমস্ত কাজ করিতেন। সঙ্করে এক তিল বিচ্যুত না হইয়াও তাঁহাকে 'গোঁয়ার' অপবাদ শুনিতে হয় নাই। অন্তায়ের সমর্থনে তিনি কথনও জিদ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যেথানে তিনি স্বীয় কার্য্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতেন, সেথানে কিছুতেই কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। প্রাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের পরও বিজাসাগর মহাশয়কে যখন ফুল-ইনস্পেক্টরের পদ দেওয়া হইল না, তদানীন্তন লেফ্টনান্ট-গ্বর্নর হালিতে সাহেবের অন্তব্যেধ সত্ত্বেও তথন তিনি পদত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ডাঃ ব্যালান্টাইনের সহিত বিবাদেও তাঁহার বিশেষ স্বাধীনচিত্ততা প্রকাশ পাইয়াছিল। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন তাঁহার তুর্জ্জয় দৃঢ়চিত্ততার আর একটি উদাহরণ। দেশের সমগ্র রক্ষণশীল শক্তি সংহত হইয়াও তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি সহোদর শস্তুচক্রকে লিখিয়াছিলেন,—

বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের স্বর্বপ্রধান সংকর্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সংকর্ম করিতে পারিব, তাহার সন্থাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্ম সর্বস্বাস্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণাস্ত স্বীকারেও পরাস্থ্য নই। অমি দেশাচারের নিতাস্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত বাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব; লোকের বা কুট্নের ভয়ে কদাচ সন্তুচিত হইব না।

নিজের রচনা ছাড়াও অপরকে বাংলা-সাহিত্যের সাধনায় উৎসাহিত করিয়াও তিনি বঙ্গবীণাপাণির এখর্য্যভাগুার বৃদ্ধি করিয়াছেন; কর্মকেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্যার্থ্য মহন্দের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্ধিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অস্তরের মধ্যে অমুভব করিতে থাকিব, যে, দয়া নহে, বিভা নহে, ঈশরচন্দ্র বিভাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় ময়ুষ্যুত্ব এবং বতই তাহা অমুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিভাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় জাবনে চিরদিনের জন্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।
—'সাধনা', ভাক্র ১৩০২।

# সংশিশু ঘটনাপঞ্জী

- ১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর···বীরসিংহে জন্ম ( ১২ আখিন ১২২৭, মঙ্গলবার )। ১৮২৯, ১ জুন কলিকাভা গ্রমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ।
- ১৮৩৯, ২২ এপ্রিল · · ফিল্-ল কমিটির পরীক্ষাদান ; পরবর্ত্তী ১৬ মে তারিখে প্রশংসাপত্র লাভ।
- ১৮৪১, ৪ ডিসেম্বর কলিকাত। গ্রমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে বার বংসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের ছুইথানি প্রশংসাপত্র লাভ।
  - ২৯ ডিসেম্বর ফোট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পশুত।
- ১৮৪৬, ৬ এপ্রেল স্বাস্থ্য কলেছের অ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটরী। ১৮৪৭ স্বাস্থ্য প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা।

এপ্রিল • প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশ।

- ১৬ জুলাই ···ভারানাথ তর্কবাচম্পতিকে কার্য্য ব্যাইয়া দিয়া সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিপ্তান্ট সেক্টেরীর পদ হইতে বিদায় গ্রহণ।
- ১৮৫০, আগষ্ঠ •••'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ।
  - ডিসেম্বর ···নাংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক।
     ডিসেম্বর ···বীটন নারী-বিজ্ঞালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক।
- ১৮৫১, ৫ জামুয়ারি···সাহিত্যের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটবী।
  - ২২ জানুয়ারি · · সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। এই সময় হ**ইতে কলেজে** সেকেটবীর পদ লুপ্ত হয়।

৯ জুলাই · · · ব্রান্ধণ ও বৈত ছাড়া, সম্রান্ত কারস্থ-সন্তানকে কলেকে
প্রবেশাধিকার দান।

২৬ জুলাই ···অষ্টমী ও প্রতিপদের পরিবর্তে কেবল ববিবার সংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখিবার রীতি প্রচলন।

ডিসেম্বর ···বে-কোন সম্রাস্ত হিন্দুসস্তানকে সংস্কৃত কলেন্দ্রে প্রবেশাধিকার দান।

'১৮৫২, ২৮ আগষ্ট স্পান্থত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের হুই টাকা দক্ষিণা দিবার রীতি প্রচলন।

১৮৫৩ •••বীরসিংহে অবৈতনিক বিতালয় স্থাপন।

১৮৫৪, জামুয়ারি । বোর্ড অব একজামিনার্সের সদস্য।

১৮৫৫, ১ মে 

অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া দক্ষিণ-বাংলা স্কুল-ইন্স্পেক্টরের পদ।
বৈতন-বৃদ্ধি—মাসিক ২০০১।

১৭ জুলাই সনর্মাল স্কুল স্থাপন ও অক্ষরকুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষক-রূপে গ্রহণ।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর···নদীরার পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন। আগষ্ঠ-অক্টোবর···বর্দ্ধমানে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, নবেম্বর---হুগলীতে পাঁচটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা।

অক্টোবর-ডিসেম্বর---মেদিনীপুরে চারিটি মডেল স্কুল স্থাপন।

8 অক্টোবর···বিধবাবিবাহ-বিধির জক্ত সরকারের নিকট আবেদনপত্র।

২৭ ডিসেম্বর •••বছবিবাস রহিত করণের জন্ম সরকারের নিকট স্থাবেদনপত্ত।

১৮৫৬, ১৪ জানুয়ারি···মেদিনীপুরে আর একটি মডেল স্কুল স্থাপন।
১৬ জুলাই ···বিধবাবিবাহ-বিধি বিধিবদ্ধ হয়।

- ৭ ডিসেম্বর ---প্রথম বিধবাবিবাহ। বর-প্রাসদ্ধ কথক রামধন ভর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিভারত্ব ; কঞ্চা---পলাশডাক্ষা গ্রামনিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যারের ছাদশ-বর্ষীয়া বিধবা কঞা কালীমতী।
- ১৮৫৭, নবেম্বর-ডিসেম্বর -- হুগলী জেলার সাতটি ও বর্দ্ধমানে একটি বালিকাবিভালয় স্থাপন।
- ১৮৫৮, জামুয়ারি-মে--ভ্গলী জেলার আবও তেরটি (তল্মধ্যে বীরসিংহে একটি),
  বর্জমানে দশটি, মেদিনীপুরে (ভাঙ্গাবন্ধ, বদনগঞ্জ ও
  শান্তিপুরে) তিনটি এবং নদীয়ায় একটি বালিকা-বিভালয়
  স্থাপন।
  - তত্ত্বোধিনী সভার সম্পাদক।
  - ৩ নবেশ্বর …সংস্কৃত কলেজের প্রিক্সিপ্যালের পদ ত্যাগ।
  - ১৫ नर्वश्व ...'(जामश्रकाम' श्रव श्रकाम ।
- ১৮৫৯, ১ এপ্রিল ···কাদী (মূর্শিদাবাদ) ইংরেজী-বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা।
  - ২৩ এপ্রিল ···বামগোপাল মল্লিকের সিঁ ছবিয়াপটা বাটাতে 'বিধবা-বিবাহ'
- ১৮৬১, এপ্রিল ··· কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটরী।
- ১৮৬৩, নবেম্বর ··· ওয়ার্ডস ইনষ্টিটেশনের পরিদর্শক।
- ১৮৬৪ ··· 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামের পরিবর্ত্তে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন নামকরণ।
  - ৪ জুলাই ···বিলাতের বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর।
- ১৮৬৬, ১ ফেব্রুয়ারি···বছবিবাহ বহিত করণের জন্ম দিতীয় বার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপুত্র।

১৮৭১, ১২ এপ্রিল • কাশীতে মাতার মৃত্যু।

১৮৭২, ১৫ জুন · · · হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুষিটি ফণ্ডের ট্রাষ্ট ।

১৮৭৩. জামুয়ারি···মেট্রোপলিটান কলেজ।

নবেম্বর (१) েমেটোপলিটান বিভালয়ের খ্যামপুকুর-শাখা।

১৮৭৫, ৩১ মে •••সম্পত্তির উইলকরণ।

১৮৭৬, ২১ ফেব্রুয়ারি -- হিন্দু ক্যামিলি অ্যান্থরিটি ফণ্ডের উষ্টি-পদ ত্যাগ।

১২ এপ্রিল •••পিতা ঠাকুরদাসের কাশীলাভ।

---কলিকাতা বাহুড্বাগানের বাটা নির্মাণ।

১৮৭৭, এপ্রিল ···গোপাললাল ঠাকুরের বাটীতে বড়লোকের ছেলেদের জন্ত কুল প্রতিষ্ঠা,—ছাত্রদের বেতন মাসিক ৫০১।

১৮৮•, ১ জামুরারি…সি. আই. ঈ. উপাধিলাভ।

১৮৮৭, জামুরারি···শঙ্কর ঘোবের লেনে নবনিশ্বিত বাটীতে মেট্রোপলিটান কলেজের গুহপ্রবেশ।

···মেটোপলিটান বিভালয়ের বউবাব্ধার-শাখা।

১৮৮৮, ১৩ আগষ্ঠ • পত্নী দিনময়ীর মৃত্যু।

১৮৯•, ১৪ এপ্রিল ···বীরসিংহে ভগবতী বিভালর স্থাপন।

১৮৯১, ২৯ জুলাই ···ক লিকাতার মৃত্যু। (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি ২-১৮ মিনিট)

# কাউঙ্গিল অফ এডুকেশনকে লিখিত বিঘাসাগরের পত্র

In reply I beg leave to state that I am very happy to observe that all the measures lately introduced into this institution have met with the entire approbation of a man of Dr. Ballantyne's talents and abilities.

With regard to the adoption of class-books recommended by Dr. Ballantyne, I regret to say I cannot agree with him on all points. He appears to recommend the adoption of his abstract of Mill's Logic in substitution of the original. Under the present state of things the study of Mill's work in the Sanskrit College is, I am of opinion, indispensable. Dr. Ballantyne's principal reason for recommending the abstract seems to be the high price of Mill's work. Our students are now in the habit of purchasing standard works at high prices. So we need not be deterred from the adoption of this great work on that consideration. Dr. Ballantyne's abstract might be read, to quote his own words, as introductory to the perusal of that work. But the great author himself, in his preface, strongly recommends Archbishop Whatley's treatise on Logic as the best introduction to his work. I, therefore, leave the matter to the decision of the Council. Dr. Ballantyne also recommends to adopt as class-books three text-books of each of the three systems of philosophy, -Vedanta, Nyaya, and Sankhya-printed with the English versions and notes. Of these the Vedantasara, text-book on Vedanta, is already a class-book here, and its version in English might be read

with advantage. The two other text-books recommended by him, the Tarkasangraha, the text-book on Nyaya, and the Tattwasamasa, that on the Sankhya, are very poor treatises in their own departments. We have better treatises in our curriculum. With regard to Bishop Berkeley's Inquiry, I beg to remark that the introduction of it as a class-book would beget more mischief than advantage. For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute. These systems, false as they are, command unbound reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanskrit course, we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence. Bishop Berkeley's Inquiry, which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of philosophy, will not serve that purpose. On the contrary, when, by the perusal of that book, the Hindu students of Sanskrit will find that the theories advanced by the Sankhya and Vedanta systems are corroborated by a philosopher of Europe, their reverence for these two systems may increase instead of being diminished. Under these circumstances, I regret I cannot agree with Dr. Ballantyne in recommending the adoption of Bishop Berkeley's work as a class-book.

I also beg leave to state that I cannot quite agree with Dr. Ballantyne when he admits that both the Sanskrit and English courses in the Calcutta Sanskrit College are good and yet desiderates sufficient provision for obviating the

danger that the two courses may end in persuading the learner that 'truth is double.' 'This danger.' says Dr. Ballantyne, 'is no chimerical one.' 'To take an example,' he continues. 'I am acquainted with Brahmans who being well-versed in Sanskrit literature and also familiar with English, are aware that the European theory of logic is correct, and also the Hindu theory, while at the same time they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other.' I believe, the danger that Dr. Ballantyne apprehends is not so inevitable in the case of an individual who has intelligently studied both English and Sanskrit sciences and literatures. Truth is truth if properly perceived. To believe that 'truth is double' is but the effect of an imperfect perception of truth itself-an effect which I am sure to see removed by the improved courses of studies we have adopted at this institution. It must be considered as a singular circumstance if an intelligent student cannot perceive indentity of truths where there is real identity. Suppose students read logic or any other department of science or philosophy both in Sanskrit and English. If they be found to assert, 'that the European theory of logic is correct and also the Hindu theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other,' the hearer is naturally led to conclude that either they could not comprehend the subject with sufficient clearness, or that their familiarity with the language, in which they are found unable to express themselves, is not sufficient. It must be confessed, however, that there are many passages in Hindu

philosophy which cannot be rendered into English with ease and sufficient intelligibility only because there is nothing substantial in them.

I further beg leave to state that I regret I cannot but differ a little from Dr. Ballantyne when he observes 'that the very constitution of the present Sanskrit College with its English course and its Sanskrit course implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe and to interpret between the two. removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance, and conciliating acceptance for the advancing science of Europe by shewing that European science recognizes all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation,' is not possible in all cases, I fear, that we shall be able to show real agreement between European science and Hindu shastras. Even if we take it for granted that we shall be able to point out agreement between the two, it appears to me to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing science of Europe. They are a body of men whose longstanding prejudices are unshakable. Any idea when brought to their notice either in the form of a new truth or in the form of the expansion of truths, the germs of which their shastras contain, they will not accept. It is but natural they would obstinately adhere to their old prejudices. characterize them as a class I can do no better than quote the words of Omar. When Amru, the Arab General the Conqueror of Alexandria wrote to Omar about the disposal of the Alexandrian library, the Caliph replied 'The contents of those books are in conformity with the Quran or they are not. If they are, the Quran is sufficient without them : if they are not, they are pernicious. Let them, therefore, be destroyed.' The bigotry of the learned of India, I am ashamed to state, is not in the least inferior to that of the Arab. They believe that their shastras have all emanated from omniscient Rishis and, therefore, they cannot but be infallible. When in the way of discussion or in the course

of conversation any new truth advanced by European science is presented before them, they laugh and ridicule. Lately a feeling is manifesting among the learned of this part of India, especially in Calcutta and its neighbourhood, that when they hear of a scientific truth, the germs of which may be traced out in their shastras, instead of shewing any regard for that truth, they triumph and the superstitious regard for their own shastras is redoubled. From these considerations, I regret to say that I cannot persuade, myself to believe that there is any hope of reconciling the learned of India to the reception of new scientific truths. Dr. Ballantyne's views may be successfully carried out in the North-West Provinces where his experience has made him arrive at his conclusions with regard to the learned of India.

But in Bengal the case is different. His remarks that 'regard be had to the different circumstances of the two places' and that 'the bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom' are very judicious. The local circumstances of this part of India compel us to pursue a different course for the dissemination of sound knowledge. I have with care and attention observed the state of things here, and my impression is, that we should not at all interfere with the learned of the country. We do not require to get them reconciled because we do not require their assistance in any shape. We need not fear the opposition of a body declining in their reputation. Their voice is gradually becoming more and more feeble. There is little chance of their regaining their former ascendancy. To whatever part of Bengal is the influence of education extending, there the learned of the country are losing their ground. The natives of Bengal appear to be very eager to receive the benefit of education. The establishment of colleges and schools in different parts of the country has taught us what we can do, without attempting to reconcile the learned of the country. What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of vernacular schools. let us prepare a series of vernacular class-books on useful

and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. To raise up such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of our Sanskrit College should be directed. That the students of our Sanskrit College, when they shall have finished their college course will prove themselves men of this stamp we have every reason to hope. Nor is this hope an illusive one. That the students of the Sanskrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt. If the contemplated new organization of the English Department be sanctioned, there is every possibility of their being able to attain considerable proficiency in the English language and literature and thereby acquire a considerable amount of useful information. It is very gratifying to observe that they have lately begun to think in such a way as to promise that hereafter every qualified student will be found free from all the prejudices of his countrymen. As a specimen of what may be expected from the Sanskrit College here, I beg leave to enclose herein an English translation of a Bengali essay of the past session by a senior student (Ramkamal Sharma-student of the Philosophy class) of this institution who has still about three years to finish his collegiate course and has yet made but little progress in the English language and literature.

In conclusion. I beg most respectfully to state that if I may be so fortunate as to be permitted to carry out the system introduced, I can assure the Council with great confidence that the Sanskrit College will become a seat of pure and profound Sanskrit learning and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow-countrymen.

## সাহিত্য-সাধক-চবিত্তমালা—১৯

# প্যারীচাঁদ মিত্র

# नगाबीँ गाबि विज

# थीवष्णस्माथ वत्माभाषाग्र



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রকাশক জীরামকমল সিংহ বঙ্গায়-সাহি চ্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৪> পরিবর্তিত দিতীর সংস্করণ—ট্রশাথ ১৩৫+ মূল্য চারি আনা

মুলাকর—শ্রীসোরীক্সনাথ দাস শনিবন্ধন প্রেস, ২০৷২ মোচনবাগান রো, কলিকাড়া ২.২—২৭৷৪৷১৯৪৩ শীশাবর মিত্র হুগলী জেলার হরিপাল থানার পানিসেওলা গ্রামের অণিবাসী ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নিমতলাঘাট খ্রীটে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং ক্রমে সেখানেই তাঁহার বসতবাটী নির্মিত হয়। নিমতলাঘাট খ্রীটে ঠিক ট্রাণ্ড রোডের জ্বংশনে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জ্বোড়া শিবমন্দির এখনও বিভ্যমান। গঙ্গাধর হাটখোলার ধনকুবের মদনমোহন দত্তের ক্যাকে বিবাহ করেন।

গদাধরের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামনাবায়ণ পাশ্চাত্যভাবাপর ছিলেন; কোম্পানীর কাগন্ধ, হুঙী প্রভৃতির ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। রামনাবায়ণের পাঁচ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ প্যারীটাদ ও কনিষ্ঠ কিশোরীটাদের নাম বঞ্চদেশে স্থারিচিত।

## শিক্ষালাভ

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জুলাই (৮ প্রাবণ ১২২১) কলিকাতায় প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। শৈশবে তিনি এক জন গুরু মহাশয়ের নিকট বাংলা
এবং পরে এক জন মৃন্শীর নিকট ফার্সী শিখিয়াছিলেন। ৭ জুলাই
১৮২৭ তারিখে তিনি ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্ম হিন্দুকলেজের একাদশ
প্রেণীতে প্রবেশ করেন। ঠিক কত দিন তিনি হিন্দুকলেজে ছিলেন,
তাহা জানা যায় নাই। তবে তিনি জ্ঞানবীর ডিরোজিওর নিকট
পড়িয়া থাকিবেন; কারণ, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ডিরোজিও

হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিষ্ক হইয়াছিলেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে বিভালয়ে প্যারীটালের নাম হইয়াছিল; তিনি পুরস্কার ও বৃত্তি ইত্যাদি লাভ করিয়াছিলেন।

এই কালে জনসাধারণকে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্ম কতকগুলি আবৈতনিক বিভালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিভালয় স্থালি পরিচালন করিতেন হিন্দুকলেজের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রেরা। প্যারীটাদও স্বগৃহে এইরূপ একটি বিভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার লাতা কিশোরীটাদ মিত্র লিথিয়াছেন:—

Besides these pay schools, there were Native free schools for the gratuitous instruction of Hindu youths in English, established and chiefly supported by the Alumni of the Hindu College ...Babu Peary Chand Mittra established a similar school at his house at Nimtollah Street; Mr. Derozio and Mr. David Hare took a lively interest in this school frequently visiting and examining the boys and distributing prizes to the most meritorious among them.—"On the Progress of Education in Bengal": Kissory Chand Mittra. Transactions of the Bengal Social Science Association, Vol. I, 1867.

## কর্মজীবন

### ক্যালকাটা পাবলিক লাইত্রেরি

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। পর-বৎসর ২১এ মার্চ সাধারণের জন্ত 'দি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি'র দার উন্মোচিত হয়। তথন এসপ্লানেড রো'তে ডাঃ ষ্টুঙের বাড়ীর নাচের তলায় এই লাইব্রেরি অবস্থিত ছিল। ৮ মার্চ ১৮৩৬ তারিখে লাইব্রেরি-কর্তৃপক্ষ প্রথম সাধারণ অধিবেশনে প্যারীচাঁদকে এই প্রতিষ্ঠানের "সাব্-লাইব্রেরিয়ান" নিযুক্ত করেন। সার্ জন পীটার গ্রান্টের স্থপারিশ-পত্রই যে প্যারীচাঁদকে এই পদটি লাভ করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, নিয়োদ্ধত পত্রখানি তাহার সাক্ষ্য দেয়:—

Calcutta, 8th July 1886.

Peary Chand Mittra was a student at the Hindoo College when I gave lectures there upon Jurisprudence which he attended and I have known him ever since. I formed a very favourable opinion then of the advantageous use he had made of the opportunities he had possessed of acquiring knowledge and of his love of study and readiness of apprehension. He has been since that time and I believe very much from my recommendation a Sub-Librarian at the Public Library, where I understand he has given satisfaction by his attention and good conduct. I have a very good opinion of his moral character and should be surprised and disappointed to find that he had failed in discharging any duty within his power entrusted to him.

He is an admirable English scholar, has engaging manners, and good temper so far as I can judge. He has correct moral principles, a great attachment to literary pursuits as far as his means have extended, and in my opinion, is likely to make a good teacher of what he already knows and to go on in the acquirement of more knowledge if he has access to books. He is already much better informed than most young men of his age and nation.

J. P. Grant.

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গবর্মেন্ট, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ও ভারতবর্ষীয় ক্ববি-সমাজকে এক থণ্ড জমি দান করেন। এই জমির উপর ৬৮ হাজার টাকা ব্যয়ে মেটকাফ-হল নিশ্মিত হয়। লর্ড মেটকাফ এদেশ ত্যাপ করিলে উপযুক্তরূপে তাঁহার শ্বতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ম এই টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি

ফোর্ট উইলিয়ম কলেন্দ্র হইতে (এধানে লাইবেরি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে উঠিয়া আসে ) মেটকাক্ত-হলের বিতলে স্থানাস্তরিত হইয়াছিল। মেটকাক্ত-হল নির্মাণে ক্যালকাটা পাবলিক লাইবেরি প্রায় ১৬৪০০ টাকা দিয়াছিলেন; এই টাকা প্রধানতঃ প্যারীচাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সংগৃহীত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ সেন (এক সময়ে লাইবেরি-কাউন্সিলের সদক্ত ছিলেন) তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রে ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৩ তারিখে লেখেন:—

In fact Peary Chand Mittra deserves the chief credit for organizing that institution, which, in the days of its small beginning was located in the lower rooms of Doctor Strong's house in the Esplanade Row. Sir Charles Metcalfe having retired at this time from the officiating post of Governor General of India, a public testimonial which had been voted to him for his inestimable services in giving feeedom to the Indian Press, took the form of a building to be created from public subscriptions, to be called after his honoured name, and to be appropriated to the accommodation of the then existing two most useful institutions, vis., the Calcutta Public Library and the Agricultural and Horticultural Society of India, which were without their own habitations. Peary Chand toiled from morning to eve with laudable zeal and energy in getting subscriptions for the building which has now through his exertions proved an ornament to the town.

লাইবেরি-কর্তৃপক্ষ প্যারীচাঁদের যোগ্যতা বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। ১৮৪৮ গ্রীষ্টাব্দে লাইবেরিয়ান স্টেসি (Stacey) সাহেব পদত্যাগ করিলে কিউরেটারগণ প্যারীচাঁদকেই ১০০১ বেতনে লাইবেরিয়ান ও সেকেটরীর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর. ওয়াকার নামে এক জন কিউরেটার ১৯ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিবে অন্ততম কিউরেটার জন বেলকে লেখেন:—

I will with pleasure support the claim of Peary Chand Mittra for the vacancy of Librarian. As far as I have had an opportunity

of forming an opinion he is very intelligent and will do our work better than a European....

এত বড় একটি গ্রন্থাগাবের সান্নিধ্যে থাকিয়া প্যারীচাঁদ জ্ঞানামু-শীলনের ষথেষ্ট স্থবিধা পাইয়াছিলেন।

১৮৬৬ প্রীষ্টাব্দে প্যারীটাদ এই বৈতনিক পদ ত্যাগ করেন; লাইব্রেরির সর্ব্বিধি উন্নতির জন্ম তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া, যথোপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শনের জন্ম লাইব্রেরি-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে "অবৈতনিক সেক্রেটরী ও লাইব্রেরিয়ান" করেন। প্রতিষ্ঠাবধি লাইব্রেরির পরিচালনভার সাধারণতঃ তিন জন কিউরেটারের হন্তে ক্সন্ত ছিল; এই বংসর হইতে প্যারীটাদ "অবৈতনিক কিউরেটার" হইলেন। ১৮৭৩ প্রীষ্টাব্দ হইতে নৃতন ব্যবস্থা অম্পারে লাইব্রেরি-পরিচালনের জন্ম কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৮৭৪ প্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্যারীটাদ প্রতি বর্ষেই এই কাউন্সিলের সদস্য-পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্যারীটাদের মৃত্যুর পর ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ তাঁহার একধানি তৈলচিত্র সেধানে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

#### ব্যবসা-বাণিজ্য

প্যারীচাঁদ ষ্পন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সাব ্লাইব্রেরিয়ান, সেই সময় (মার্চ ১৮৩৯) তিনি কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সহযে গে 'কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড কোং' নামে আমদানি-রপ্তানি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাদে তারাচাঁদ অবসর গ্রহণ করিলে পর-বংসর জান্ত্যারি মাদ হইতে কালাচাঁদ ও প্যারীচাঁদ উভয়ে মিলিয়া প্নরায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৪০ গ্রীষ্টাব্দে কালাচাঁদের মৃত্যু হয়; তাঁহার অছিরা পর-বংসর মার্চ মাদে হিসাবপত্ত চুকাইয়া লন। প্যারীচাঁদ ভখন নিজে ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হই পুত্রকে অংশীদার করিয়া লইয়া 'প্যারীটাদ মিত্র এণ্ড সন্স' নামে কারবার চালাইতে থাকেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। সততাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। ইংরেজ সওদাগর-সম্প্রদায় তাঁহার সাধুতার প্রশংসা করিতেন। ফলে তিনি গ্রেট ঈস্টার্ণ হোটেল কোং লিঃ, পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেন্টমেণ্ট কোং, হাওড়া ডকিং কোং লিমিটেড প্রভৃতি বছ বিলাতী কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। চায়ের ব্যবসাও তিনি ভাল বুরিতেন; বেন্দল টা কোং, ডারাং টা কোং লিমিটেড প্রভৃতি কোম্পানীরা তাঁহাকে বোর্ডের ডিরেক্টর করিয়াছিল।

### সাময়িক-পত্র পরিচালন

#### 'মাসিক পত্ৰিকা'

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীটাদ স্বীয় বন্ধু রাধানাথ সিকদারের সহযোগে মহিলাদের উপযোগী একথানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।\* ইহার নাম 'মাসিক পত্রিকা'; প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৬ আগস্ট ১৮৫৪ তারিখে।

অনেকের ধারণা, 'মাসিক পত্রিকা' তিন বৎসর চলিয়াছিল। এই ধারণা ভূল। চতুর্থ বর্ষের (১৬ আগস্ট ১৮৫৭—১৬ জুলাই ১৮৫৮) ঘাদশ সংখ্যা 'মাসিক পত্রিকা'ও আমরা দেখিয়াছি।

<sup>\*</sup> He [Radha Nauth Sickdar] conducted with me amonthly Bengali Magazine called "Masic Patrica" for about three years.—Peary Chand Mittra: A Biographical Sketch of David Hare, p. 32.

'মাসিক পত্রিকা'র বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্ম ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'প্রকৃত মূলগর' নামে এক আনা মূল্যের একখানি মাসিক পত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। ঈশরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (৩০ নবেম্বর ১৮৫৪) এই প্রসঙ্গে বে মস্তব্য করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

শাসিক পত্রিকা লেখকেরা এতদেশীয় কতিপর প্রচলিত প্রথার প্রতিক্লে অনেক অভিপ্রার লিখিয়াছেন, ঐ পুস্তক যখন সাধারণ বালকগণ ও মহিলাগণের পাঠার্থ প্রকাশ হইতেছে তখন তাহাতে একেবারে সাহেবি অভিমত সকল ব্যক্ত করা উচিত হয় না একথা অভিশয় যথার্থ বটে, কিছ্ক ঐ পত্রিকা লেখকদিগের সকলেরই সাহেবি মেজাজ ও তাঁহারদিগের লেখাতেও সাহেবি গদ্ধ আছে, তাহার বিক্লছে মুদ্দার প্রকাশকের একেবারে কটুন্তির ভাগ্যার খুলিয়া বসা উচিত হয় না, 
।

'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশের পূর্ব্বে প্যারীটাদ "ইয়ং বেঙ্গল"দের ম্থপত্র 'জ্ঞানান্থেন' ও 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' পত্রিকার পরিচালন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই তুইখানি পত্রিকা হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্র—দক্ষিণারঞ্জন ম্থোপাধ্যায়, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির ঘারা পরিচালিত হইত। 'জ্ঞানান্থেনণ' ১৮০১ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত হইত। এই ঘিভাষিক পত্রিকাখানি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথমে মাসিক পত্ররূপে বাহির হয়; পাঁচ মাস পরে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মাসে ইহা পাক্ষিক পত্রে এবং পর-বৎসর মার্চ মাস হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়, কিন্তু কয়েক মাস চলিবার পর নবেম্বর মাসে বন্ধ হইয়া য়য়। এই উভয় পত্রিকাতেই প্যারীটাদের অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' প্রকাশের

তিন মাস পূর্বের, ১০ জাত্মারি ১৮৪২ তারিখে একখানি পত্রে রামগোপাল ঘোষ তাঁহার বন্ধ গোবিন্দচন্দ্র বসাককে নিথিতেছেন :—

The Magazine is to appear, if possible, on the 1st proximo. Krishna [Mohun Banerjea], Tara Chand [Chuckerburty], and Peary [Chand Mittra] are to be regular contributors. They are pledged each of them to give one article, each number. Tara Chand will also look over the articles generally, and I am to be the puppet show of an Editor, and probably an occasional scribbler.\*

## দেশোরতিবিধায়ক সভা-সমিতির সহিত যোগ

সে সময় দেশোয়তিবিধায়ক এমন কোন সভা-সমিতি ছিল না, যাহার সহিত প্যারীটাদ কোন-না-কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট না-ছিলেন। এই সকল সভা-সমিতির স্থদীর্ঘ তালিকা দেওয়া অনাবশ্রক; মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

- (১) সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (The Society for the Acquisition of General Knowledge):—ইহা ১৮৯৮ প্রীষ্টান্দের মার্চ মাসে প্রভিত্তিত হয়। প্যারীটাদ ও রামতকু লাহিড়ী ইহার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই সমাজে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদিও পাঠ করিতেন।
- (২) দি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোদাইটি:—১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাদে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রদিদ্ধ বাগ্মী জর্জ টমদন ইহার সভাপতি এবং প্যারীটাদ মিত্র অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ২০

<sup>\*</sup> Ramgopal Sanyal: A General Biography of Bengal Celebrities, (1889), p. 182.

এপ্রিল ১৮৪৩ তারিখে জর্জ টমসনের সভাপতিতে বে অধিবেশন হয়, তাহাতে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাব ইইতে সভার উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

III. That a society be now formed and denominated The Bengal British India Society; the object of which shall be, the collection and dissemination of information, relating to the actual condition of the people of British India, and the laws, institutions, resources of the country; and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights, and advance the interests of all classes of our fellow subjects.

প্যারীটানের সাহায্যে সভা একখানি পুতিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহার নাম—Evidences relating to the Efficiency of Native Agency in the Administration of the Affairs in this Country.

- (৩) দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন:—১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবধি প্যারীটাদ এই সভার সদস্ত ছিলেন। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ তারিথে অফ্টোত সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এক জন সদস্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ও এই পদে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই সভা প্যারীটাদ কর্তৃক সন্ধলিত Notes on the Evidence on Indian Affairs প্রকাশ করিয়াছিলেন।
- (৪) দি বীটন (Bethune) সোসাইটি:—ড্রিক ওয়াটার বীটনের স্থাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত, ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে এফ. জে. ময়েট (Mouat) এদেশীয় কয়েক জন কতবিন্ত ব্যক্তির সহায়তায় কলিকাতায় বীটন সোসাইটি নামে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেন। ডাঃ ময়েট ইহার সভাপতি এবং প্যারীটাদ অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

১৮৫৪ ও ১৮৫৫ ঞ্জীলৈ প্যারীটাদ ইহার Committee of Papers-এক সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

- (৫) পশুক্লেশনিবারণী সভা (The Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals):—১৮৬১ ঞ্জীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়; প্যারীচাঁদ গোড়া হইতেই ইহার কার্যানির্বাহক-সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার বন্ধু কোল্স্ওয়ার্দী গ্রাণ্টের মৃত্যু হইলে প্যারীচাঁদ এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।
- (৬) বৃদ্দেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভা (The Bengal Social Science Association):—১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্দের জাম্মারি মাসে প্যারীটাদ ও এইচ. বেভারলী, সি-এস্ এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে প্যারীটাদ এই পদ ভ্যাগ করেন।

### কৃষি-বিষয়ে জান

১৮৪৭ ঞ্জী বৈশ্ব জুলাই মাসে প্যারীটাদ মিত্র এগ্রিকালচারাল এণ্ড হটিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার সদক্ত নির্বাচিত হন। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮২০ ঞ্জী ভাব্দে পাদরি উইলিয়ম কেরী কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সমান্ত হইতে প্রকাশিত Journal-এ প্যারীটাদের কোন কোন রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

দেশীয় লোকদের মধ্যে কৃষি-বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীটাদের প্রস্তাবে এই সভার Transactions ও Journal হইতে প্রবন্ধাদি বাংলা ভাষায় প্রচার করিবার জন্ম একটি অহ্বাদ-সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির চেটায় 'ভারতবর্ষীয় ক্লমিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' (The Agricultural Miscellany) প্রকাশিত হয়; প্যারীটাদ ইহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের ১ম ও ২য় থও ১৮৫৬, ৩য়-৪র্থ থও ১৮৫৪, ৫ম থও ১৮৫৫ এবং ৬ৡ থও ১৮৫৬ খ্রীটান্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সভার ১৮৫৬ খ্রীটান্দের কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ:—

Nearly all the papers in the first five numbers are translations from the Transactions and Journals but those in this number [No. 6] are original articles. The Council conceive that the best acknowledgments of the Society are due to the Translation Committee generally for selecting the papers for the volume in question but more specially, to Babu Peary Chand Mittra who has kindly performed the office of Editor and to Babu Shib Chunder Deb to whom the Society are indebted for the long and useful list of plants extending over seventy pages which forms the appendix to this volume.

সভার ম্থপত্তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের প্যারীটাদ-কৃত বঙ্গাহ্নবাদ 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহে' মৃত্রিত ইইয়াছিল। সভার উজাগে প্যারীটাদ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষিপাঠ' নামে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল অহ্নবাদ—ক্ষেকটি মৃল প্রবন্ধ সহ—
স্থান পাইয়াছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীটাদের Agriculture in Bengal পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ভামাকের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্যারীটাদ লিখিয়াছেন, "tobacco, although mentioned in some Sanskrit works as Tamrakut, is not an indigenous article, and it must have been introduced before 1794 from America." এই প্রসন্ধে ২১ আগস্ট ১৮৮১ তারিখে

প্যারীচাঁদকে লিখিত রাজেজ্রলাল মিত্রের একথানি পত্র উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসন্থিক হইবে না:—

My dear Babu Peary Chand,

The only mention of tobacco in a Sanskrit work occurs in the *Kularnava Tantra*. The word used is Sings but the work is of questionable authenticity, and there is nothing to show that the verse is correct or reliable. There is no old or complete manuscript of the work available.

The name *Haladhara* is usually derived from Hala or plough which the God used as his armour of offence.

There is a distinct treatise on agriculture in Sanskrit and several long passages in the *Smritis* and the *Tantras* containing rules for agriculture.

Yours sincerely, Rajedralala Mitra

এই সকল বচনা হইতে ক্ব-বিষয়ে প্যারীচাঁদের গভীর জ্ঞানের পরিচর পাওয়া যায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জাসুয়ারি মাসে ছোট লাট সার্ সিসিল বীডনের যত্নে বেলভিডিয়ারে যে বিরাট্ ক্ববি-প্রদর্শনী হয়, তাহার Produce-বিভাগের বিচারক নির্বাচিত হইয়াছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

প্যারীটাদ এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির সদস্য ত ছিলেনই, ১৮৫৭ হইতে ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দশ বংসর এই সমাজের সহকারী সভাপতির পদ অলক্ষত করিয়াছিলেন। ১৮৭১ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের "অনরারি মেম্বর" নির্বাচিত হন; এ সম্মান বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম লাভ করেন।

এই প্রতিষ্ঠানের জন্ত-বিশেষতঃ দেশে কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্ত প্যাবীচাদ বাহা করিয়া গিয়াছেন, সে-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া, এই সভা প্যাবীচাদের একখানি চিত্র সোসাইটির গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন ('ইংলিশম্যান', ১৫ জাতুয়ারি ১৯২৪)।

## প্যারীটাঁদের সম্মান

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্যারীটাদ "মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অবৈতনিক ম্যাজিট্রেটের পদে নিয়োজিত" হন।\* ইহার অল্প দিন পরেই তিনি "অনরারি জষ্টিসের পদে" নিয়োজিত হইয়াছিলেন। পর বংশর (১৮৬৪) এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। ১লা জুন (১৮৬৪) হইতে তিনি "বড় জ্বেল ও হরিণবাড়ীর তত্বাবধায়ক" নিযুক্ত হন। গ্রু এই সময়ে তিনি হাইকোর্টের গ্রাণ্ড জুরর হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জাহুয়ারি হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের জাহুয়ারি মাস পর্যান্ত প্যারীটাদ বেকল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্ত নির্কাচিত হইয়াছিলেন। বন্ধীয় আইন-পরিষদের সদস্ত নির্কাচিত হইয়াছিলেন। বন্ধীয় আইন-পরিষদের সদস্ত নির্কাচিত হইয়াছিলেন। বন্ধীয় আইন-পরিষদের সদস্ত-হিসাবে তিনি একটি মহৎ কাজ করিয়াছিলেন; প্রধানতঃ তাঁহারই যত্ন-চেষ্টায় পশুক্রেশ-নিবারণ-বিষয়ে তুইটি বিল (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ ও নং অ্যাক্ট) পরিষদে উপস্থাপিত এবং যথাসময়ে আইনে পরিণত হইয়াছিল।

### প্রেততত্ত্বের আলোচনা

প্যারীটাদ খড়দহের প্রাণক্তফ বিশ্বাসের কলা বামাকালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮৬০ থ্রীষ্টাব্দে তিনি বিপত্নীক হন। পত্নীবিয়োগের পর হইতে তিনি প্রেততত্ত্বের (Spiritualism) দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। প্রথম জীবনে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম অঞ্যায়ী

<sup>\* &#</sup>x27;সোমপ্রকাশ', ২৭ এপ্রিল ১৮৬৩। † 'সোমপ্রকাশ', ১৮ মে ১৮৬৩। ‡ 'সোমপ্রকাশ', ৬ জুন ১৮৬৪।

মূর্ত্তিপূজক ছিলেন; কিন্তু কালক্রমে ব্রহ্মবাদী হইয়া উঠেন। On the Soul পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিথিয়াছেন:—

I was born in 1814, and was brought up as an idolator. I received my education at the Hindu College. I came in contact with a number of congenial friends with whom I had periodical discussions on metaphysics, theology, politics and other subjects. My desire to understand God and his Providence was earnest from the reading of standard works on those subjects and theistic and Christian authors, as well of the Arya works, in Sanskrit and Bengali, produced a living conviction that there is but one God of infinite perfection. I became a theist or a Brahma....In 1860, I lost my wife, which convulsed me much. I took to the study of spiritualism which, I confess, I would not have thought of otherwise nor relished its charms.

তিনি বিলাত ও আমেরিকা হইতে এই বিষয়ে রাশি রাশি গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বৈবাহিক কোরগরের শিবচন্দ্র দেবও প্রেততত্ত্ব-আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বিলাত ও আমেরিকার প্রধান প্রধান প্রেততত্ত্ব-আলোচনা-সভার সহিত প্যারীটাদের যোগ ছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লগুনে ব্রিটিশ ক্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচ্য়ালিস্টস্ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্যারীটাদ ঐ প্রতিষ্ঠানের অনরারি করেস্পণ্ডিং মেম্বর এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লগুনে সেনটাল আ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচ্য়ালিস্টস্ গঠিত হইলে ঐ সভার অনরারি মেম্বর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচ্য়ালিস্টস্ প্রতিষ্ঠিত হয়।\* প্যারীটাদ এই সভার সহকারী সভাপতি, এবং জে. জি.

<sup>\*</sup> পাৰৌচাৰ তাঁহাৰ On the Soul প্ৰকেশ পৰিশিষ্টে লিখিয়াছেন :—"A few friends used to meet in Mr. J. G. Meugens' office, No. 8, Church Lane, every Sunday afternoon, to talk on matters connected with spiritualism, and it was thought desirable to organise a society under the name of the United Association of Spiritualists on the 80th May 1880...."

মিউগেন্স (Meugens) ও নরেন্দ্রনাথ সেন যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন।

প্রেততত্ত্ব বিষয়ে প্যারীচাঁদের লিখিত বছ প্রবন্ধ ১৮৭৭-৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লগুনের 'ম্পিরিচ্য়ালিফ', বোফন আমেরিকার 'ব্যানার অব লাইট', বোদাইয়ের 'থিয়সফিফ' পত্তে প্রকাশিত হয়; এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই তাঁহার The Spiritual Stay Leaves পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

# থিয়সফিতে অনুরাগ

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি গঠিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ ইহার করেস্পণ্ডিং ফেলো নির্বাচিত হন। এই সভার সভাপতি ছিলেন—কর্নেল ওলকট (Col. H. S. Olcott) এবং প্রাণম্বরূপ ছিলেন মাদাম ব্লাভাট্স্কি (Mme. H. P. Blavatsky); সভার তৎকালীন উদ্দেশ্য ছিল "to promote the study of the esoteric religious philosophies of the East." লগুনের Spiritualist পত্রে প্যারীটাদের প্রেতত্ত্ব-বিষয়ক রচনা পাঠ করিয়া, ওলকট্ প্যারীটাদকে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির 'করেস্পণ্ডিং ফেলো' হইবার জন্ম অন্থরোধ করিয়া ও জুন ১৮৭৭ তারিখে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে প্রকাশ:—

...the Council have instructed me to respectfully request the privilege of enrolling your name among our Corresponding Fellows. These views of yours are exactly what we are trying to spread throughout this Christian country (where every precept of Christ is constantly violated, and hypocrisy and sensualism

stalk through every church under cover of the priestly robe and the episcopal mitre).

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল ওলকট্ ও মাদাম ব্লাভাট্স্কি বোদাইয়ে আসিয়া সেধানে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র স্থাপন করেন। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে তাঁহারা Theosophist পত্র বাহির করেন। প্রথম সংখ্যায় "The Inner God" নামে প্যারীচাদের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়: তাহার এক স্থলে আছে:—

The end of Spiritualism is Theosophy. Spiritualists and Theosophists should, therefore, be united and bring their thoughts to bear on this great end.

ওলকট ১৯ মার্চ ১৮৮২ তারিথে কলিকাতা আগমন করেন।
পরবর্ত্তী ১লা এপ্রিল তারিথে ওলকটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জক্তা
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একটি সান্ধ্য বৈঠকের আয়োজন করেন।
রাজেক্রলাল মিত্র প্রম্থ বহু গণ্যমাত্ত ব্যক্তি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।
প্যারীটাদ অতিথিকে স্থাগত সম্ভাষণ করিবার পর বলেন:—

...Many of my countrymen understand the object of your establishing the Theosophical Society. What the Maharshis and Rishis had taught in the Vedas, Upanishads, Yoga, Tantras and Purans, is, that Divinity is in humanity, and that the life assimilated to Divinity is the spiritual life—the life of Nirvana which is attainable by extinguishing the natural life by Yoga, culminating in the development of the spiritual life. It is for the promotion of the truly religious end that you, brother, and that most exalted lady Madame Blavatsky, at whose feet I feel inclined to kneel down with grateful tears, have been working in the most saint-like manner, and your reward is from the God of all perfection...No one who raises himself above the human platform by the life of Nirvana can know God, and this explains why some people judge of God by the human standard. Spiritualism, Occultism and Theosophy, all grew and flourished here. Ages of

misrule have thrown them back. The study of European sciences have taken their place. They are no doubt good in their way, but they cannot reveal the secrets of nature which can only be known through the soul, the study of which it is the duty of every God-loving person to encourage in every possible way, and I feel grateful to God and his good angels that by the cultivation of Theosophy, the light, which the Rishis had shed on the subject, of the soul and its natural connection with God, and which had sunk into obscurity, is being kindled by the indefatigable exertions of Sister Blavatsky and Brother Olcott....

পরবর্ত্তী হই এপ্রিল ওলকট্ টাউন-হলে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।
বক্তৃতার বিষয় ছিল—Theosophy: the scientific basis of religion. প্যারীচাদ এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পরদিন (৬ এপ্রিল) মাদাম রাভাট্স্কি কলিকাতা আসিয়া পৌছান। সেই দিন সন্ধ্যার সময় ওলকটের সভাপতিত্বে একটি সভা হয় ও Bengal Theosophical Society নামে থিওসফিক্যাল সোসাইটির শাখা গঠিত হয়। পরবর্ত্তী ১৭ই এপ্রিল তারিখের সভায় পাকাপাকিরপে থিওসফিক্যাল সোসাইটির বন্ধীয় শাখার কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন হয়।
নির্বাচনের তালিকা:—

সভাপতি—প্যারীটাদ মিত্র
সহ-সভাপতি—বিজেজনাথ ঠাকুর ও বাজা খ্যামাশকর বার
সম্পাদক ও কোবাধ্যক্ষ—নরেজনাথ সেন
সহ-সম্পাদক—বলাইটাদ মল্লিক ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যার

প্যারীচাঁদের সভাপতিত্বে, ২ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্থীট—ইণ্ডিয়ান মিরর কার্য্যালয়ে এই সমিতির একটি করিয়া পাক্ষিক অধিবেশন হুইত। মৃত্যুকাল পর্যান্ত প্যারীচাঁদ এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন।

## মৃত্যু

২৩ নবেম্বর ১৮৮৩ তারিখে উদরী রোগে প্যারীটাদের মৃত্যু হয়।
তাঁহার মৃত্যুতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরবর্ত্তী ২৬এ নবেম্বর তারিখে সত্যই
লিখিয়াছিলেন:—

In him the country loses a literary veteran, a devoted worker, a distinguished author, a clever wit, an earnest patriot, and an enthusiastic spiritual enquirer.

তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্ম তাঁহার বন্ধ ও গুণমুগ্ধ জনেরা ২৮ জামুয়ারি ১৮৮৪ তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েশন इटन এक विश्रार्हे में करदन। भागति कृष्ण्याहन रान्त्राभाशाय, দিক্তেনাথ ঠাকুর, রামতমু লাহিড়ী, গিরিশচক্র ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্দ্র দেব. নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি সভায় উপস্থিত हिल्लन ও অনেকে বক্ততা করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদের যথোপযুক্ত শ্বতি বক্ষার জন্ম এই সভায় একটি শ্বতি-সমিতি গঠিত হয়। এই শ্বতি-সমিতির প্রমত্বে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে তুইটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হয়। প্যারীচাঁদের একটি আবক্ষ মর্মারমূর্ত্তি টাউন-হলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৫ জাহুয়ারি ১৮৮৬)। মৃত্তি-নির্মাণে ব্যয় হইয়াছিল ২২৬৮ টাকা; বিখ্যাত ভাস্কর সিনর জেফ্লোস্কি (Signor Geflowsky) এই মূর্ত্তির নির্মাতা। ইহা ছাড়া স্মৃতি-সমিতি ৭ মে ১৮৮৬ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হন্তে ৫০০১ দিয়া একটি গচ্ছিত তহবিলের সৃষ্টি করেন। এই তহবিল হইতে প্রাপ্ত স্থাদে প্রতি বৎসর, বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশান্তে অনার্সে যিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে ( যদি তিনি সেই বংসর অন্ত কোন বিষয়ে পদক না পান ) একটি বৌপ্য-পদক দিবার বন্দোবন্ত হয়।

প্যারীটাদের মৃত্যুর পর পাদরি ক্লফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭ নবেম্বর ১৮৮৩ তারিখে মিত্র-পরিবারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া এই প্রসন্ধ শেষ করিতেছি:—

...He was a link of union between European and Native Society which will be regretted now as a "missing link" by both those communities. No one was more fitted for the highest position open to native ambition than he was, and yet despising worldly ambition and indifferent to self-interest, he adhered to the interests of his country and laboured indefatigably for those interests.

### রচিত গুস্তক ও প্রবন্ধ

প্যারীচাঁদ বাংলা ও ইংরেজীতে বে-সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা দিতেছি:—

#### বাংলা

)। **जालात्वत्र यदत्रत्र जूलाल**। हेः ১৮৫৮ \*। १.॥०+

আলালের ব্যার ফুলাল। শ্রীযুত টেকটাদ ঠাকুর কর্তৃক বিরচিত। কলিকাতা। রোলারিও কোম্পানির ব্যালরে মুজিত। সন ১২৬৪। Calcutta:—Printed by D'Rozario and Co. 8, Tank-Square.

<sup>\*</sup> আখ্যা-পত্রে ১২৩৪ বঙ্গান্ধের উল্লেখ থাকাতে অনেকে ইহার প্রকাশকাল ইংরেজী হিসাবে ১৮৫৭ ধরিরাছেন। বাংলা ১২৩৪ সাল ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮৫৭ হইতে ১২ এপ্রিল ১৮৫৮ পর্যান্ত। ১৮৫৮ সালের হিসাবটা অনেকে ধরেন নাই। কিন্তু ইহা বে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইরাছিল, সমসামরিক পত্রিকার সমালোচনা দৃষ্টে তাহাই মনে

টেকটাদ ঠাকুর—প্যাবীটাদ মিত্রের ছন্ম নাম। 'আলালের ঘরের ছলাল'ই প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সামাজিক উপজাস। ইহার দিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়—১৫ নবেম্বর ১৮৭০ তারিখে; এই সংস্করণে নিমতলা-নিবাসী গিরীক্রকুমার দত্তের ক্বত ছয়খানি লিখোগ্রাফ চিত্র আছে। এই উভয় সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'আলালের ঘরের ত্লালে'র একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হীরালাল মিত্র (ছন্ম নামে প্যারীটান?) 'আলালের ঘরের ছ্লাল নাটক' প্রকাশ করেন। ইহা বেন্দল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

১৮৮২-৮৩ থ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ মিত্র "The Spoilt Child" নামে 'আলালে'র ইংরেক্সী অন্থবাদ ধারাবাহিক ভাবে বিলাভের Journal of the National Indian Association-এ প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ থ্রীষ্টাব্দে G. D. Oswell 'আলালে'র একটি স্বভন্ত ইংরেক্সী অন্থবাদ The Spoilt Child: A Tale of Hindu Domestic Life নামে পুত্তকাকারে প্রকাশ করেন।

২। মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়। ইং ১৮৫৯ \*। পৃ. ৬২।

হয়। ৮ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিরট' ইহার এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ২২এ এপ্রিল তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর'ও লেখেন :—" 'আলালের ঘরের ছলাল' নামক এক খান চিন্তসম্ভোষকর নৃতন পৃস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সমুদ্যাংশ এপর্যন্ত পাঠ করা হয় নাই এজন্ত অন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করণে অক্ষম হইলাম।"

কুলাই ১৮৫৯ তারিখের 'এডুকেশন গেঙ্গেটে' এবং জুন মাসের 'ক্যালকাটা
রিভিয়্'তে ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইরাছে।

মদ থাওরা বড় দার জাত থাকার কি উপার। প্রিটেকটাদ ঠাকুর কর্তৃক। "জালালের ঘরের তুলাল" লেখক। কলিকাতা। রোজারিও কোল্পানির বস্ত্রালরে মৃত্রিত। সন ১২৬৬। Calcutta:—Printed by D'Rozario and Co. 8, Tank-Square.

পরস্পর-অসম্বদ্ধ কয়েকটি গল্পের সাহায্যে ইহাতে "মাতলামি" ও মাতলামি-সঞ্জাত "বিধামি"র স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

#### ७। त्रामात्रक्षिका। हेर ४৮५०। शु. २८।

পতি-পত্নীর কথোপকথনচ্ছলে আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদের প্রতি সাংসারিক বিষয়ে উপদেশ। শুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির সংস্কৃত বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য মনীধিগণের জননীদের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

- ৪। কৃষি পাঠ। ইং ১৮৬১। পৃ. ৩১। কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ-সমষ্টি।
- शिकाक्ता हैः २४७२। भृ. २७।

ব্রহ্ম-বিষয়ক কয়েকটি গানের সমষ্টি।

७। यदिकिषिद। हे: ১৮७८। भू. ১२७।

ঈশবের অন্তিত্ব, আত্মার অবিনাশিত্ব, পরলোক ও উপাসনাদি বিষয়ক আলোচনা।

१। व्याख्या है: ३৮१३। श्र. ५०।

আধ্যাত্মিক উপন্থাস। নায়ক এবং নায়িকা আত্মবিষয়ক জ্ঞানাম্বেশে ব্যাপৃত; নানা হুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়া তাহাদের পরমার্থলাভ।

- ৮। (छविछ (इम्रादित कीवन চরিত। ইং ১৮१৮। পৃ. २७।
- ১। **এতদেশীর স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা।** ইং ১৮৭৮। পু. ৪৮।

लाहीन महोम्मी श्वीत्नाकन्तराय कीवनकाहिनी।

১०। **आध्याञ्चिका।** ३: ১৮৮०। पृ. ১००।

নারীকল্যাণের জন্ম বচিত উপন্থাস।

5) वाबादकायिगी। हैः १४४०। पु. १२।

নীতিমূলক গল্প; ইহাতে সম্ভান পালনের জন্ম পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য-জ্ঞানের এবং বালিকাদিগের সং শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হুইয়াছে।

#### গ্ৰন্থাবলী

্প্যারীচাদ মিত্রের একাধিক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

'লুপ্তরত্বোদ্ধার বা ৺ প্যারী চাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী', ক্যানিং লাইত্রেরী কর্ত্ত্ব ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এই গ্রন্থাবলীর ভূমিকাস্থরূপ বৃদ্ধিমচন্ত্র "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺ প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" নামে প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াভিলেন।

পাদরি রুক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বিভাকর্মজ্মে'র ৫ম থণ্ডে (ইং ১৮৪৭) প্রকাশিত "যুধিষ্টিরের চরিত্র", "প্লেতোর চরিত্র" ও "বিক্রমাদিত্যের চরিত্র" প্যারীটাদ কর্তৃক লিখিত হয়; এই তিনটি প্রবন্ধ একত্রে পুত্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।\*

J. Long: A Return of the Names and Writings of 515 Persons...
 1855, p. 55.

প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার লিখিত ক্ষেকটি অসমাপ্ত বাংলা বচনা বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে আপাততঃ এই ক্ষেক্টির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে:—

ঈশ্বর উপাসনা · · · 'পস্থা', প্রাবণ ১৩১৬

উপাসনা ··· 'নব্যভারত,' আবাঢ় ১৩১৭

পিতা ও পুত্র · · · এ, আম্বিন ও কার্ল্লিক ১৩১৭

#### **इे**९८त्रकी

প্যারীটাদ অনেকগুলি ইংরেজী গ্রন্থেরও রচয়িতা। প্রকাশকাল সমেত এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা দিতেছি:—

Notes on the Evidence on Indian Affairs.

(Under the superintendence of the Bengal

| British Indian Association.)            | ••• | 1853 |
|-----------------------------------------|-----|------|
| A Biographical Sketch of David Hare     | ••• | 1877 |
| The Spiritual Stray Leaves              | ••• | 1879 |
| Stray Thoughts on Spiritualism          | ••• | 1880 |
| Life of Dewan Ramcomul Sen              | ••• | 1880 |
| Life of Colesworthy Grant               | *** | 1881 |
| On the Soul: Its nature and development | ••• | 1881 |
| Agriculture in Bengal. With Notes       |     |      |
| he Rahas Toukissen Makeries Zeminder    |     | 1001 |

'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (Society for the Acquisition of General Knowledge) প্যারীচাঁদ হুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া-ছিলেন; প্রবন্ধ হুইটি ঐ সভার কার্যাবিবরণের মধ্যে প্রকাশিত হুইয়াছে।

(3) State of Hindoostan Under the Hindoos.

এই প্রবন্ধ পাঁচ কিন্তিতে সম্পূর্ণ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ও ১৩ নবেম্বর

১৮৩৯, ২১ জ্বক্টোবর ১৮৪০, এবং ১২ মে ও ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪১ ভারিথের অধিবেশনে পঠিতে হয়।

(3) A few desultory Remarks on the "Cursory Review of the Institutions of Hindooism affecting the interest of the Female Sex," contained in the Rev. K. M. Banerjia's Prize Essay on Native Female Education.

১২ জামুয়ারি ১৮৪২ তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

প্যারীটাদ 'ইগুয়ান ফীল্ড', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'বেশ্বলী', 'বেশ্বল হরকরা', 'ইংলিশম্যান', 'ইগুয়ান মিরর' প্রভৃতি সংবাদপত্তে মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু', 'ইগ্ডিয়া রিভিয়ু' প্রভৃতি পত্তেও তাঁহার অনেকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি:—

| Tarachand Chuckervuttee                  | India Review,    | March 1840   |
|------------------------------------------|------------------|--------------|
| The Zemindar and the Ryot                | Calcutta Review  | , Octr. 1846 |
| The Agri-Horticultural Society of India* | •••              | April 1854   |
| The Court Amlas in Lower Bengal          | •••              | April 1854   |
| Marriage of Hindu Widows                 | Cal. Review      | , Octr. 1855 |
| The Department of Revenue, Agriculture   |                  |              |
| and Commerce                             | •••              | July 1871    |
| The Development of the Female Mind in    | India            | July 1872    |
| The Indian Wheat                         | ***              | April 1873   |
| The Psychology of the Aryas              | •••              | Jany. 1877   |
| Commerce in Ancient India                | •••              | Jany. 1878   |
| Notes on Bengal Rice. Journal of the     | Agricultural and |              |

Horticultural Socy. of India, Vol. V., Pt. IV. N. S.

1878

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ম সংখ্যা 'ক্যালকাটা রিভিন্থ'র পরিশিষ্টে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জর্জ
থ্যিব প্রবন্ধ ও প্রবন্ধনেথকগণের নামের বে তালিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে অমক্রমে
এই প্রবন্ধটি সার্ রিচার্ড টেম্পলের বলিয়া উলিখিত হইয়াছে। ২৩ জুলাই ১৮৭৪ তারিখে
'ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এই ভূল সংশোধন করেন।

| Social Life of the Aryas          | Calcui | ta Review, Jany. 1879 |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|
| The Hindu Bengal                  | •••    | April 1880            |
| Notes on Early Commerce in Bengal | •••    | Jany. 1881            |

প্যারীটাদের মৃত্যুর পর তাঁহার লিখিত কয়েকটি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ইংরেজী প্রবন্ধ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলির ত্ই-চারিটি আবার পূর্ব-প্রকাশিত রচনার প্রম্প্রণ মাত্র। এই সকল রচনার একটি তালিকা দেওয়া হইল:—

| जानिका दन्यमा इर्ग •—         |                    |                        |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| Education in Bengal           | The National       | Magasine, Dec. 1907    |
|                               |                    | Jany. 1908             |
| Early History of the District | Charitable Society | Mar. 1908              |
| Life of Rustomjee Cowasjee    | •••                | Apr., May 1908         |
| Early Recollections           | •••                | June, Aug. 1908        |
| Notes on the Soul             | •••                | Octr., Dec. 1908       |
|                               | 3                  | lany., Feb., Apr. 1909 |
| Moral Culture                 |                    | July, 1909             |
| Yoga and Spiritualism         | •••                | Dec. 1909              |
| Do.                           | The Hindu Spin     | ritual Mag. Apr. 1909  |

### প্যারাটাঁদ মিত্র ও বাংলা-সাহিত্য

এ সম্বন্ধে বিষমচন্দ্র "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺ প্যারীটান মিত্রের স্থান"
নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে
তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কথাগুলি উদ্ধৃত ক্রিবার পূর্ব্বে সামাগ্র ছুইচারিটি কথা বলিব। সহজ সর্ব্বজনবোধ্য ভাষাকে ভাবপ্রকাশের বাহন
করিবার চেষ্টা প্যারীটানের পূর্ব্বে একাধিক জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু
তাহা হয় মাত্র কথোপকথনে অথবা কথকতায় অথবা রচনা-রীতির একটি
বিশিষ্ট উদাহরণ হিসাবে। অষ্টাদশ শতান্দীর প্রথমার্দ্ধের "কুপার শাস্তের
অর্থভেন" অথবা উনবিংশ শতানীর প্রারম্ভের কেবী-সংক্রিত

'কথোপকথন' প্রথমোক্ত চেষ্টার নিদর্শন; মৃত্যুঞ্জয় বিভালকারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র দ্বিতীয় চেষ্টার নিদর্শন অনেক আছে। কিন্তু এই ভাষাকে বাংলা-সাহিত্যের সর্ববিধ রচনার বাহন করিবার প্রথম ব্যাপক চেষ্টা প্যারীচাঁদাই করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ আরও ক্বতিত্বের সহিত এই আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ মৌথিক বুলির সাহায্য লইয়াছিলেন।

'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশে প্যারীচাঁদ এবং তাঁহার সহযোগী রাধানাথ সিকদারের হুংসাহসিকতা আছাও আমাদের বিশ্বয়ের বিষয়। উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে ইহারা এই সাহস প্রদর্শন না করিলে বন্ধিমচন্দ্রের হাতে আমরা বাংলা-সাহিত্যের এমন উন্নতি ও প্রসার আশা করিতে পারিতাম না। সংস্কৃতের কঠিন শৃঙ্খল হইতে প্যারীচাঁদ বাংলা ভাষাকে মৃক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধু ও চলিত এই হুই রীতির সংমিশ্রণে বন্ধিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের বাহনস্বরূপ এই গতিশীল ভাষার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বন্ধিমচন্দ্র স্বলিথিত আলোচনায় নিজের কৃতিত্বকে বাদ দিয়াছেন বলিয়া তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গভের একজন প্রধান সংস্থারক। কথাটা বুঝাইবার জন্ম বাঙ্গালা গভের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য।

এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেথকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বনী-প্রণেতা এবং ইংরাজীতে এমর্সনের বচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক্ বে, বহু কট্ট শীকার না করিলে কেই তাঁহাদিগের প্রন্থ হইতে কোন বস পায় না। অক্সে তাঁহার প্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরপ যে লেথকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই প্রস্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভাশালী করিগণ তাঁহাদিগের হৃদরস্থ উন্নত ভাব সকল তত্পযোগী উন্নত ভাষা ব্যতীত ব্যক্ত করিছে পারেন না, এই কক্স অনেক সময়ে, মহাক্রিগণ হুরুহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলক্ষার স্বরূপ পত্তে সেসকলকে বিভ্বিত করেন। কিছু গতের এরপ কোন প্রয়োজন নাই। গত স্বত্ব পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাষদ্ধ স্থাপিত চইবার পূর্বের, বাঙ্গালার সচরাচর পূস্তক-রচনা সংস্কৃত্তর জ্ঞার পত্নেই হইত। গত্য-রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যার না, কেন না হস্ত-লিখিত গত গ্রন্থের কথা তনা যার। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, স্মতরাং তাহার ভাষা কিরপ ছিল, তাহা একণে বলা যার না। মুদ্রায়ন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গত বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে বে, রাজা রামমোহন রার সে সময়ের প্রথম গত্ত-লেখক। তাঁহার পর বে গত্রের স্প্রতি ইইল, তাহা লোকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভির। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা ত্ইটী স্বতন্ত্র বা ভির ভাষার পরিণত হইরাছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা,

<sup>\*</sup> কৰি যদি ভাষার উপর প্রকৃতরূপে প্রভূত্ম দ্বাপন করিতে পারেন, ভাহা হইলে মহাকাষ্যও অতি প্রাঞ্জল ভাষার রচিত হর। সংস্কৃতে রামারণ ও কালিদাসের মহাকাষ্য সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরুপ স্থবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে জার নাই।

আৰ একটীৰ নাম অপৰ ভাষা অৰ্থাং সাধু ভিন্ন অপৰ ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এম্বলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হুইবে। আমি निक्क वामाकारम ভद्वीहार्यक्र व्यथानकिम्मिक् रव ভाषाय कर्यानकथन করিতে গুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অক্ত কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার। কদাচ 'থয়ের' বলিতেন না.—'থদির' ঘলিতেন: কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে ভাঁহাদের বসনা অক্তম্ব হইত, 'আজা'ই বলিতেন, কলাচিং কেই ঘতে নামিতেন। 'চুল' वना इटेरव ना,—'क्म' विलाख इटेरव । 'कना' वना इटेरव ना,— 'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিরা 'দই' চাহিবার সমর 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মূথে আনিবেন না, শ্রোভারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না. স্মতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন. তাহার অর্থবোধ লইরা অতিশয় গগুগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই ষেখানে এইরপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ন্তর ছিল, তাহা বলা বাছলা। এরপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তথনই বিলুপ্ত হইত, কেন না কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন এবুদ্ধি হুইত না।

এই সংস্কৃতামুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশবচন্দ্র বিভাসাগর ও অক্ষরকুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতামুসারিণী হইলেও তত ছর্ব্বোধ্যা নহে। বিশেষতঃ বিভাসাগর মহাশরের ভাষা অতি অমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরপ অমধুর বাঙ্গালা গভ লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও স্ব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দ্বে বহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষার ব্যবহার হইত না বলিয়া,

ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার বচনা ইহাতে চলিত না। গছে ভাষার ওজম্বিতা এবং বৈচিত্রোর অভাব হইলে, ভাষা উয়তিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথার আবদ্ধ এবং বিভাসাগর মহাশরের ভাষার মনোহারিতার বিমৃশ্ধ হইরা কেহই আর কোন প্রকার ভাষার রচনা করিতে ইচ্চুক বা সাহসী হইত না। কালেই বালালা সাহিত্য পূর্বর্মত সন্ধীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটা গুরুতর বিপদ্ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও ষেমন সন্ধার্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিডেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং ক্লাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অমুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিভাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁচারও শকুন্তলা ও সীভার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেভাল-পঞ্বিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অমুবর্ত্তী। বাঙ্গালী-লেখকেরা গভারুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। স্কগতের অনম ভাগার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাগুারে চুরির যন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেকা গুরুতর বিপদ্ আর কিছুই নাই। বিভাসাগ্র মহাশয় ও অক্ষয় বাবু বাহা করিয়াছিলেন. তাহা সময়ের প্রয়োজনামুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীভ অপ্রশংসার পাত্র নহেন: কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী-লেথকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

এই ছুইটা গুৰুতৰ বিপদ্ হইতে প্যারীটাদ মিত্রই বাঙ্গালা

সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্বক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রধনে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাগুরে পূর্ববিগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবন্দেরের অনুসন্ধান না করিয়া, বভাবের অনস্ত ভাগার হইতে আগনার বচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের তুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের তুলাল" বাঙ্গালা ভাষার চিরস্থায়ী ও চিরম্মরণীয় হইবে। উহার অপেকা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের তুলালের" ঘারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইরাছে আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের ঘারা সেরপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

আমি এমন বলিতেছি না বে "আলালের ঘরের ত্লালের" ভাষা আদর্শভাষা। উহাতে গাঞ্জীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উল্লভ ভাব সকল, সকল সমরে, পরিক্ষৃট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বালালা দেশে প্রচারিত হইল বে, বে বালালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে প্রস্থ রচনা করা যায়, সে রচনা স্করও হয়, এবং যে সর্বজন-হাদয়-প্রাহিতা সংস্কৃতামুষায়িনী ভাষার পক্ষে হর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বালালী জাতির পক্ষে অল্ল লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারায় পর হইতে উল্লভির পথে বালালা সাহিত্যের গতি অভিশয় ক্রভবেগে চলিতেছে। বালালা ভাষার এক সীমায় ভারাশঙ্করের কাদস্থরীর অমুবাদ, আর এক সীমায় প্যায়ীর্টাদ মিত্রের "আলালের ঘরের হুলাল"। ইহার কেইই আদর্শ ভাষার রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের হুলালের" পর হইতে বালালি লেথক জানিতে পারিল য়ে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ লায়া এবং বিষয়ভেদে একের

প্রবন্ধতা ও অপরের অল্পতা দারা, আদর্শ বাঙ্গালা গলে উপস্থিত হওরা যার। প্যারীটাদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গলের স্ষষ্টিকর্তা নঙ্গেন, কিন্তু বাঙ্গালা গভা বে উল্লভির পথে যাইতেছে, প্যারীটাদ মিত্র ভাগার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষর কীর্ত্তি।

আব তাঁহার খিতীর অকর কার্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জল্প ইংরাজি বা সংস্কৃতের জাছে ভিকা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত স্কল্পর, পরের সামগ্রী তত স্কল্পর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, বদি সাহিত্যের ছারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা, দেশের কথা লইরাই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীর সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের ছলাল"। পারীটাদ মিত্রের এই দিতীয় অক্ষর-কীর্তি।

অতএব ৰাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকলের বিস্তারিত সমালোচনার প্রবৃত্ত হইবার আমার অবসর নাই।

প্যারীটাদের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার বিভিন্ন রচনা হুইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিমে দেওয়া হুইল:—

ন্থবের রাত্রি দেখিতেই যার। যথন মন চিস্তার সাগরে ভূবে থাকে তথন রাত্রি অভিশর বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি পোহাইল কিছ পোহাইতে পোহাইতেও পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা— নানা ভাব—নানা কোশল—নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘয়ে আয় য়ির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না ইইতেই ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া নোকায় উঠিলেন। নোকা দেখিতেই ভাটায় জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ ইইয়াছে—কল্মা

খানি জুড়ে দিয়েছে, বল্দেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোবার গাধা থপাসংকরিয়া বাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হুং করিয়া আসিতেছে—
রাজ্বণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেরেরা ঘাটে
সারিং ইইয়া পরস্পর মনের কথাবার্জা কহিতেছে। কেহ বলিছে পাপ
ঠাকুরবির জ্ঞালার প্রাণটা গেল—কেহ বলে আমার শান্তড়ী মাগি বড়
বৌকাটকি—কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচ তে সাধ নাই—বৌছুঁড়ি
জ্ঞামাকে গুণা দিয়া থেত্লায়—বেটা কিছুই বলে না; ছোঁড়াকে গুণ
করে ভেড়া বানিয়েছে—কেহ বলে আহা এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম
দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত বাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের
ছেলেটির বয়স দশ বংসর হইল—কবে মরি কবে বাঁচি এইবেলা তার
বিএটি দিয়ে নি।

এক পদলা বৃষ্টি ইইয়া গিয়াছে—আকাশে স্থানেং কাণা মেঘ আছে
—য়ভা ঘাট দেঁতং করিতেছে। বাবুরাম বাবু এক ছিলিম ভামাক
থাইয়া একথানা ভাড়া গাড়ি অথবা পাছির চেটা করিতে লাগিলেন
কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না—অনেক চড়া বোধ ইইল। রাস্তায় অনেক
ছোঁড়া একত্র জমিল। বাবুরাম বাবুর রকম দকম দেখিয়া কেইং বলিল—
ওগো বাবু ঝাঁকা মুটের উপর বদে যাবে ? ভাহা ইইলে ছপয়দায়
হয় ? ভোর বাপের ভিটে নাশ করেছে—বলিয়া থেমন বাবুরাম দৌড়িয়া
মারিতে যাবেন অমনি দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। ছোঁড়াগুলো
হোং করিয়া দ্রে থেকে হাতভালি দিতে লাগিল। বাবুরাম বাব্
অধামুথে শীত্র একথানা লকাটে রকম কেরান্বিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে
লইয়া উঠিলেন এবং থন্ং ঝন্ং শক্ষে বাহির দিমলের বাহ্লারাম বাবুর
বাটীতে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহ্লারাম বাবু বৈঠকথানার উকিল
বটলর সাহেবের মৃতস্কন্ধি—আইন আদালত—মামলা মকদ্দমায় বড়
ধড়িবাক্ষ। মাদে মাহিনা ৫০১ টাকা কিন্তু প্রাপ্তির দীমা নাই, বাটীতে

নিত্য ক্রিয়াকাণ্ড হয়। তাঁহার বৈঠকথানায় বালার বেণীবাবু, বছৰাজারের বেচারামবাবু, বটতলার বক্রেশ্বর বাবু আসিয়া অপেকা করিয়া বসিয়াছিলেন।

বেচারাম। বাবুরাম! ভাল ছুধ দিয়া কাল সাপ পুরিরাছিলে। তোমাকে পুনং বলিয়া পাঠাইরাছিলাম আমার কথা গ্রাহ্ম কর নাই—ছেলে হতে ইঙ্কালও গেল—পরকালও গেল। মতি দেদার মদ খায়—জোয়া খেলে—অখাল্প আহার করে। জোয়া খেলিতে২ ধরা পড়িয়া চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা, গদা ও আরং ছোঁড়ারা ভাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলেপুলে নাই। মনে করিয়াছিলাম হলা ও গদা এক গণ্ড্র জল দিবে এখন সে ওড়ে বালি পড়িল। ছোঁড়াদের কথা আর কি বলিব ? দ্রহ।—'আলালের ঘরের ত্লাল', পরিষৎ-সংক্রমণ, পু. ২৮-২৯।

মাতালের কাছে যে সকল লোক যায় তাহারা লক্ষীর বর যাত্রী—
মদের লোভেই যায়—মদ না পাইলে সম্পর্ক কি ? ভবানীবার্ সকলকে
ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠতে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম
খান, অক্তকে ধেনো গোছ দেন। 'সঙ্গি বাবুদের বরাবর মিছরি খাইয়া
মুখ খারাপ হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগ বে কেন ? স্থতরাং তাহারা
কমেং ছট্কে পড়িতে লাগিল। ভবানীবার্র এমন অভ্যাস হইয়াছিল কেহ
কাছে থাকুক বা না থাকুক আপনি প্রত্যহই পূর্ণ মাত্রাটী লইবেন। এই
প্রকার ভাবে কিছুকাল থাকেন, দৈবাৎ একদিন তাঁহার পক্ষাঘাত হইল,
এক হাত ও এক পা অবশ হইয়া পড়িল, কেবল কথা এড়িয়ে য়ায় নাই
এই সংবাদ ভনিবামাত্র তাঁহার মা ও স্ত্রী ও পুজেরা তৎক্ষণাৎ নিকটে
আসিয়া অভিশয় উছয়ে ও বিবয় হইয়া বসিলেন, ছই এক জন আত্মীয়ের
পরামর্শে ডাক্টের হেয়ার সাহেবকে আনাইলেন। ডাক্টের সাহেবে ভবানী
বাবুর পিতার মুক্বির ছিলেন, তাঁহার পিতার বিবয়কর্ম ডাক্টের সাহেবের

স্পারিসে হইরাছিল, তিনিও নানা প্রকারে সাহেবের নিকট উপকৃত হন।
ভবানীবাবুর বাল্যাবস্থার ডাক্তর সাহেবের বাটাতে সর্বলাই বাইতেন
কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর একবারও তাঁহার ঘার মাড়ান্ নাই। ডাক্তর
সাহেব ভবানীবাবুর সংক্রাম্ব সকল কথা শুনিয়া আশুর্ব্যাবিত হইয়া থেদ
ও তুঃথ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভবানীবাবুর মাতা কাঁদিতে২
ডাক্তর সাহেবের পারে জড়িয়া পড়িয়া বলিলেন—বাবা ডোমার অয়ে
আমাদের শরীর—এক্ষণে ছেলেটিকে যাতে পাই তা কর। ডাক্তর
সাহেব অনেক ভবসা দিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়া দেখিতে
লাগিলেন।

करबक मिन इरेल भम क्यान ख्वानीवाव हरक म्हा नारे-भाजाल বাবুদেরও আস। যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। আপনি বিছানায় পড়ে-উঠিবার তাকং নাই-পরিবারেরা কেহ না কেহ ধরিয়া উঠাচ্ছে-ৰসাচ্ছে—খাওৱাচ্ছে—শোৱাচ্ছে। তিনি যাহাতে সোৱাস্থি পান— যাহাতে ভাল থাকেন, প্রাণপণে তাহাই কর্ছে। এইরপ স্নেহ দেখিয়া ভবানীবাবুর অন্তঃকরণ একং বার নরম হইতেছে—তিনি মনেং কহিতেছেন-হায়! আমি কি কুকর্ম করিয়াছি! পরিবারকে यरপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি, তাহাদিগের কথা কখন শুনি নাই, কিছ আমার এই অসময়ে ভাহারা প্রাণ দিতে উন্তত। তিন চারি দিবসের পর ডাক্তর সাহের আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন-ভবানি! তুমি আরাম হবে, আর কোন ভর নাই—আমি তোমার কাছ থেকে টাকাকড়ি লব না, তুমি ষে ভাল হইলে এই আমার পরম আহলাদের বিষয়, কিন্তু আমার একটি কথা শুনিতে হইবে; তোমার রোগ মদ খাবার দরণ-ভোমাকে একেবারে মদ ত্যাগ করিতে হইবে-মদ খাওয়াতে তোমার সর্বনাশ হইয়াছে, পুনরায় তোমার এরপ পীড়া ছইলে কোন প্রকারেই বাঁচিবে না। ডাক্তর সাহেব গমন করিলে ভবানীবাবুর মাতা

বলিলেন—বাবা! আমার মাথা থাও, ডাক্তরের কথাটি তনিও। আমাকে থেতে পরতে দাও বা না দাও সে ক্লেশ বড় ক্লেশ নহে, তুমি ভাল থাকিলেই আমার লক লাভ। ক্রণেক কাল পরে স্ত্রী পারে হাত বুলাইতে২ বলিলেন—আমার বড় ভাগ্য যে আবার এ পায়ে হাত দিতে পাইলাম, প্রায় দশ বৎসর হইল বেঁচে আছি কি মবে গিয়েছি একবার জিজ্ঞাসাও কর নাই—বড় অধর্ম না হইলে স্ত্রী জন্ম হয় না—আমরা অবলা—আমাদের কোন চারা নাই—তোমরা যা করবে তাই সহিতে হবে—কখন আমার মুখ দেখ নাই—বরং সর্বাদা গালি দিয়াছ তাতে আমার থেদ নাই-অামি আর জন্মে বেমন কর্ম করেছি ভেমনি ফল হচ্ছে—আমার কপালে স্থ না থাকিলে কোথা থেকে হ্বে ? সে যাহা হউক, এখন এই ভিক্ষা দাও আর বাওওুলি রকমে চলিও না। আমি ভোমার কাছে টাকাকড়ি চাই নে—গতর থাকলে দাসীগিরি করিয়া ছেলেদের খাওয়া পরা দিতে পারব, এই মাত্র চাহি তুমি ভাল থাক-ভোমার রোগ আর যেন আমাকে দেখতে হয় না। পরে বড় পুত্রটী আসিয়া নিকটে বসিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া বহিলেন—ইচ্ছা হইল কিছু বলিবেন কিন্তু মুখ বাধুং করে, অবশেষে ভরদা করিয়া প্রথমে আদসং কহিতে লাগিলেন পরে বলিলেন—বাবা স্কুলে গেলে সকলে বলে তুই সেই মাতাল বেটার ছেলে, তুইও বাপের মত হবি, তোর উপরে আমাদের বিশাস কি ? আমি সেই জঞ্জে কাহারো কাছে মুখ দেখাতে পারি না। এই সকল কথা শুনিয়া ভবানীবাবু এঁ ও করিয়া অক্সান্ত কথা ফেলেন কিছু তাঁহার পত্নী তাহাতে ভোলেন না তিনি আপন কথাই উল্টে পাল্টে ধরেন। কাণাকে কাণা বললে বড় বাগে। ভবানীবাবু অমনি ত্যক্ত হইয়া উঠিয়া উত্তর করিলেন—আ। কি আপদেই প্তলাম। পোডা ঘার আর লুণের ছিটে কেন দাও ? এমত গঞ্চনা খাওরা অপেকা বে মরা ভাল ছিল-সে যাহা হউক, আমার বড দিব্য যদি কথন আর মদ ম্পূৰ্শ কৰি—আৰু অৰধি শৃপথ কৰিয়া ভ্যাগ কৰিলাম।—'মদ থাওৱা বড় দায় ক্ষাত থাকাৰ কি উপাৰ', পু. ৬-৮।

ত্তিযাম। উপস্থিত। নয়ন উন্মীলন করিয়া নভোমগুল অবলোকন কর। অসংখ্য ভারা অসংখ্য সূর্যাম্বরণ অসংখ্য সৃষ্টির নিয়ামক। এক এক ভারা নিরীক্ষণে বছধা বোধ হইবে। একটা একটা ভারা আমাদিগের সুর্য্যের ক্রায় গ্রহাবৃত ও সকল গ্রহ বালিচক্রে ধাবমান। দুরবীক্ষণ যতই দৃষ্টিক্ষম হইতেছে ততই নৃতনং তারা প্রকাশ হইতেছে। আমাদিগের সূর্য্যের অমুগত যে যে গ্রহ জানা ছিল তাহা অপেকা নৃতন নৃতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারাগণ ও গ্রহাদি সকলই প্রাণিময় ও সৃষ্টি অনস্ত। পৃথিবী বাশিচক্রে ধাবমান হইতেছে— স্থা্রের তারতম্যে ঋতুর পরিবর্ত্তন—ঋতুর পরিবর্ত্তনে শস্তের উৎপত্তি— শশ্রের উংপত্তিতে জীব জন্তুর পালন। সূর্য্যের উদয় ও অস্তমিতিতে দিবা বাত্রি—দিবা বাত্তিতে উদ্ভিদের বর্দ্ধন ও জীব সকলের শ্রম ও বিশ্রামের উপ্যোগিতা। সুর্য্যের তেজে সকল বস্তু হইতে বারে আকর্ষিত হইতেছে ও ঐ বারি ধুমবৎ হইয়া মেঘাকৃতিতে গগন ভূষিত করিতেছে এবং ঐ মেঘ সকল বারিছ প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টি স্বরূপে পতিত চইতেছে। ষে সকল পর্বতে বারিতে পারপূর্ণ হইতেছে সেই সকল পর্বত হইতে नम नमी প্রবাহিত হইতেছে। নদ নদীর জল চল্লের আকর্ষণে সমুক্ত হইতে আসিতেছে। বায়ুর এক গভি নহে, দিনে দিনে—সময়ে সময়ে ' গভ্যস্তর হইভেছে। উক্ত কারণ সকল জন্ম কৃষি ও বাণিজ্যের কি মহৎ উপকার এবং কৃষি ও বাণিজ্যের মঙ্গলে আমাদিগের কি মঙ্গল ! বাহা স্ষ্টির প্রকরণ ষভই বিবেচনা কর ভতই এই নিশ্চয় জানিবে যে, এ সকল প্রকরণে আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল। এই অন্ত্ত ব্যাপারে কি অন্ত্ত শক্তি ও জ্ঞান দৃষ্ট হয় না ? এ কি নিয়ন্তা ব্যভিরেকে হইতে পারে ? কার্য্য কারণ ব্যভিরেকে কি রূপে সম্ভবে ? কোন গ্রন্থ, লেখক ব্যতিরেকে হইতে পারে ? কোন চিত্রপট, চিত্রকর ব্যতিরেকে হইতে পারে ? কোন মৃর্টি নির্মাতা ব্যতিরেকে হইতে পারে ? কোন মৃর্টি নির্মাতা ব্যতিরেকে হইতে পারে ? এই যে অসংখ্য অচেতন ও চেতন বন্ধর কি আদি কারণ নাই ? কাহার ঘারা সমস্ত স্থান্ট নির্বাহিত হইতেছে। কে সকলকে পালন ও রক্ষা করিতেছে ? এই সকল কার্য্য কি আপনা আপনি হইতে পারে ? যদি এ সম্ভবে, তবে স্থ্য ব্যতিরেকে আলোক, চন্দ্র ব্যতিরেকে জ্যোৎস্না, আরি ব্যতিরেকে দাহিকা শক্তি, বায়ু ব্যতিরেকে শীতলতা, বাষ্ণ ব্যতিরেকে মেমন্ত হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না এ জন্ম কি ঈশ্বরের অন্তিম্ব অশ্বীকার্য্য ? যদি স্থ্য কোন কারণ বশতঃ অদৃষ্ট হইত ও কেবল তাহার তেজ প্রকাশ হইত তবে অদর্শন জন্ম ঐ তেজের কারণ কি অবিশাস্ত হইত ?

ঈশবের অন্তিত্ব জ্ঞান যে স্বভাবসিদ্ধ ও দিগ্দর্শন শলাকার স্থার আত্মা ঈশবেতে ধাবমান তাহা আমরা নানা প্রকারে দেখিতেছি। বথন ঘোর বিপদ্ বিষাদ বা শোক উপস্থিত হয়—যথন এমত অবস্থার পতিত বে আর কোন উপার নাই—যথন কোন নিদাকণ ক্লেশ জক্স শরীর হইতে যেন প্রাণ বিরোগ হয়—যথন পাপে এমত পরিপূর্ণ যে আপনার প্রতি আপনার ঘূণা হইতেছে—যথন মৃত্যু উপস্থিত ও পূর্ব্ব কর্মাদি স্মরণে চিন্ত দক্ষমান হইতেছে, তথন আত্মা কাহাকে চিন্তা—কাহাকে স্মরণ করে? প্রকৃত অবস্থার না পড়িলে প্রকৃত ভাবের প্রকাশ হয় না। এক্ষণে বিনীত ভাবে সেই কুপামরকে সর্বাদা স্মরণ করিয়া যে জ্ঞান তিনি প্রদান করিয়াছেন তাহার উম্নতিতে যতুবান হও।

প্রেমানন্দ করজোড়ে উর্দ্ধে দৃষ্টি করত এই উপাসনা করিলেন।
হে প্রমাত্মন্! তুমি স্বর্গের স্বর্গে বিশেব রূপে বিরাক্ত করিভেছ।
অসংখ্য দেবতারা স্মধ্র সংকীর্তনে মগ্ন থাকিয়া ভোমার অভিবাদন ও
প্রেমানন্দ উপভোগ করিভেছেন। তুমি সামাক্তরূপে সকল বস্তু ও

জীবে আছ। তুমি জ্যোতি স্বরূপ, গতি স্বরূপ, আকর্ষণ স্বরূপ, শক্তিস্বরূপ, সম্মেলন স্বরূপ, সোলর্ষ্য স্বরূপ, স্থান্ধ স্বরূপ, স্থান্ধ স্বরূপ, স্থান্ধ স্বরূপ, স্থান্ধনি স্থান্ধ। তুমি সর্ব্ধনিয়ন্তা—সর্বস্থান্ধানি । বাহ্ন রাজ্যে যেমন দিবাকর প্রজ্ঞানত, তেমনি অন্তর রাজ্যের তুমি স্থায়। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিক্ত ও তিমির তিরোহিত হয়—যে আত্মানত, পরিত্ত ও জ্ঞানে ও প্রেমেতে পূর্ণ, সেই আত্মাতেই তুমি বিশেষ রূপে বিরাজ কর, তথন সেই আত্মাই তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয়। তোমার অন্তিত্ব প্রত্যেক নিশাসে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক ভাগে, প্রত্যেক ধ্যানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্জলামান। এতিহিষরক মানব কুসংস্থার ও তুর্বলতা পরিহার কর ও বাহাতে তব সম্বন্ধীয় জ্ঞান জ্যোতিতে আমাদিগের চিত্ত উজ্জ্ঞানিত হয়, এই কুপাকর।—'বংকিঞ্চিং,' (লুপ্তরত্যোদ্ধার), পূন্ত ৪৬৬।

# উপসংহার

দেশ ও সমাজহিতৈবী কর্মবীর প্যারীটাদের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বির্ত হইল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার ম্বরণীয় কীর্ত্তি ছাড়াও সেকালের বছ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উত্যোক্তা, পরিচালক ও কর্ম্মী হিসাবে তাঁহার কীর্ত্তি সামাগ্র নহে; তিনি আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এ সকল সত্ত্বেও আজ্ব ষে তিনি আমাদের স্মৃতিপথের অন্তরালে চলিয়া ষাইতেছেন, সে কেবল আমরা আত্মবিশ্বত জাতি বলিয়া। তাঁহার দার্ঘ জীবনের সহিত কোন অপকীর্ত্তি অথবা নিন্দনীয় কর্ম জড়িত নাই; বরং তাঁহার সাধ্তা ও সচ্চরিত্রতার বছ নিদর্শন আছে। তাঁহার অমায়িক নির্বিরোধী চরিত্রের জন্ম তিনি দেশী বিদেশী সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

বাংলা ভাষাকে দীর্ঘসমাসবদ্ধ অভিধানগদ্ধী শব্দসংযোজনা হইতে মৃক্তি দিয়া সাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী করিয়া তুলিবার যে আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরম্ভ হইয়াছিল, প্যারীচাঁদ তাহার অগ্যতম নেতা ছিলেন। শুধু 'আলালের ঘরের ত্লালে'র জগ্যই যে তাঁহার ভাষা-আন্দোলন শ্বরণীয় হইয়া আছে, এমন নয়, তাঁহার 'মদ থাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার আলালী ভাষা ক্রমপরিণতি লাভ করিয়া তাঁহার মনের প্রগতিশীলতার প্রমাণ দিতেছে। তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রের অন্থ্যায়ী ছিল তাঁহার ভাষা; আলালী অথবা বিদ্যাসাগরী যে-ভাষাই তিনি ব্যবহার করিয়া থাকুন, বিশুদ্ধি ও প্রাঞ্জলতার গুণে তাহা সর্ব্বদাই স্থপাঠ্য হইত। তিনি কোনও দিকেই কোনও বিশৃদ্ধলা বা অস্পষ্টতা বরদান্ত করিতেন না। প্রাগ্রন্ধিন-মৃগে ভাষা-ব্যাপারে ইহা যে কত বড় গুণ, অন্থূশীলনকারী মাত্রেই তাহা বুনিতে পারিবেন।

পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদকে দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে যোগস্ত্র-স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে এই যোগস্ত্র ছিল হইল বলিয়া তুঃথ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই প্যারীচাঁদের সত্যকার পরিচয় ছিল। নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘাতে যে-যুগে প্রত্যেকেই আপন আপন গণ্ডী বাঁচাইয়া চলাই নিরাপদ্ বিবেচনা করিত, সে যুগে প্যারীচাঁদের মনের সংস্কার-মৃক্তি এবং উদারতা সত্যই অভাবনীয়। তিনি পরার্থপর ছিলেন বলিয়াই ধর্ম, দেশ বা জাতির বন্ধন তাঁহার বিশ্বমৈত্রীর পথে বাধার স্বান্ধ করিতে পারে নাই।

প্যারীচাঁদের মৃত্যুতে বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২৬ নবেম্বর ১৮৮৩) সংক্ষেপে যে প্রশন্তি করিয়াছিলেন, তাহার একটি পংক্তিতে প্যারীচাঁদের স্থন্দর পরিচয় আছে—''In him the country loses a literary veteran, a devoted worker, a distinguished author, a clever wit, an earnest patriot, and an enthusiastic spiritual enquirer." একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ বাংলা দেশে বড় বেশী দেখা যায় নাই। বহিমচন্দ্র ভাষা-সংস্কার ও উপত্যাস-রচনার জন্ত প্যারীচাঁদকে প্রশংসা করিয়া অমরতা দান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অপরাপর কীর্ত্তির প্রতিও বর্ত্তমান যুগের বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। আশা করি, প্যারীচাঁদ তাঁহার স্বকীয় মহিমায় স্বদেশবাসীর চিত্তে দীর্ঘকাল জাগ্রত থাকিবেন।

#### সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২০

# রাধাকান্ত দেব

3768-3667

# ৱাধাকান্ত দেব

# खीरयारभगठल वाभन



বঙ্গীয়–সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্ৰকাশক জীবাৰক্ষল সিংহ বলীব-সাহিত্য-পৰিবৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৪৯
পরিবর্দ্ধিত স্থিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫০
মূল্য চারি আনা

মূজাকর—জীসোরীস্থনাথ দাস শনিবশ্বন প্রেস, ২৫৷২ যোহনবাগান রো, কলিকাডা ২.২—১৷৫৷১৯৪৩

### উপক্রমণিকা

ক্রিবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নব্যশিক্ষা লাভের ফলে বাঙালীর জীবনে নবজীবনের সঞ্চার হয়। বাঁহাদের স্কৃতিগুণে ইহা সম্ভবপর হইয়ছিল, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রাধাকাস্ত দেব এক জন। রাধাকাস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি বজায় রাথিয়া তাহার উপর সংস্কৃতির নৃতন সৌধ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এজগ্র তাঁহার কোন কোন কার্য্য পরবর্ত্তী কালে নিন্দিত হইয়াছে। আসল মামুষ্টিকেও এখন আমরা ভূলিতে বসিয়াছি। তিনি কি ধরণের মামুষ্ ছিলেন ও স্মাজের হিতার্থে কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের পক্ষে জানা ইদানীং কতকটা সহজ্র হইয়াছে। হিন্দুকলেজের স্টনা হইতে পরবর্ত্তী চৌত্রিশ বৎসরের কার্য্যবিবরণ, স্কুল সোসাইটির কার্য্যবিবরণ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত রাধাকান্তের পত্রাবলী ও সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে তাঁহার সম্পর্কে বহু নৃতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি। এই সব তথ্যের নিরিধে আমরা আসল মামুষ্টি সহজ্বে একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে পারি।

কলিকাতা শোভাবাজার-নিবাসী মহারাজা নবকৃষ্ণ লর্ড ক্লাইবের মূনশী ছিলেন। তাঁহার গৃহে রাজস্ব ও অন্যান্ত সংক্রান্ত করেকটি সরকারী আপিস ছিল। নবকৃষ্ণ এ-সবের কর্ত্তা ছিলেন। ক্লাইভ ও বিন্তর সাহেব- স্ববা তাঁহার গৃহে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। নবকৃষ্ণের পবিবারের লোকজন ইংরেজ-চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে অহুধাবন করিবার স্বযোগ পাইয়াছিলেন।

রাধাকান্ত দেব মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পোক্তপুত্র রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র ৷ ইংরেজ-চরিত্রের একটি দিক পিতা-পুত্র উভয়ের নিকটই ম্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তাহা হইল—ইংরেজের স্বদেশ ও স্বজন-প্রীতি।
দেশবাসী মাত্রেই বে পরমান্ত্রীয় এবং তাহাদের সর্ববিধ কল্যাণসাধন বে
মহন্তম কার্য্য, এই বোধ রাজা গোপীমোহনের ভিতর প্রথম উদ্রিক ও
পুত্র রাধাকান্তের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়। এ-কারণ ধনীর ত্লাল
হইয়াও রাধাকান্ত যৌবনের উন্মেষ্টে জনসেবায় রত হইয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর পঞ্চাশ বংসরের মধ্যেই, কলিকাতা প্রাচ্যে সংস্কৃতির একটি বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইংরেজ তথনও ভারতবর্ষে স্থ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাচীন ধারা আর্বী, ফার্সী ও সংস্কৃত বিদ্যা শিকায় তাহারা উৎসাহ প্রদান করিত। কলিকাতা মাদ্রাসায় ও কোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই সব ভাষার চর্চ্চা হইতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সরকারী সিবিলিয়ানগণ এই ভাষাত্রেয় বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিত। দেশীয় ভাষাসমূহও তাহাদের শিথিতে হইত। সম্পন্ন গৃহস্থরা ও উচ্চাভিলাষী ভারতীয়েরা এই প্রাচীন ধারা অম্পরণ করিয়া শৈশব হইতেই দেশীয় ভাষা শিকার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভাষাগুলি অধ্যয়নে ব্যাপৃত হইতেন। রাধাকাস্ত দেবেও ইহার ব্যতিক্রম দেখি না। অল্প বয়্যন্ট তিনি আর্বী, ফার্সী ও সংস্কৃত শিকা করেন।

এই সময় ইংরেজা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অমুভূত হুইতে লাগিল। ইংরেজ—শাসক, ইংরেজ—বণিক; কাজেই শাসন-ব্যাপারে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর অহরহ মিশিতে হুইত। শীঘ্রই কলিকাতায় ইংরেজীর প্রথম পাঠ শিক্ষা দানের জন্ত কতকগুলি প্রাথমিক স্থল স্থাপিত হুইল। কানিংহাম সাহেবের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি এইরূপ একটি স্থল। বাধাকাস্ত এই স্থলে তাঁহার ইংরেজী প্রথম পাঠ শেখেন। তথনকার বাঙালীরা দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম চালাইবার নিমিত্ত কতকগুলি ইংরেজী শক্ষ মৃথস্থ করিয়া লইত।

ভাহাদের ইংরেজী শিক্ষার এই রূপেই অবসান হইত। কানিংহামের স্থলে রাধাকান্ত ইংরেজীর প্রথম পাঠ লইলেন বটে, কিন্তু এখানেই তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। তিনি নিজের চেষ্টায়ম্বে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করিয়া সে যুগের একজন খ্যাতনামা ইংরেজীনবীশও হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লব্ধ প্রাচীন ও নব্য শিক্ষা তাঁহার সকল কর্মকে নিয়ম্বিত করিয়াছে।

রাধাকান্ত দেব ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘায় লাভ করিয়াছিলেন'। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল তিনি বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বৃন্দাবনবাদ কালেও তাঁহার সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। সর্ব্ববিধ শিক্ষা-প্রচেষ্টায় ও সমাজ-কল্যাণে রত থাকিলেও রাধাকান্ত আসলে ছিলেন সাহিত্যদেবী। আর্বী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজ্বী—এই পাঁচটি ভাষা তিনি সমভাবে আয়ন্ত করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের নিদর্শন তাঁহার বহু পুন্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

রাধাকান্ত প্রথম জীবনে কি ধরণের কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিং আভাস ১৮৩৩ ঞ্রীষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর গবর্মেণ্টকে লিখিত তাঁহার একথানি পত্ত্বে পাওয়া যায়। তাহা হইতে আবশ্যক অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

Babu Radhakanta Deb, who is a director of the Hindoo College, Member of the Calcutta School Book Society, Native Secretary to the Calcutta School Society, Vice-President of the Agricultural and Horticultural Society of India, Corresponding Member of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Member of the Asiatic Society of Bengal and was a Member of the late Saugor Island Society, has compiled, translated and corrected several publications for the School Book Society. In 1821, he published a Bengali Spelling Book after

ъ.

Lindley Murray's plan, and also an abridgement thereof in 1827. He translated a collection of Fables [Nitikatha] from English into Bengali and revised the Bengali translation of an Easy Introduction to Astronomy. He made his house first the Depository of the Society's publications, and distributed them among the Natives, and persuaded the indigenous school masters to use them, pledging himself there should not be introduced any religious matter therein; as particularised in the first and fourth reports of the Calcutta School Society.

He has, for many years, been engaged in the compilation of a Sansorit dictionary, entitled Sabda-Kalpadruma in imitation of the Encyclopædia Britannica, of which three volumes have since been issued from the press, containing nearly 3,000 Quarto pages, and it will take some years more to complete the work. An account of this dictionary may be found in the Second Report of the Calcutta School Book Society, page 50; Friend of India of 1820, N. I. page 140; Preface to Dr. H. H. Wilson's Sanscrit and English dictionary, edition 1, page 38; as well as in the preface to the Revd. W. Morton's Bengali and English dictionary, page 6. The author has received the thanks and appreciation of those learned Europeans and Natives to whom he presented copies of the work, for which applications are daily made to him from different quarters.

Radhakanta Deb was favoured with a diploma, dated May 17th 1828, from the Royal Asiatic Society, in testimony of the valuable information they received from him, and a very kind letter from Sir Alexander Johnston, Knight, Chairman of the Society, bearing date the 4th July 1828, stating in the concluding part thereof, that 'I shall, by the present opportunity, forward to the Governor General of India, a copy of the enclosed resolution, in order that he may be aware of the high respect which the Society entertains for your talents, and that he may promote, by such means as he may think proper, the literary pursuits in which you are engaged. Radhakanta has lately translated into English an extract from a Horticultural work in Persian, and transmitted it to the Royal Asiatic Society on the 3rd December 1882.

At the request of the Native community, he prepared addresses in the English, Bengali, and Persian languages, on the occasion of the departure of the Hon'ble Sir E. H. East, Kt., late Chief Justice, and the Most Noble the Marquis of Hastings, late Governor General, and read them before those gentlemen. He transmitted to the Oriental Literary Society, through one of its members, his remarks on Happiness, etc. and received their thanks for the same.

His first correspondence was published in the Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, volume 2nd, Appendix, pages 46, 61 and 68, Note 4 and 5. His accounts of the Agriculture of the 24-Parganas, etc., were among several useful papers contributed by him, inserted in the Transactions of the Agricultural and Horticultural Society of India, Volume 1, pp. 48 and 62, and Volume 2nd, Part 1st, page 1, and his two letters on Native Inoculation and Small Pox, were subjoined to Dr. Cameron's Report on the present state of Vaccine Inoculation in Bengal.

In 1822 he, at the desire of Mr. H. T. Prinsep, the late Persian Secretary, furnished him with the accounts of all respectable and opulent Natives of the Presidency.\*

# হিন্দুকলেজ '

এই পত্তে বাধাকান্ত দেব প্রথমেই হিন্দুকলেজের কথা উল্লেখ কবিয়াছেন। কলেজ-প্রতিষ্ঠা হইতে দীর্ঘ চৌত্রিশ বংসর তিনি ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ কথা এখন সকলেই জানেন যে,

<sup>\*</sup> শ্রীবৃত ব্রজেজ্ঞনাথ বন্দ্যোপাধ্যার সরকারী নথিপত হইতে এই পত্র উদ্ধার করিরা অকাশিত করিরাছেন। ইহার প্রতিলিপি রাধাকান্ত দেবের অপ্রকাশিত পত্রাবলীর মধ্যে আমি দেখিরাছি; তাহাতে পত্রের তারিধ দেওরা হইরাছে ১০ই নবেম্বর ১৮০০।

হিন্দুকলেজের মত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ডেভিড হেয়ারের। এই পরিকল্পনা বাঁহাদের ঐকান্তিক চেটায়ত্বে কার্য্যে পরিণত হয়, তাঁহাদের মধ্যে শোভাবাজারের রাজা গোপীমোহন দেব ও তৎপুত্র রাধাকান্ত দেব অন্ততম। হিন্দুকলেজ বা মহাবিত্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও নিয়মাদি রচনার জন্ম ২১ মে ১৮১৬ তারিখে স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এভওয়ার্ড হাইড ঈস্টের ভবনে গণ্যমান্ম ব্যক্তিদের বিতীয় সভার অধিবেশন হয়। এই সভা ঐ উদ্দেশ্যে দশ জন ইউরোপীয় ও কৃত্তি জন ভারতীয় লইয়া একটি সাব ্কমিটি গঠন করেন। রাধাকান্ত দেব এই সাব ্কমিটির এক জন সভা ছিলেন। কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয়, ৩৪ নং চিৎপুর রোডে ফিরিজি কমল বহুর ভবনে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জাত্ময়ারি। এই দিন কলিকাতার গণ্যমান্ম ব্যক্তিদের মধ্যে রাধাকান্ত দেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তথনই সাহিত্যিক রূপে পরিচিত ইইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে।

স্চনা হইতেই রাজা গোপীমোহন দেব হিন্দুকলেজের ডিরেক্টর
নিযুক্ত হন। রাধাকান্ত ইহার ডিরেক্টর হন ১৮১৮ গ্রীষ্টাব্দে। পিতা-পুত্র
বছদিন একযোগে কলেজের কর্ম্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। কর্মাধ্যক্ষ
নিযুক্ত হইবার পরই রাধাকান্ত ইহার কার্য্য যাহাতে স্থচাক্ষরপে নির্বাহিত
হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে থাকেন। ছুটি, কার্য্য আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির
সময়, ছাত্রদের ভর্ত্তি হইবার নিয়ম, মাদিক বেতন, কলেজে
ছাত্রদের অহপস্থিতি, অহপস্থিত হইলে অভিভাবকের কার্য্য, ছাত্রদের
প্রতি শান্তিবিধানের তারতম্য, প্রতি বৎসর পাঠ্য বিষয়ের পরীক্ষা
প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি নিয়মাবলী গঠন করেন ও ইহা পরিচালক-সভা
বারা অহমোদন করাইয়া লন।

হিন্দুকলেজ প্রথম হইতেই ভাড়াটিয়া বাড়িতে অবস্থিত ছিল।

কলেজ-সংক্রান্ত যায়তীয় ব্যয় হিন্দুদের এককালীন দান হইতে প্রাপ্ত স্থদ ও ছাত্রবেতন হইতেই সম্পূর্ণ নির্কাহিত হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টান্দ হইতে কিছুকাল ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না। হিন্দুকলেজের প্রথম দলের ছাত্রদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শিবচন্দ্র ঠাকুর, তারাচাদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কলেজের নির্দিপ্ত আয় হইতে ব্যয় সংকুলান কঠিন হইয়া পড়িলে কলেজ-কমিটি অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনের ফলে নৃতন গৃহ নির্দাণ না-হওয়া পর্যান্ত ঘর-ভাড়া এবং এক জন বিজ্ঞান-অধ্যাপকের বেতন বাবদে সরকার মাসে তৃই শত আদী টাকা মঞ্জুর করিলেন। রাধাকান্তের ঐকান্তিকতা ইহার জন্ম অনেকাংশে দায়ী। অতঃপর সংস্কৃত কলেজের জন্ম কলিকাতা পটলডালায় গৃহ নির্দ্দিত হইলে তাহার এক অংশে হিন্দুকলেজ ১ মে ১৮২৬ তারিখে উঠিয়া আসে। এই মাস হইতে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোক্ষিও হিন্দুকলেজে শিক্ষকের পদে বৃত্ত হন।

এই সময় কলেজ-পরিচালনায়ও কতকটা নৃতনত্ব ঘটে। ১৭ এপ্রিল ১৮২৫ তারিথে হিন্দুকলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানী দেউলিয়া হওয়ায় মূলধন উদ্ধারের আশা রহিল না। কলেজ-কর্তৃপক্ষকে অগত্যা সরকারের নিকটই সাহায্যের জন্ম হাত পাতিতে হইল। পরকার কলেজকে একটি মাসহারা দেওয়া স্থির করেন, কিন্তু সক্ষে এই শর্ত্ত করা হইল যে, সরকার-তরফেও কমিটিতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি থাকিয়া কলেজ-পরিচালনাকার্য্যে সহায়তা করিবেন। কিছু কাল আলাপ-আলোচনার পর ডক্টর হোরেস হেমান উইলসন সরকার-পক্ষে কমিটিতে গৃহীত হইলেন ও ইহার ভাইস-প্রেসিডেন্ট হইলেন। ডেভিড হেয়ার এত দিন কলেজের ভিজিটর বা পরিদর্শক মাত্র ছিলেন।

১৮২৫ ঞ্জীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে তিনিও ইহার এক হৃদ ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুকলেজের মূল নিয়মবিলীর মধ্যে এইরূপ একটি নিয়ম ছিল বে, ইহার গবর্নর্বন্ধর প্রত্যেকে তৃই জন এবং ডিরেক্টরগণ প্রত্যেকে এক জন করিয়া ছাত্রকে কলেজে বিনা বেতনে পড়াইতে পারিবেন। হিন্দুকলেজের কার্য্যবিবরণে দেখা যায়, গোপীমোহন ও রাধাকান্ত দেবের আহক্ল্যেবছ ছাত্র কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে উন্নতি করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্যোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় কিরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি রাধাকান্তের মৃত্যুর পর অষ্ট্রেত স্বতিসভায় (১৪ মে ১৮৬৭) মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।\*

হিন্দুকলেজের শিক্ষায় এক দিকে ষেমন স্থকল ফলিতে লাগিল,
অন্ত দিকে তেমনই নব্যশিক্ষার প্রথম আভায় প্রচলিত আচার-ব্যবহারে
বীতরাগ হইয়া যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ
ইহাতে প্রমাদ গণিলেন এবং অনেকে কলেজ হইতে নিজ সন্তানদের
সরাইয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহারা সন্তানদের এরপ উচ্ছৃঙ্খলভার
জন্ত কলেজের অন্ততম শিক্ষক ভিরোজিওকে দোষী করিলেন।

<sup>\*</sup> I rise not so much to make a speech as simply to bear my personal testimony to the many excellencies which appeared in the character of the late Rajah Radhakanta, and to express my personal gratitude for the benefits which I myself derived from his patriotic exertions to promote education in our country. It was in the Central Vernacular school of the late Calcutta School Society, of which he was Secretary conjointly with Mr. David Hare that I received my early education, while my later education was due to Hindoo College, of which he was both a founder and manager.—Rajah Sir Radhakant Deb Bahadur, K. C. S. I., p. 58.

কলেজ-কমিটির অধিকাংশ দেশী সভ্যও এক্ষন্ত ভিরোজিওকে দারী করিয়া তাঁহার পদত্যাগ দাবি করিলেন। ভিরোজিও নিজ অপবাদ কালনের জন্ত উইলসন সাহেবকে এক পত্র লেখেন। রাধাকাস্ত এ সম্পর্কে সম্পাদককে রিখিলেন (২৭ এপ্রিল ১৮৩১),—

As to the excuses contained in Mr. Derozio's resignation, they are of no use and shall not be attended to when he was dismissed on the public feeling.

রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি তখন ঐক্লপ দৃঢ়তা অবলম্বন করায় হিন্দুকলেঞ্জ আসন্ন বিপদ হইতে বক্ষা পাইয়াছিল।

ইহার পর হইতে কলেজের শিক্ষক নির্মাচনে রাধাকান্ত দেব বিশেষ সতর্ক হইলেন। ডিরোজিওর অপসারণের অব্যবহিত পরেই কলেজের প্রধান শিক্ষক ডি. আনসেল্ম্ পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে জি. টি. এফ. স্পীড প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ অন্থমোদন করিয়া রাধাকান্ত তাঁহাকে যে পত্র লেখেন (৬ জুলাই ১৮৩১), তাঁহার একটি অংশ এই,—

Allow me therefore to recommend that you should pay strict attention equally to the study and morals of the Hindoo students and adhere to the rules and regulations passed to the effect and be careful to check any evils similar to those for which one of the teachers was recently removed.

ঠিক এই সময় হইতেই কলিকাতায় কয়েক জন এটান পাদ্বি কলেজের নব্যশিক্ষিত ছাত্রদের নিকট এটিতত্ব প্রচারে উদ্প্রীব হইলেন। তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দু যুবকদের এটিধর্মো দীক্ষিত করা। ইহার স্চনা হয় পাদ্বিদের সাধারণ সভায় বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা বারা। কলেজ-কমিটি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আদেশে ছাত্রগণকে ঐ সব বক্তৃতা শ্রবণ হইতে নিরস্ত করা হইল। কোন পাদ্রি বা অজ্ঞাতকুলশীল ইংরেজ যাহাতে হিন্দুকলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত না হয়, সেদিকে রাধাকান্ত দেবের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। রামমোহনের বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডামকে ব্যবহারশাস্ত্র ও অর্থনীতির অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব হইলে তিনি উইলসনকে ১২ জাম্যারি ১৮৩২ তারিখে লেখেন,—

For my part I cannot entrust the morals and education of those I regard, to such an one that was once a Missionary, then a Vaidantic or disciple of Rammohan Roy and lastly a Unitarian.

ইহার পর বিলাত হইতে কোর্ট অফ্ ডিরেক্টর্স পাদ্রি ডক্টর জেম্স জ্যাডামসনকে কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগের স্থপারিশ ক্রিয়া ভারত-সরকারকে পত্র লেখেন। কলেজ-কমিটির দেশীয় সদস্তপণের ঘোরতর আপত্তি থাকায় এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়েও রাধাকান্ত অগ্রণী হইয়াছিলেন।

সপরিষদ্ বড়লাট লর্ড মিন্টো ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ধার্য্য করেন যে, হিন্দুকলেজ-কমিটির সকল সভাই জেনারেল কমিটি অফ্ পাব্লিক ইন্ট্রাক্শন
বা সরকার-নিযুক্ত শিক্ষাবিষয়ক কমিটির সম্মানিত সদস্ত (Honorary
Member) হইবেন এবং ইহার কার্য্য-পরিচালনে সহায়তা করিবার জল্প
উহা ছুই জনকে এই কমিটিতে প্রেরণ করিতে পারিবেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের
৮ই মে কলেজ-কমিটি রাধাকাস্ত দেব ও বসময় দত্তকে শিক্ষা-কমিটিতে
প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠান। ১৮৩৫ ও ৩৬ এই ছুই বংসর এবং
পরে ১৮৪১-৪২, ৪২-৪৩, ৪৩-৪৪ এই তিন বংসর রাধাকাস্ত দেব ইহার
সদস্ত ছিলেন।

হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইত। স্থতরাং ছাত্রদের বাংলার মাধ্যমে স্বষ্টু ভাবে শিক্ষা দিবার জন্ম ১৮৩৯, ১৪ই জুন কলেজ-গৃহের সন্নিকটে ইছার অধীনে একটি বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। রাধাকান্ত দেব পাঠশালা-প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীদের মধ্যে এক জন ছিলেন। ইহার কার্য্য পরিচালনে, ছাত্রদের পরীক্ষাদি গ্রহণে ও অক্যান্ত বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ পরিচালনে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এত দিন, গবর্ষেণ্ট অর্থসাহায্য করিলেও, কলেজ-সংক্রান্ত বিষয়ে কমিটির দেশীয় সদস্যদের মতামতই বলবৎ থাকিত। শিক্ষা-কমিটির ইহা কখনই মন:পৃত হয় নাই। তাঁহারা অক্যাক্ত স্থল-কলেজের মত হিন্দুকলেজকেও তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়ম-শৃঞ্জার মধ্যে আনিবার প্রস্তাব করিয়া উর্দ্ধতন কর্ত্বপক্ষের নিকট এক বিবৃতি পেশ করিলেন। সরকার এই বিবৃতির নিরিখে এমন কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিলেন, যাহাতে শিক্ষা-কমিটির কর্ত্তব স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাকাস্ত দেব এই সময়ে একাদিক্রমে তিন বৎসর निका-क्यिं नित्य हिल्लन ; हिन्दुक्लक পরিচালনার্থ ইহার গবর্মর, म्यार्टनस्वात এবং শিক্ষা-কমিটির হুই स्कन প্রতিনিধি লইয়া ইহারই কর্ত্ত্বাধীনে যে কমিটি গঠিত হইল, তিনি তাহারও সদস্ত রহিলেন। কিন্তু কর্ত্ত এরপে বিধাবিভক্ত হওয়ায় শিক্ষা-কমিটি ও কলেজ-কমিটি উভয়ের মধ্যে এই সময় হইতে প্রায়ই ছল্ছের উদ্ভব হইতে পাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন তুইটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে এই ছব্দ চরমে উঠে। ১৮৪৮ औष्टोस्स हिन्दुकलास्त्रत निकक कैनामहन्त्र वस्र এটিধর্মে দীক্ষিত হইলে হিন্দু সমাজে ভীষণ চাঞ্চলা উপস্থিত হয়। কলেজ-কমিটির যে-সভায় এ-বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহাতে উপস্থিত তিন জন দেশীয় সদভ্যের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেব और्रेशर्पा मौकिल किनामहस्त वस्तरक करनास्त्र कर्म, रहेरल खवारिल দিবার দাবি করেন। সংখ্যাল্লতা হেতু তাঁহাদের দাবি অগ্রাহ্ন হয়। ্কিন্ত তাঁহাদের—স্থতরাং হিন্দু সমাজের—মনোভাব গবর্মেন্টের গোচরে

আনিবার জন্ত শিক্ষা-কমিটিকে অমুরোধ করিতে সকলেই সম্মত হইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, শিক্ষা-কমিটিতে এই প্রভাব উত্থাপিত হইলে যে-সব ইউরোপীয় সদস্ত পূর্বের সম্মত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই এখানে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন; ফলে হিন্দু সমাজের মনোভাব গ্রহেন্টের গোচরে আনা আর সম্ভবপর হইল না। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ প্রসন্তুমার ঠাকুর কলেজের গবন র-পদে ইন্ডফা দেন।

ইহার কিছুকাল পরে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, গুরুচরণ সিংহ নামে কলেজের বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে। দেবেজ্রনাথ ঠাকুর পত্র ধারা কমিটিকে ইহা জানাইলে এ বিষরে ইতিকর্ত্তরাতা নির্দারণের জন্ত সদস্তগণের মতামত আহ্বান করা হয়। দেশীয় ও ইউরোপীয় সদস্তগণ ছাত্রটিকে কলেজ হইতে অপসারণের পক্ষেই মত দিলেন; গুরুচরণ সিংহও কলেজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মূল নীতির ব্যাখ্যা লইয়া শিক্ষা-কমিটির প্রেসিডেন্ট মিঃ ডিক্কওয়াটার বীটন (তথন কলেজ-কমিটিরও প্রেসিডেন্ট) এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যে তুমূল বাদান্থবাদ আরম্ভ হয় ও ইহার জ্বের পর্বংসর পর্বান্ত চলে। রাধাকান্ত দেব অবশেষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন কলেজের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কলেজের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগের মূল কারণ যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এইরূপ মতভেদ ও মনান্তর, ৭ই অক্টোবর ১৮৫১ তারিখে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকে লিখিত বাধাকান্ত দেবের নিম্নলিখিত পত্রাংশে তাহা স্বস্পাই,—

From the period that the former [Hindoo College] was placed under the Government patronage the Council of Education had been gradually encroaching on the privilege of the Managing Committee till under the presidentahip of the late Mr. Bethune this encroachment became so complete as to render the native members mere non-entities. This invasion of their rights has

often brought the Council and the Committee in open collisions with each other. On one occasion a serious difference arose between these two bodies on a subject involving the violation of certain fundamental rules of the College which terminated in the retirement of Baboo Prosunnocumar Thakoor the Governor of the College from his post. On a similar subject, after an interchange of many angry minutes between myself and the late President my feelings were so exasperated that I was obliged to dessolve my connection with the Institution. Virtually there is no native management at present.

কমিটি রাধাকান্ত দেবের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ মে তাঁহার ক্বতিত্বের প্রশংসা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কমিটির পক্ষে সেক্রেটরী রসময় দত্ত রাধাকান্ত দেবকে ইহা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

# ইংরেজী শিক্ষা ও মিশনরী আন্দোলন

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেবের আরও কয়েকটি কার্য্যের কথা এখানে শ্বরণীয়। এটান পাদরিদের আন্দোলনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু যুবকদের মনে যথন প্রচলিত ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রতি সংশয় ও অনাস্থা উপস্থিত হইল, তথন স্থযোগ ব্রিয়া এটান পাদরিরা প্রচারকার্য শুকু করেন। এই বিষয়ে অগ্রণী হইলেন ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ। হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মধুসুদন দত্ত, জ্ঞানেজ্রমোহন ঠাকুর কয়েক বংসরের মধ্যে একে একে এটার্থম্ম গ্রহণ করেন। একবার, ১৮৩৮ এটাজের মাঝামাঝি হিন্দুকলেজের সম্মুধেই পাদরিরা কৃষ্ণমোহনকে দিয়া একটি গীর্জনা নিশ্বাণ করাইতে প্রয়াসী হন।

কিন্তু রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির চেটায় তাহা সম্ভব হয় নাই।

খ্রীষ্টান পাদরিদের প্রচাব-কার্য্য কিন্তু অবাধ গতিতে চলিতে লাগিল। ৰলিকাতায় ও অক্তত্ৰ তাঁহাৱা অবৈতনিক বিত্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্বও তরুণ ছাত্রদের শিখাইতে থাকেন। कल नाना ज्वात औद्योग इरेवात पूम পড़िया यात्र। ज्विया भारेल অল্প বয়স্ক বালকদেরও তাঁহারা জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিতেন। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সকল শ্রেণীর হিন্দুবাই ইহাতে শব্ধিত হইলেন। পাদরিদের এবম্বিধ কার্য্যের বিরুদ্ধে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্তবোধিনী পত্রিকা' আন্দোলন শুরু করিলেন। ইহার অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদ্রব দূরীকরণের জন্ম অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এই কার্য্যে সহায় হইলেন রাজা রাধাকাস্ত দেব। মিশনবীদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিতালয়গুলিই খ্রীষ্টানির কেন্দ্র হইয়াছিল। দরিদ্র হিন্দু ছাত্রগণকে যাহাতে বিভাশিকার জন্ম এই সব বিভালয়ে না-যাইতে হয়, সেজ্ঞ হিন্দু নেতৃবৰ্গ অবৈতনিক বিভালয় স্থাপনে উত্যোগী হন। রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ২৫ মে ১৮৪৫ তারিখে এই উদ্দেশ্তে সহস্রাধিক হিন্দুর একটি জনসভা হয়। এই দিনকার সভায় এককালীন চল্লিশ হাজার টাকা দান ও মাসিক চারি শত টাকা চাঁদার প্রতিশ্রতি পাওয়া গেল। এই বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে 'তর্বোধিনী পত্রিকা' ( আয়াত ১৭৬৭ শক ) লেখেন, "বিশেষতঃ রাজা রাধাকান্ত বাহাত্র পক্ষপাত শৃত্ত হইয়া এ বিষয়ের স্থাসিদির জন্ত বে প্রকার যত্নবান হইয়াছেন, ইহাতে ক্লতকাধ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছি।" বিজ্ঞালয় স্থাপনের জন্ম বে কমিটি স্থাপিত হয় রাধাকাস্ত দেব তাঁহার সভাপতি হইলেন, সম্পাদক হইলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একং রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন সেন।

প্রতাবিত বিভালয় ১ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে স্থাপিত হইল।
ইহার নাম হইল হিন্দু হিতার্থী বিভালয় বা Hindu Charitable
Institution।\* কমিটি হিন্দুকলেজের অগ্রতম মেধাবী ছাত্র ভূদেব
ম্বোপাধ্যায়কে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষক নির্বাচনেও
বে রাধাকাস্ত দেবের বিশেব হাত ছিল, তাঁহার লিখিত পত্রাবলী হইতে
তাহাও জানা যায়। বিভালয়ের কার্য্য তুই বৎসরের অধিক কাল বেশ
স্কৃতাবে চলে। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টান্সের প্রারম্ভে ইউনিয়ন ব্যান্তের
পতনের ফলে বিভালয়ের প্রায় সম্পর গচ্ছিত টাকাই নষ্ট হইয়া যায়।
ইহার পরও কিছুকাল স্থলটি চলিয়াছিল; কিন্তু তথন ইহার নিতান্তই
হীনাবস্থা। তরা সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচক্রোদয়'
পাঠে জানা যায়, তথনও হিন্দু হিতার্থী বিভালয় বিভামান ছিল।

এই সময় শিক্ষা-বিভাগ ছাড়া সরকারী অন্যান্ত বিভাগগুলিতেও মিশ্নরীদের প্রভাব লক্ষিত হয়। রাধাকাস্ত দেব ডক্টর উইলসনকে পূর্ব্বোলিখিত পত্তে লেখেন,—

Missionary influence is now on the ascendant; every department from the fountain head of Government to the lowest course of office is infected with it.

এই পত্তেরই আর এক স্থানে তিনি লেখেন,—

The Christian bigots have marked me out as the butt of their rancour and hostility for my rigid adherence to principles.

রাধাকান্ত দেব এদেশে খ্রীষ্টান পাদরিদের ধর্মপ্রচারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শিকা-বিস্তারে সহায়তার প্রশংসা

<sup>\* &</sup>quot;The Hindu Charitable Institution...happily came to the birth on Sunday last, the 1st of March."—The Friend of India, March 5, 1846. W. Ept. of News. March 8.

বলিয়াছি। ইহার ছুই বংসর পরে শিক্ষা সম্পর্কে অক্স যে একটি আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। शृद्धि উक इहेग्राष्ट्र, हिन्कुलला हिन्दूपत कर्ड्ष ज्थन नाम याव বিশ্বমান ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই হীরা ব্লব্ল নামে কলিকাতাবাসী এক পশ্চিমা গণিকার পুত্র হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হয়। हेहा नहेंग्रा हिन्मूरनव मर्सा भूनवाग्र जीख व्यमरस्रास्वव रुष्टि हहेन। मदकावी শিক্ষা-সংসদ (কাউন্সিল অব এড়কেশন) কিন্তু জিদ ধরিলেন, কলেজ প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহারা হিন্দু-কলেজের মত আর একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সহল क्रित्तन। এ विषय श्रथान উচ্ছোগী ছিলেন ওয়েলিংটন খ্রীটস্থ দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত। রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ দেব প্রমুখ গণ্যমান্ত ব্যক্তিরা এই প্রচেষ্টায় বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। ইহার ফলে ২ মে ১৮৫৩ তারিখে চীৎপুর সিঁত্রিয়াপটীর রামগোপাল মলিকের বৃহদ্বাটীতে হিন্দু মেটোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। মতিলাল শীলের শীল্স ফ্রী কলেজ ও গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমি সমুদয় ছাত্র, আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম সমেত এই কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত হইল। রাধাকান্ত দেব সর্বসম্মতিক্রমে কলেজ-পরিচালন-কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। পৃষ্ঠপোষক-মতিলাল শীল; পরিচালন-কমিটিতে রহিলেন—দেবেজনাথ ঠাকুর, दाष्ट्रक्ष पख, वाश्वरकांच एतर श्रष्ट्रकि । कवि अ माहिन्तिक हिन्तूकलास्त्रद প্রাক্তন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. বিচার্ডসন কলেক্লের অধ্যক্ষ নিযুক্ত इत। इहात श्रधांन वांश्ना अधानक हहेत्नन श्रिष नांग्रकाव বামনাবায়ণ তর্করত্ব। কলেজটি কিছু কাল বেশ সমাবোহে চহিয়াছিল।

বাদী বাসমণি ইহার শ্রীবৃদ্ধিকরে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কয়েক বংসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুদের মধ্যে 'অনৈক্য ও অনমুরাগ' কন্ত কলেজটি উঠিয়া যায়।

# জনশিক্ষা

প্রত্যেক ব্যক্তির মাতৃভাষা আয়ত্ত করা আবশুকর্ত্তব্য। 'রাধাকাস্ত বঙ্গসস্তানদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাতৃভাষা শিক্ষার দিকেও অবহিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে. সেই 'অন্ধকার' বিশুখল যুগেও বঙ্গদেশে পাঠশালার অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু এ সমুদয় পাঠশালায় আগেকার সম্বার্ণ প্রথায়ই শিক্ষা দেওয়া হইত। তথন পাঠ্য পুত্তকেরও একান্ত অভাব ছিল। যুগোপযোগী পাঠ্য পুস্তক ও স্থপরিচালিত পাঠশালার অভাব বিশেষরূপ অফুভূত হইডে লাগিল। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় মাস পরে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাদে পাঠ্য পুত্তক বচনার জন্ম স্থল-বুক সোদাইটি গঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে দেশী-বিদেশী পণ্যমান্ত লোকেরা একযোগে কার্য্য করিতেন। এ ব্যাপারেও ইহার অক্তথা হইল না। স্থূল-বুক সোসাইটিব প্রতিষ্ঠা হইতেই রাধাকান্ত राव देशांत मरक युक्त हरेरानन अवर कथनछ अकाकी, कथनछ जारातत সহযোগে পুত্ৰক লিখিয়া বন্ধভাষা শিক্ষা ও চৰ্চোর পথ স্থগম করিয়াছিলেন। পূর্বোল্লিড ইংরেজী পত্তে প্রকাশ, সোদাইটি কর্ত্তক প্রকাশিত বহু পুত্তক তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। রাধাকান্ত 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' রচনাকালে পণ্ডিত গৌরমোহন বিভালকারকে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন।

ভধু পাঠ্য প্তক বচনা বাবাই উন্নত ধবণের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার সম্ভব নয়। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ইহা স্থাপনের অন্ধকাল পরেই বৃঝিতে পারিলেন, দেশীয় পাঠশালাসমূহে নব-রচিত পাঠ্য পুত্তক প্রবিভিত করাইতে হইলে ইহাদের সংস্কার সাধন আবশ্রক। তাঁহারা একপ্র ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্যের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা স্থল সোসাইটি স্থাপন করিলেন। প্রাতন দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধন ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য; কতকগুলি আদর্শ বিভালয় স্থাপন করাও ইহার উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য হইল। তাঁহাদের ধারণা—বক্ষসন্তানেরা এইরূপে মাতৃভাষার অধিকারী হইয়া হিন্দুকলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের বারা দেশাভ্যস্তরে শিক্ষা-প্রচার ও প্রসার সহক্ষ হইয়া উঠিবে।

স্থল-বৃক সোসাইটির আফুক্ল্যে কলিকাতা স্থল সোসাইটি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু ইহার কার্য্য-পরিচালনের ভার পড়িল একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কমিটির উপর। প্রথম হইতেই রাধাকাস্ত দেব ইহার নেটিব সেক্রেটরী বা দেশীয় সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সোসাইটির এই দেশীয় সম্পাদকের কার্য্য ছিল খুবই শুক্তবপূর্ণ। তথন কলিকাতায় বে-সব প্রাথমিক স্থল বা পাঠশালা ছিল তৎসমূদয় একে একে সোসাইটির নিয়মশৃষ্থলাধীনে আনা ছিল তাহার প্রধান কার্য্য। তথন প্রীষ্টান মিশনরীদের প্রচার-পুত্তকগুলি ভাষায় রচিত হইতেছিল। সাধারণের মনে তথন এ ধারণা স্বতঃই উদয় হয় যে, পাঠ্য পুত্তকের নামে ঐ সব প্রচার-পুত্তক বুঝি বা পাঠশালাগুলিতে চালাইবার ব্যবস্থা হয়। রাধাকান্ত দেব প্রথমেই তাহার স্বদেশবাসীদের মন হইতে এই ধারণা নিরসন করিতে যত্ববান্ হইলেন। তিনি তথনকার পাঠশালাগুলি স্থনিয়ন্ত্রণর জন্ত কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সোনাইটির

১৮২৪ খ্রীরাব্দের কার্যাবিবরণে তাঁহার নিজের লেখা বিবরণ হইতেই ভাহা আমরা জানিতে পারি। তিনি এই মর্গ্মে লেখেন,—

সোগাইটির স্থুল সমূহে অফুস্ত শিক্ষা-পদ্ধতির উপকারিত। আমার স্বলেশবাসীরা এখন বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ছেলেদের অভিভাবক ও শিক্ষ— বাঁচারা পূর্ব্বে শঙ্কাঘিত হইয়া পাঠাপুস্তক গ্রহণ করিতে ইতস্তত: করিতেছিলেন, তাঁহারাও এখন সোগাইটিভুক্ত হইবার জন্ম লালারিত। সোগাইটির স্ট্রনায় আমি মাত্র বোল কি সতর জন ওকমহাশয়কে পাঠা-পুস্তক ব্যবহার করাইতে ও পরবর্ত্তী হবা জুন [১৮১৯] এই সব পুস্তকের উপর বালকদের পরীক্ষা লওয়াইতে এই বলিয়া রাজী করাই বে, ইচাত্তে [ খ্রীষ্ট ] ধর্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়ই লেখা নাই। এই সময় কলিকাতা নগরীতে ১৬৬টি পাঠশালা ছিল। আমি শহরটিকে চারি ভাগে ভাগ করিলাম ও চারিজন স্থপারিটেণ্ডেণ্ট বা তত্তাবধারক ধির করিলাম। এই পাঠশালাগুলির মধ্যে ৮৫টি এখন পর্যান্ত সোগাইটির আফুগত্য স্থীকার করিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শীন্তই করিবে। কলিকাতার ইতিমধ্যে কতকগুলি অবৈতনিক বিভালর স্থাপিত হওয়ার সোগাইটির ত্রিশটি পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে।

রাধাকান্ত দেব নিজ শোভাবাজার বাটাতে স্থল-বুক সোদাইটির পুত্তকগুলি আমানত রাথিতেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যথাসময়ে সে সব বিতরণ করিতেন। এখনও তাঁহার নিজ গ্রন্থাগারে এই সব পুত্তকের অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সোদাইটি-ভূক্ত পাঠশালাগুলিকে নিয়মশৃন্থলার মধ্যে আনিবার জন্ম তিনি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেন। স্থল-বৃক সোদাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিভালম্বার স্থল সোদাইটির পাঠশালাসমূহের পরিদর্শক (আধুনিক কালের ইন্সপেক্টর) নিয়্ক হইলেন। তাঁহার কার্য্য বাড়িয়া গেলে রাধাকান্ত দেব সোদাইটির পক্ষে তাঁহার কয়েক জন সহকারী নিয়েগ করিলেন।

তিনি নির্দেশ দিলেন যে, পাঠশালার গুরুমহাশয়গণকে বাংলা ব্যাকরণ বিশেষরপে আয়ন্ত করিতে হইবে। রাধাকান্ত স্বয়ং চতুর্থ বিভাগের তত্বাবধায়কের কার্য্য করিতেন। নিজ শোভাবাজারস্থ বাটাতে তাঁহারই তত্বাবধায়ে সোসাইটির অন্তর্গত পাঠশালাসমূহের ছাত্রদের বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হইত। মেধাবী ছাত্রদের পারিতোষিক দেওয়া হইত, গুরুমহাশয়গণও নিজ নিজ ছাত্রদের ক্রতিত্ব অহ্যায়ী সাময়িক বৃত্তি লাভ করিতেন। কোন কর্মব্যাপদেশে কলিকাতার বাহিরে গেলে অহ্পস্থিত কালের জন্ম তিনি উপযুক্ত লোকের উপর কর্মভার অর্পণ করিয়া যাইতেন। তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ মার্চ সোসাইটিকে দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁহার ক্রতিত্ব মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া সভাপতি জে. পি. লার্কিস লেথেন,—

Nothing can be more satisfactory and encouraging than the report now submitted by our Native Secretary, the correctness of whose statement needs no construction...To the zeal and exertion of Radhakant Deb the Society owes much of its success with which their endeavours to disseminate instruction to the unenlightened Natives have been crowned and the Committee I am sure feel as they ought their obligation to the individual. To Mr. Hare, too, their expressions of their best acknowledgement is due for his personal exertion in furthering the institution.

ডেভিড হেয়াবও স্কুল সোদাইটি স্থাপনের দমর হইতেই ইহার দক্ষে
যুক্ত ছিলেন। তিনি শিম্লিয়া, ১৯৯িনিয়া ও পটলডাঙ্গায় তিনটি
অবৈতনিক বিভালয় স্থাপন করেন। সোদাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক
ভবলিউ. এইচ. পিয়ার্স অক্ষম্ম হইয়া পড়িলে ১৮২১ গ্রীষ্টাব্দের ৩১এ
ভিদেশর এই কর্মে ইন্ডাফা দেন। ১৮২২ গ্রীষ্টাব্দের আরম্ভেই ডেভিড
হেয়ার তাঁহার স্থলে এ পদে নিষ্ক্ত হন। তদবধি তিনি সোদাইটি ষত
দিন বিভ্যান ছিল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বলা বাছলা, রাধাকাঞ্চ

দেব দীর্ঘকাল হেয়ারের সঙ্গে একবোগে পাঠশালাসমূহের উন্নতিকরে কার্য্য করিয়াছিলেন। সোসাইটির ভত্মাবধানে পাঠশালাসমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গসম্ভানগণ কিরুপ উপকৃত হইডেছিল, রাধাকান্ত দেব ১৮২৯ জীষ্টাব্দে প্রদত্ত বিপোর্টের শেষে ভাহার এইরূপ উল্লেখ করেন,—

In concluding this, I think it proper to add that in my opinion the Society has afforded considerable benefit to the Natives of the country by patronising the Indigenous Schools in the Metropolis. The children of all respectable Natives are taught therein as the schools are situated within their own houses or very near them and the exertion of the Society has occasioned a great improvement and their progress is increasing daily, for which the Society's kind attention to the Indigenous department is very desirable.

সোসাইটি প্রতি বৎসর পাঠশালাসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রকে (প্রথমে কৃড়ি জন, ও পরে ত্রিশ জন) নিজ ব্যয়ে হিন্দুকলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে বহু দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র তৎকালীন উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সবর্মেন্ট ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতিমাসে সোসাইটিকে পাঁচ শত টাকা করিয়া অর্থ সাহাষ্য করিতেন। কিন্তু ইহার ব্যয় বেশীর ভাগ টাদা-দাতাদের অর্থেই নির্বাহিত হইত। কলিকাভায় ১৮৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বড় বড় বাণিজ্য-কুঠী দেউলিয়া হয়। ইহার ফলে দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সম্পৎশালী ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ ক্ষতিগ্রন্ত হইলেন। তাঁহাদের পক্ষে সোসাইটিকে অর্থ সাহাষ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ম্যাকিন্টস কোম্পানির পতন ঘটে এবং এখানে গচ্ছিত অর্থ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তখন ইহার কেবলমাত্র সম্বল থাকে গবর্মেন্ট প্রদন্ত সাহাষ্য মাসিক পাঁচ শত টাকা। সোসাইটির বহু সদক্ত দেশীয় পাঠশালার সাহাষ্য ও এতৎসম্পূক্ত সম্বন্ধ কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়া মাত্র

ইংরেজী স্থূলগুলি রক্ষার সপক্ষে মত দেন। রাধাকান্ত দেব ইহার বিরোধিতা করিয়া এই মর্ম্মে একটি বিবৃতি দেন,—

দেশী পাঠশালাগুলির সাহব্যে বন্ধ করা কোন মতেই স্মীচীন নহে। সোসাইটি একমাত্র ইংবেজী ভূলগুলি বক্ষার বে ব্যবস্থা করিরাছেন ভাহা রদ করা উচিড। কেন-না শহরে এখন ইংরেজী ভূলের অভাব নাই, ইহার সংখ্যা অভি ফ্রুত বাড়িরা বাইতেছে। কিন্তু দেশী পাঠশালাগুলি বক্ষার জক্ত স্থানাইটি ভিন্ন অপর কোন প্রতিষ্ঠানই এ পর্যান্ত মনোযোগী হর নাই। বে পাঁচ শত টাকা সরকারী সাগার্য পাওরা বাইতেছে ভাহা হইতে হিন্দুকলেজে সোসাইটির ছেলেদের পড়াইবার জক্ত ব্যর করিরা অবশিষ্ট ছুই শত টাকা পাঠশালা বিভাগের জক্ত খ্রচ করা হউক।

এই বিবৃতিতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় নাই। সোসাইটি অতঃপর কিরুপ ভাবে তাহার কাষ্য সঙ্কৃচিত করিলেন, রাধাকাস্তের কথায়ই তাহা বলিতেছি,—

The School Society "was on account of the great mercantile failures in the year 1838 and the loss it sustained by the failure of its treasurers Messrs. Mackintosh & Co., so much reduced that it was obliged to relinquish the whole of its Bengales schools—Indigenous and others and only to retain the two English schools which were united into one at Putuldangs in Calcutts. This school has continued ever since and is still flourishing with upwards of 470 pupils under the care of Mr. D. Hare."

ক্যাপট্টৰ আভিনকে ১০ই নবেশ্বর ১৮৪০ তারিশে দিশিত রাগাকার দেবের
পত্র হইতে।

# প্রীশিক্ষা

রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা প্রচাবেও সমান অবহিত ছিলেন। পণ্ডিত গৌরমোহন বিভালয়ার তাঁহার 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "কলিকাতার বাজবাটীর প্রায় সকলেই মিহিলাই ] লেখাপড়া বিদিত আছেন।" কলিকাতা বাজবাটী বলিতে শোভাবাজার রাজবাটী বুঝাইত। তথন প্রকাশ্য বিভালয়ে ভদ্র হিন্দু কন্তাদের পড়াইবার রেওয়াজ ছিল না। সম্পন্ন হিন্দুরা শিক্ষয়িত্রী রাথিয়া মেয়েদের পড়াইতেন। ২ জুন ১৮২১ তারিখে কলিকাতা স্থল সোদাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় কথা উঠে যে, হিন্দু নারীদের বিত্যাশিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই। এ সভার সভাপতিত্ব করেন স্থপ্রিমকোর্টের (বর্ত্তমান হাইকোর্ট) প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট। তিনি বক্ততা প্রসঙ্গে এই মর্মে এ কথার জবাব দেন যে, স্ত্রীজাতির শিক্ষাকল্পে এ-যাবং হিন্দুপ্রধানগণ প্রকাশ্তে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু: ইহা বড়ই সম্ভোষের বিষয় যে, তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ অবহিতই আছেন। তাঁহারা কেই কেই নিজ পরিবারের মধ্যে নারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাধাকাস্ক প্রকাশ্য বিভালয়ে বালিকাদের পাঠাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ও সমর্থক ছিলেন, এবং সমসময়ে ও পরবর্তী যুগে এ-বিষয়ে অগ্রনী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। রাধাকাস্ক দেবের শোভাবাজার ভবনে স্থল সোসাইটির ছাত্রগণের যে বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হইত, তাহাতে ফিমেল জুবিনাইল সোসাইটির পাঠশালার বালিকারাও প্রথম প্রথম যোগদান করিত। ছেলেদের মত তাহাদেরও গুণাহুসারে পারিতোষিক

দেওয়া হইত, জলযোগাদিবও তাহার। ভাগ লইত। খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্ম ঐ সব বালিকা-বিতালয় কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে কথনও জনপ্রিয় হয় নাই। নিমু শ্রেণীর দরিত হিন্দু বালিকারাই এখানে অধ্যয়ন করিত। এটান মহিলারা দারিদ্রোর স্থযোগ লইয়া ছাত্রীদের অনেককে গ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতেন। কোন রকম ধর্মশিকা দেওয়া হইবে না— এই সর্ব্তে কলিকাতায় প্রথম সাধারণ প্রকাশ্য বালিকা-বিভালয় স্থাপিত হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে। ভারত-সরকারের আইন-সচিব ও এডকেশন কৌন্সিলের সভাপতি ডিক্কওয়াটার বীটন সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন এড়কেশন কৌন্সিলের অন্তম সদস্ত রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিণাবঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালকার। তথনকার দিনের প্রগতিশীল সংবাদপত্র 'সম্বাদ ভাস্কর' এই প্রচেষ্টার সমর্থন করিলেও অন্ত বছ পত্রিকা ইহার নিন্দা করিতে থাকে। এই সময়ে বীটন সাহেব 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র একটি অভিনব সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্ল করেন। এই পুস্তকথানির প্রকাশ এবং সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে রাধাকান্ত দৈবে ও বীটন সাহেবের মধ্যে পত্র ব্যবহার হয়। একখানি পত্তে (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১) রাধাকাস্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার নিন্দাবাদের প্রতিবাদ ক্রিয়া তাঁহাকে লেখেন,—

My literary occupations leave me little or no time to look over the newspapers but I have learnt...that impudent publications are appearing therein to sully your reputation. They are certainly the vituperation of a malignant mind that cannot rest without doing evil.

আর একথানি পত্তে তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত এবং ক্তিশ বংসর যাবং এই উদ্দেশ্যে তিনি কি কি করিয়াছেন তাহার একটি সংক্রিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন (২০ মার্চ ১৮৫১)। ইতার মর্ম্ম এখানে দিতেছি,—

আপনি বে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এডটা প্ররাসী হইরাছেন সে সম্বন্ধে আমার অভিমত সম্পর্কে বিপরীত ধারণা দূব করিবার জ্বন্ত আমি এই স্ববোগে বলিরা রাখি বে, আমি নিজে এডকাল উপদেশ ও কর্দ্বের ঘারা দেখাইরাছি বে, আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোজা। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক স্থখ বুদ্ধির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বে কত অধিক তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিজে হুইবে না।

গভ স্থল সোসাইটির অধীনে কলিকাভার বে-সব দেখী পাঠশালা বিশ্বমান ছিল ভাষাতে ছাত্রদের সঙ্গে বহু বৃদ্ধিমতী বালিকাও অধ্যয়ন করিত। বালিকারা পিভার বা প্রভিবেশীদের গৃহে বসিয়া পড়াওনা করিত। সোসাইটির পণ্ডিত ও তাঁহার সহকারীরা আমার ভবনে বালিকাদের পরীক্ষা লইতেন ও ভাষাদের পারিভোষিক বিভরণ করিতেন। আমি নিব্দে সোসাইটির নেটিব সেক্রেটরী ছিলাম এবং এই ব্যবস্থার প্রশংসনীর কার্য্কারিতা দেখিয়া নিরভিশর প্রীতিলাভ করিতাম। এ কার্য্যের কেইই দোর ধরিত না, বা ইতার কেই নিশাবাদ্ধ করিত না। আমার একান্ত বাসনা, এই ব্যবস্থা আবার অবল্যিত হয়।

সেই হেষ্টিংসের আমলেই প্রকাশ্য বালিকা বিভালর স্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু ভদবধি সম্রাস্ত ব্যক্তি মাত্রেই এরপ বিভালয়ে কন্সাদের প্রেরণ মর্ব্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। আমি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি ভবলিউ. এইচ- পীয়াস্ব কৈ যে পত্র লিখি ভাহাতে এই কর পত্র ক্তি ছিল,—

'আমরা আমাদের কল্পাদের বিবাহের পূর্ব্ব পর্ব্যস্ত বাংলা পড়াইরা থাকি। সকলে অবস্ত এরপ করেন না। আমার আশকা হর, শিক্ষকগণ ধনী এবং সম্ভাস্থ লোকদের ক্যাদের প্রকাপ্ত বিভালরে ছাত্রীরূপে পাইবেন না।'

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বধন বিটিশ অ্যাপ্ত ফ্রেন স্কুল সোসাইটি হিন্দু
নাবীদের শিক্ষা করে কুমারী কুককে [পরে বিবি উইলসন] এদেশে
পাঠান তথনও প্রকাশ্ত বিভালয়ে হিন্দু মেরেদের প্রেরণে বিশেব আপন্তি
হয়। আমি উক্ত ভন্তলোককে হিন্দু সমাব্দের মনোভাব ব্যক্ত করিরা
তথন এই মর্মে লিখি,—

'শিক্ষরিত্রী ধারা বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদের বাংলা পড়ানো সম্বন্ধে সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এখনই কোন কোন পরিবারে গৃহশিক্ষক রাখিয়া বিবাহের পূর্বের আট-নয় বৎসর বয়য়্ম মেয়েদের পড়াইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সব কারণে সাধারণের পক্ষে আমি এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, কুমারী কৃক ধারা প্রকাশ বিজ্ঞালরে বালিকাদের শিক্ষাদান সম্পর্কে বিবেচনার্থ সোসাইটির কোন অধিবেশন আহ্বানের আবশ্রক নাই। কুমারী কৃক প্রয়োজন হইলে দরিজ্ঞ ছাত্রীদের জন্ম সঞ্জপ্রতিষ্ঠিত মিশনরী-কুলগুলিতে শিক্ষা দানে লিপ্ত হইতে পারেন!'

আর একথানি পত্তে আমি তাঁহাকে লিখিরাছিলাম.—

'হিন্দ্রা তাঁহার [কুমারী কুকের] প্রতি বিশেষ কুডজ্ঞ থাকিবেন, যদি দরিজ অথচ সহংশ্রহাত হিন্দ্নারীরা তাঁহার নিকট সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ও বান্ত্রিক বিভা আয়ত্ত করিতে পারে। এরূপ শিক্ষিত নারীরা পরে হিন্দু-প্রধানগণের নারীদের শিক্ষারিতী নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ইহাতে হিন্দুদের চিরাচারিত রীতিনীতির উপর আদৌ হস্তক্ষেপ করা হইবে না; অথচ নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার লাভ করিবে।'

ইহা হইতে এখন পরিষার বুঝা বাইতেছে বে, বালিকাদের জঞ্

সাধারণ বিভাগর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সম্ভ্রাম্ভ শ্রেণীর হিন্দুদের বিরূপ মনোভাব নূতন নহে, বিভাগর স্থাপরিতাদের প্রতি ঈর্বামূলক মনোবৃত্তি হইতেও ইহা উদ্ভত হয় নাই।…

আমার অভিমত এই বে, কর্ত্বকের প্রকাশ্স সাধারণ বিভালরে নবশাক-কন্সাদের ভর্ত্তি করা উচিত। নবশাকগণ সমাজের থুব নিয় শ্রেণীয় নহেন। স্কুল সোদাইটির মত একটি সোদাইটি গঠিত হইয়া বালিকা-বিভালয় স্থাপনে উৎসাহ দিলে ভাল হয়। ভাবী সাধারণ বালিকা-বিভালয়সমূহের জক্ত আবশ্যক শিক্ষয়িত্রীগণ এরপ প্রকাশ্য বিভালয় ইইতে সরববাহ ইইবেন।

বাটন স্থল (তথনকার নাম ক্যালকাটা ফিমেল স্থল) প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালে রাধাকাস্ত দেব নিজ ভবনে বালিকা-বিভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ২৯এ মে ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন,—

কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষার্থ ছিতীয় বিভালর।—আমরা প্রবণ করিলাম শ্রীযুত রাজা রাধাকাস্ত বাহাত্ত্ব তাঁহার বাটান্তে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র ভন্ত বালিকাগণকে ইংরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষার শিক্ষাদান করিতেছেন।

ধর্মে ও সামাজিক ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী ইইলেও, স্থীশিক্ষাবিস্তার-কল্পে রাধাকান্ত দেব যে সে-যুগে অগ্রণী ছিলেন, উগ্র প্রগতিপন্থী পাদরি ক্লম্ভমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া গিয়াছেন। ঐ বৎসর হেয়ার-শ্বতিসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন,—

Are we to here in 1849 objections which were so ably refuted as early as 1824 by the President of the Dhurmo Sabha himself?...Have Wilson and Macauley and Ryan and Cameron... produced educated men who are found to oppose that which Rajah Radhakant had himself publicly sanctioned so many years ago...?

### সংস্থৃত শিক্ষা

রাধাকাস্ক দেবের সংস্কৃত-চর্চা সর্বজনবিদিত। সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কেও তিনি সমান অবহিত ছিলেন। পিতা গোপীমোহন সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্ম হাতীবাগানে চতুম্পাঠী স্থাপন করেন। ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন সে-যুগের বিধ্যাত পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালম্বার। শোভাবাজার-রাজপরিবার সংস্কৃতসাহিত্যামুরাগী ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া সে-যুগে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন।

রাধাকান্ত কৈশোরেই সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ করেন। শেষ-জীবন পর্যান্ত তিনি সংস্কৃতের অমুশীলন অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। বেশ বুঝিয়াছিলেন—স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্ম এক দিকে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ আবশুক, অন্ত দিকে তেমনই ব্যাপক ভাবে দেবভাষা মূল সংস্কৃত এবং তাহাতে লিখিত সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চার প্রবর্ত্তনও একান্ত দরকার, এবং ইহা বুঝিয়াই তিনি যৌবনেই যুগপৎ সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে মনঃসংযোগ করেন। এইখানেই রাধাকান্ত দেব এবং রামমোহন রায়ে প্রভেদ লক্ষ্য করি। বামমোহন লর্ড আমহার্ট কৈ যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি যুক্তি-প্রমাণ महर्यार्ग हेहांहे श्रमांग कतिएक हिंहा करतन एए, मःऋरकत हर्का (मगरामीत मनत्क निविष् अक्षकात्त आष्ट्र त्राथिवात्र अक्षेष्ठ भ्या । তথন সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার নিশ্চয়ই আবশ্যক হইয়াছিল। রাধাকান্ত দেব সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিয়া ইহার চর্চ্চা সহজ্বসাধ্য ও সহজ্বলভ্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কালে রাধাকাস্তের প্রচেষ্টার যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হইয়াছে।

ভক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উনবিংশ শতান্দার শেষভাগে বলিয়াছিলেন—

নংশ্বত সাহিত্যের আবিদ্বারের ফলে পরবর্তী বিংশ শতান্দীতে ইউরোপের
রেনেসান্দা বা পুনর্জন্ম লাভ হইবে। একথা এখন একরপ স্বীকৃত যে

সংশ্বত সাহিত্যের অফুশীলন উনবিংশ শতান্দীতে পাশ্চাত্যজ্ঞান-বিজ্ঞানের
ধারা অনেকথানি বদলাইয়া দিয়াছে। এই শতান্দীতে দেশ-বিদেশে

সংশ্বতের অফুশীলনে রাধাকাস্ত দেবের প্রচেষ্টা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে।

গত শতান্দীর মধ্যভাগেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংশ্বত চর্চার ধূম
পড়িয়া যায়। তথাকার উইলসন, ম্যাক্সমূলর, ক্রনো প্রমুথ পণ্ডিতবর্গ ও

রাধাকাস্ত দেবের মধ্যে প্রায়ই পত্রের আদান-প্রদান চলিত। রাধাকাস্ত

দেব অহুমান ১৮১৫ খ্রীষ্টান্দে 'শন্দকর্মক্রম' নামক স্থরহৎ সংশ্বত

অভিধান সন্ধলন ও বঙ্গাক্ষরে মূদ্রণ করিতে আরম্ভ করেন। এই
অভিধান প্রকাশ সম্পূর্ণ হইতে তাঁহার চল্লিশ বংসরেরও অধিক সময়
লাগিয়াছিল। সপ্তম থণ্ড প্রকাশিত হইলে তিনি ম্যাক্সিম্লরকে ১৮৫১,
১৮ই নবেম্ব এক পত্রে লেখেন,—

When I ventured to assume the character of a Lexicographer my most ambitious wish was but to revive the study of Sanscrit in my own country where it has been on the decline. But I should not dissemble that love of fame stimulated my exertion through worldly tribulations where patience must have failed and perseverance wearied.

I have devoted the greatest portion of my life and no inconsiderable labour and expense to the execution of the work and though as an Encyclopædist I have no claims to originality or to the merits of a genius yet I trust my industry and application will at least be applauded when I may be considered as a pioneer of Sanscrit learning.

উদ্ধৃত অংশে রাধাকাস্ক দেবের 'শব্দকল্পজ্ঞম' প্রকাশের উদ্দেশ্য স্থব্যক্ত। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার ব্যবহারে বিশেষ উপকৃত

হন ও সঙ্কলমিতা রাধাকান্ত দেবের ভূমদী প্রশংসা করেন। ইউরোপের বছ নুপতির নিকট হইতে রাধাকান্ত পদক ও পুরস্কার লাভ করিয়া-ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিশিষ্ট থণ্ড প্রকাশের পর 'শব্দকল্পক্রম'-এর कार्या পরিসমাপ্তি হয়। ইহার এক বৎসর পরে, ১৮৫৯, ২৫এ নবেম্বর কলিকাতান্থিত রাধাকান্ত দেবের স্বদেশবাসীরা এবং ইউরোপীয় মনীষীরা তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। মানপত্রদাতাদের মধ্যে প্রতাপচন্দ সিংহ, সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেজনাথ ঠাকুর, জয়কুফ মুখোপাধ্যায়, যতীক্রমোহন ঠাকুর, রাজেব্রুলাল মিত্র, রাজেব্রু মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরি ভকৎ (নেপাল মহারাজার প্রতিনিধি), শস্তুনাথ পণ্ডিত, অরুকূলচক্র মুখোপাধ্যায়, ক্লফমোহন वत्न्याभाषाय, कानीश्रमान शाय, इतिकल मृत्थाभाषाय, हाकिम मिक्का षानी, ष्णामिन रेएजन, छेरेनियम एक, स्कम्म नड श्रम्थ एम यूर्गद वह धनी, मानी, পণ্ডিত, माहिज्यिक, मांश्वामिक, প্রাচীনপন্থী, প্রগতিবাদী এবং খ্রীষ্টান মিশনরী ছিলেন। তাঁহারা মানপত্তে রাধাকান্তের ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার এবং অনক্রসাধারণ ক্রতিত্বের কথা এইরূপ বর্ণনা করেন.-

It has long been the earnest desire of a portion of the community to express to you in a formal manner the high respect which they entertain towards you personally, and their sense of the great value of your labour in the cause of literature generally, and that of your own country in particular.

Those labours have been eminently successful. Your researches into the mythology and antiquities of India have thrown much light on various interesting topics, and have revealed facts and analogies of which the full use yet remains to be made. Future generations of scholars will find ready help from them in the prosecution of a difficult class of studies, and the Sabdakalpadruma, in which are embodied most of the results of

your researches, will ever remain a mine of knowledge, where every enquirer into the history, religion, customs, and antiquities of a large portion of the human race, may seek for valuable aid.

The Sabdakalpadruma is, indeed, a noble work. In other countries, the energies and means of many men were combined to produce works of analogous import and character, and we can scarcely do adequate justice to a production which evinces such depth of erudition and extent of research as this encyclopædia of Sanscrit history and literature. It has spead your name and reputation wherever knowledge is cultivated and scholarship appreciated.

Nor can we, on such an occasion, omit all allusion to your conduct in private life. Born in a position in which ease and enjoyment hold forth strong temptations, you undertook a life of servere toil, only alleviated by the love of knowledge and the desire to spread it. Such of us as have had the pleasure of personal intercourse with you, know to our delight how many rare accomplishments are united to those high qualities which have made you a worthy leader of the community, and a successful cultivator of letters,—accomplishments which have realised in you an acknowledged pattern of Indian gentlemanliness.—Rajah Sir Radhakant Bahadur. K. C. S. I., pp. 25-26.

বন্ধদেশেও সংস্কৃত-বিভাব পুনঃপ্রচাবে রাধাকান্ত দেবের ক্বতিত্ব অনেকথানি। এ-কারণ বন্ধদেশে সংস্কৃত শিক্ষার সরকার-প্রতিষ্ঠিত একমাত্র কেন্দ্র সংস্কৃত কলেন্দ্রকে ধখনই নানা ভাবে পদ্ধু করিবার চেষ্টা চলিত, তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করা সাব্যস্ত হইলে সংস্কৃত কলেন্দ্রের ছাত্রদের মাসহারা প্রথমে বন্ধ করিরা দেওয়া হয় এবং পণ্ডিত ও অধ্যাপকের সংখ্যা হ্রাস ও ভাতা কমাইবারও প্রস্তাব করা হয়। রাধাকান্ত দেব ইহাতে যারপরনাই ক্ষ্ক হইলেনু এবং বিলাতে হাইভ ঈন্টা, উইলসন ও

অন্তান্ত শিক্ষাহ্বাগী স্থপণ্ডিত বন্ধুগণকে পত্রে তাঁহার ক্ষোভের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংকোচ করিতে সরকারী শিক্ষা-কমিটি উদ্গ্রীব হইলেন এবং কেহ কেহ ইহা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যে মূলতঃ ইউরোপীয় বিভার অনুশীলন—এইরূপ ঘোষণা করিলেন। তথন রাধাকান্ত দেব ইহার প্রতিবাদে এক তাঁব্র মন্তব্য পেশ করেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজের অবস্থা সত্য সত্যই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্বে ডক্টর উইলসন প্রমুখ স্থপণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্দেশে সংস্কৃত কলেজের কার্য্য স্থান্থরপেই নির্বাহিত হইত। বাঙালীদের মধ্যে স্থবিদ্যান্ রামকমল সেন চরি বৎসর কাল (১৮০৫-৬৮) ইহার সম্পাদক ছিলেন। স্বয়ং রাধাকান্ত দেবও স্বল্পকাল রামকমল সেনের অন্থপন্থিতি সময়ে (১৮০৬ ডিসেম্বর হইতে ১৮০৭ মার্চ পর্যান্ত) ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ সরকার যে রকম কার্য্যপ্রণালী অন্থসরণ করেন তাহাতে এদেশে সংস্কৃত-চর্চ্চার উন্নতি সম্বন্ধে তিনি হতাশ হইয়া পড়েন। সংস্কৃত কলেজের পরিচালন-ভার দার্যকাল এমন সব লোকের উপর ক্রন্ত ছিল, যাহারা সংস্কৃতের এক বর্ণও ব্রিতেন না। তাই ১৮৫১ প্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর রাধাকান্ত দেব উইলসন সাহেবকে এক পত্রে তুংথ করিয়া লিখিলেন,—

As for the Sanscrit College you can well imagine its fate it being placed under the superintendence of a body of men not one of whom understands a bit of or cares a whit for, Sanscrit.

রাধাকান্ত খনেশবাসীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্ম খ্যং শোভাবাজারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বংসরের মই ফেব্রুয়ারি 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন,—

ন্তন সংস্কৃত কলেজ। আমরা অসীম আনন্দ সলিলে অবগাহন-পর্বাক প্রকাশ করিতেছি অত নগরীয় অঘিতীয় মালাগ্রগণ্য সুধীর পণ্ডিত মণ্ডলী উচ্ছল নৃপ্ৰর প্রীমন্মহারাজ বাধাকান্ত বাহাত্র সম্প্রতি অভিনৰ সংস্কৃত বিভালর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তপণিডেবর প্রীযুক্ত গোবিশ্চকে তর্কপঞ্চানন তথা প্রীযুক্ত আনন্দচক্র শিরোমণি প্রীযুক্ত কালীকমল তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশরগণ অধ্যাপক নিযুক্ত হইরাছেন। বেলা ১০ দশ ঘণ্টাবধি তৃই প্রহর চারি ঘণ্টা পর্যান্ত পাঠের কাল নির্ণীত হইরাছে ১২ বারো জন বিদেশীর ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। প্র অভিনব কালেকে আপাততঃ ব্যাকরণ, অলকার, গণ, ভট্টী, কুমার, কাব্যাদি শব্দশাল্প এবং নব্য প্রাচীন স্মৃতি ধর্মশাল্প অধ্যাপনা হইতেছে নিযুক্ত অধ্যাপকদিগের কথাই নাই, প্র সকল বিদেশীর ছাত্রগণেরাও রাজসংসার হইতে আহারীর নগদ বৃত্তি পাইতেছেনতে।

## সমাজ-সেবা ও জনহিতকর কার্য্য

রাধাকান্ত দেবের প্রধান কার্য্যসমূহের এ-পর্যান্ত উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়া, তিনি নানা সভাসমিতি এবং সরকারী ও বেসরকারী বহু কমিটিতে যোগদান করিয়া নিজ জ্ঞানবৃদ্ধিমতে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এখানে কয়েকটি প্রধান কার্য্যের মাত্র উল্লেখ করিব।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই কেব্রুয়ারি কলিকাতার হিন্দুকলেজে শিক্ষিত, পণ্ডিত ও গণ্যমাশ্র বাঙালীরা মিলিত হইয়া গৌড়ীয় সমাজ স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য—'এতদ্বেশীয় লোকেদের বিভাস্থশীলন ও জ্ঞানোপার্জ্জন'। রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গৌড়ীয় সমাজের কর্মাকর্জ্-সভায় ছিলেন লাডলিমোহন ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, বসন্তকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘারকানাথ ঠাকুর, রামজ্জয় তর্কালকার, রাধাকান্ত দেব,

তারিণীচরণ মিত্র ও কাশীনাথ মল্লিক। এই সভা অফুমান চুই বৎসর চলিয়াছিল।

শোভাবাজার-রাজপরিবারে কখনও সতীদাহ-প্রথা অহুস্তত হয় নাই।
আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ সতী হইলে রাধাকাস্ত বিশেষ মর্মপীড়া
অহুভব করিতেন। তবে হিন্দুর কোন সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে সরকার
হস্তক্ষেপ করেন ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। এ-কারণ ১৮২৯,
৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক আইনের বলে সতীদাহ-প্রথা রহিত
করিলে বাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া লিখিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন
করেন, রাধাকাস্ত তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। বেণ্টিক তাঁহাদের
প্রতিবাদ অগ্রাহ্ম করিলে হিন্দু প্রধানগণ প্রধানতঃ ইহার প্রতিকারার্থ
এদেশে ও বিলাতে অন্দোলন চালাইবার জন্ম ২৪ জাহ্ময়ারি ১৮৩০ তারিথে
বিশ্বসভা নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার পক্ষে বিলাতের
প্রিভি কৌন্সিলে আবেদন করা হইয়াছিল। আড়াই বংসর পরে ১৮৩২,
১১ জুলাই প্রিভি কৌন্সল এই আবেদন অগ্রাহ্ম করিয়া সতীদাহ-নিষেধক
আইন বহাল রাথেন।\* ধর্মসভা ইহার পরও বছ দিন চলিয়াছিল।
রাধাকাস্ত দেব বরাবর ইহা সভাপতি ছিলেন।

গবর্ষেণ্টকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের যে পত্রখানি গোড়ার দিকে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে এগ্রিকালচারাল অ্যাও হরটিকালচার্যাল সোদাইটির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগের উল্লেখ আছে। এদেশে কৃষিকর্মের উন্নতির জ্ঞাই মূলতঃ এই সভা স্থাপিত হয়। ইহা প্রতিষ্ঠায়

<sup>\*</sup> রাধাকান্ত দেব ১৮০২, ১৭ই নবেম্বর তারিণীচরণ মিত্রকে লেখেন,—

I deeply regret to inform you that the Suttee Petition was dismissed after a long argument for three days. The dismissal, however, was not unanimous and impartial as 4 Lords of the Privy Council were in favour of the Petition and 6 against it.

প্রধান উত্যোগী ছিলেন উইলিয়ম কেরী। রাধাকান্ত দেব একাধিক বার ইহার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত রচনাবলীতে চবিশ-পরগণা জেলায় কৃষির উন্নতিবিষয়ক তাঁহার একটি প্রস্তাব মুদ্রিত হয়।

ষদেশের শিল্পোন্নতির দিকেও রাধাকান্তের মন অভিনিবিষ্ট ছিল।
১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ন্তন সনন্দ লাভ করে, তাহার ফলে ভারতবর্ষে ইহার একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত হয়। এই সনন্দে আরও নির্দ্ধে থাকে যে, শিক্ষিত ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টির ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই প্রথমটির পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিয়া বেসরকারী লোকদের দ্বারা ভারতবর্ষে চা উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জ্ব্যু চেষ্টিত হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে 'টি কমিটি' গঠন করেন। রাধাকান্ত দেব এই কমিটির একজন সদস্য নিযুক্ত হইলেন। এই কমিটি-প্রেরিত প্রতিনিধিগণ, আসামে যে প্রচুর চা জ্বের তাহা সর্বপ্রথম সভ্য-জগতের গোচরীভূত করেন। সে-যুগের বিখ্যাত উদ্ভিদ্তত্ববিদ্ ডক্টর এন. ওয়ালিচ এই দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

বেন্টিকের আমলেই উচ্চশিক্ষিত দেশীয় যুবকদের ডেপুটি কলেক্টর প্রভৃতি উচ্চ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। পরিণতবয়স্ক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও গুরুত্বপূর্ণ অবৈতনিক পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রাধাকাস্ত দেব, ঘারকানাথ ঠাকুর এবং ক্তে. কিড সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার অবৈতনিক জাষ্টিস অফ দি পীস নিযুক্ত হইলেন। সপ্তাহে তুই দিন রাধাকাস্ত দেব বিচারাসনে বসিতেন।\*

<sup>\*</sup> এই সম্পর্কে রাধাকাস্ত দেব ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকে ৰ মার্চ ১৮৩৬ ভারিখে একথানি পত্তে লেখেন,—

বাধাকান্ত দেব বিশাস করিতেন—তাঁহার স্থদেশবাসীরা বিচার-কার্য্যে স্থপট্ন, তাহাদের বিচারকার্য্য তাহারা নিজেরাই স্থান্থভাবে নিম্পন্ন করিতে পারে। দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতের সকল অধিবাসীই ১৮৩২ খ্রীষ্টান্দের ১লা জুলাই হইতে গ্র্যাণ্ড ও পেটি উভয় প্রকার জুরী হইবার অধিকার লাভ করে। ভারতীয় জুরীরা কিরপ যোগ্যতার সহিত বিচারকার্য্য নির্বাহ করিতেছিলেন, রাধাকান্ত ১৮৩৬ খ্রীষ্টান্দের ২২এ জুন সার্ হাইড ঈস্টকে লিখিত এক পত্রে তাহার সবিশেষ উল্লেখ করেন।

সরকার যথন লাথেরাজ বা নিজর সম্পত্তির উপর কর বসাইতে
মনস্থ করেন, তথন ইহার প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট্
জনসভার অধিবেশনে হয়। রাধাকাস্ত দেব ছিলেন ইহার উত্যোক্তাদের
মধ্যে একজন। এই আন্দোলনের ফলে ১৯এ মার্চ ১৮৩৮ কলিকাতায়
জমিদার-সভা গঠিত হইল। রাধাকাস্ত দেব এই সভায় সভাপতির
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে জমিদার-সভার
উদ্দেশ্য ও গবর্মেন্টের তাৎকালিক শাসন-নীতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট
ধারণা করা যায়। রাধাকাস্ত দেব বলেন,—

ইঙ্গলপ্তীরেবদের রাজ শাসনের অধীনে প্রথমত: লোক সকল বিলক্ষণ স্থযে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইক্ষণে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ বিষরে অত্যস্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকারিরাও উদ্বিগ্ন আছেন।

<sup>&</sup>quot;The renewal of the Company' charter...extended the powers of the Moonsifis, Sudder Ameens, and Principal Sudder Ameens, nominated Native Deputy Collectors as well as Magistrates whereby Mr. J. Kyd, Dwarkanauth Tagore and I have been appointed honorary Justices of the Peace for the Town in Calcutta in August last. I am doing the duty of the conservancy department two days in a week, and the Tagore that of the assessment department.

পক্ষাম্ভবে গবর্ণমেণ্ট প্রজারদের হিতার্থ কি কার্য্য করিয়াছেন কএক বংসর হইল ব্ধন দেশের কোনং অংশ বক্তাপ্রযুক্ত উপদ্রুত হইল তাহাতে গবর্ণমেন্ট কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত আপনারদের দাওরা স্থগিত বাধিয়াছিলেন কিন্তু পরে স্থদ সমেত উন্মল করিলেন তাহাতে অনেক क्यिमात्री जहे रहेम ७ প्रकारामत वाहास द्भाग परिन। श्रकारामत त्व সকল অনিষ্ঠ বিষয়ে অভিযোগ হয় তন্মধ্য প্রধান অনিষ্ঠকর নিষ্কর ভূমি বাজেরাপ্তকরণ। অতএব সময় মতে আমারদের এক সমাজ স্থাপন করা উচিত হয় এইরূপ সমাজের ঘারা উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে কিন্তু তাবৎ দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন চলিতে পারিবে। ...এই সমাজের স্বারা বাহার যে অনিষ্ঠ বিষয় অনায়াসে গ্রহ্ণমেন্টের নিকটে জ্ঞাপন করা . বাইতে পারে। এমত উক্ত আছে যে এক গাছি তৃণ অঙ্গুলির দারা অনারাসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে ভদ্ধারা মন্ত হস্তি বন্ধন করিতে পারা যায় অভএৰ প্রজালোকের এক্য বাক্য হওয়া **অতি উচিত এবং গবর্ণমেণ্টের কর্মকারকেরদের উপর চৌকি দেওনের** নিমিত্ত এবং গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমারদের দরখাস্ত জ্ঞাত করণের নিমিত্ত এমত এক সমাজ স্থাপন করা উপযুক্ত বোধ হয়।

জমিদার-সভার কার্য্যনির্জাহক সভায় রাধাকান্ত দেব সদক্ত নির্জাচিত হন। এই সভা কিছু কাল বেশ সমারোহে চলে ও জনহিতার্থ কোন কোন কার্য্য সম্পাদনে সাফল্য লাভ করে। দশ বিঘা পর্যন্ত বন্ধত্র ছাড়িয়া দিবার নিয়ম এই সভার উল্লোগেই হইয়াছে।

/ ইহার চৌদ্ধ বৎসর পরে ১৮৫১, ৩১শে অক্টোবর কলিকাতায়

শ্রীমৃক্ত ব্রজেজনাথ বন্দ্যোগাধ্যার-সম্পাদিত 'সংবাদপত্তে সেকালের কথা', ২র
 শন্ত, পৃ. ৪০৭। এই অধ্যারের প্রথম দিক্কার ত্রইটি তথ্য এই পৃত্তকের ১ম ৭৩
 ইইতে গৃহীত।

'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হয়।
ইহার উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক—ইংরেজ-অধিকৃত ভারতীয় সমৃদ্য
অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন। মহর্ষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম
সম্পাদক হইলেন। রাজা রাধাকাস্ত দেব সর্বসম্মতিক্রমে ইহার সভাপতি
নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রাধাকাস্ত সভাপতি-পদ গ্রহণে সম্মতি
জানাইয়া সম্পাদক দেবেক্রনাথকে পরবর্ত্তী ৭ই নবেম্বর যে পত্র লেখেন,
তাহা হইতে তাঁহার অকপট দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক দ্রদর্শিতার বিষয়
জানা যায়। এই পত্রে তিনি বলেন,—

Although my age will not permit me to take an active part in the proceedings of the Society yet as I cannot forego the pleasure of participating in an undertaking so laudable and conducive to the future interests of our country I request you to inform the Society that I would feel myself honoured by their proposing me as Honorary Member and President of the Institution.

The necessity of the formation of a well-organised Society to represent the wants and grievancess of our country before the British Parliament has too long been felt but it grows imperative on so momentous an occassion as the termination of the East India Company's Charter. The noble objects therefore contemplated by the Society cannot but receive my hearty concurrace.

As the attempts which have hitherto been made by our countrymen in furtherance of the above views have proved abortive I trust the Society will be guided by such sound principles as to secure the permanent existence and give efficiency to all its proceedings.

রাজা রাধাকাস্ত দেব মৃত্যু দিন পর্যান্ত ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতির পদ অলঙ্কত করিয়াছিলেন। শারীরিক অস্কস্থতা ও বার্দ্ধক্যজনিত অপটুতা সত্ত্বেও তিনি সভার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায়

হয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যোগদান করিতেন নতুবা এ সম্বন্ধে পত্র দারা লিখিতভাবে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিতেন। ভারতবর্ষে কৃষ্ণাঙ্গ ও শেতাঙ্গদের বিচারের জন্ম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। ঐ বৈষম্য দূর ক্রিবার প্রথম উত্যোগ করেন ভারত-সরকারের আইন-সচিব লর্ড মেকলে মহাশয়। পরে আইন-সচিব ড্রিকওয়াটার বীটন, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার ইহার জন্ম চেষ্টা করেন। তৃতীয় বার এই উদ্দেশ্যে আইনের পাণ্ডলিপি প্রচারিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে তৎকালীন আইন-সচিব বঙ্গের পরবর্ত্তী লেফ্টেনান্ট গবর্নর সার পিটর গ্রাণ্ট কর্ভৃক। ভারতবাসীরা আইনের উপকারিতা অহুভব করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাবে সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। বলা বাছল্য, ইংরেজের। প্রস্তাবিত আইনের ঘোর বিরোধী ছিল এবং ব্যঙ্গ করিয়া ইহার নাম দিয়াছিল 'ব্লাক আক্টি' বা কালো আইন। অন্তাক্ত বাবের মৃত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার। ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করে। ক্লফাঙ্গদের পক্ষে ভারতবর্ষীয় সভা আইনের সমর্থনে কলিকাতা টাউন হলে ৬ই এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখে একটি বিরাট জনসভার অমুষ্ঠান করেন। অস্কৃতা নিবন্ধন সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলেও পত্র ঘারা তাঁহার অভিমত সভায় জানাইয়াছিলেন। ১০ এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রথানির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরপ দিয়াছেন.—

সকল প্রকার প্রজার বিচারকার্য্য এক প্রকার নিরমে নির্বাহ করাই রাজার কর্ত্তব্য হয়। খেতাঙ্গদিগের বিচার কেবল স্থপ্রিম কোটে এবং এতদ্দেশীর কৃষ্ণাঙ্গগণের বিচার মফ:খল আদালতে হইলে রাজার পক্ষপাত হয়, অভএব প্রস্তাবিত নিয়ম সর্ববিধারেই উত্তম হইরাছে, ইংবাজেরা যথন এদেশের প্রজারণে গণনীয় হইরাছেন তথন তাঁহার্দিগের অপরাধের বিচার নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রকার নিয়ম করা কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না.…।

এই সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র ও ভারত-বন্ধু জৰ্জ টমসন বক্ততা করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র-ক্লত 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অন্থবাদ প্রকাশিত হইলে এতদেশীয় খেতাঙ্গ নীলকরগণ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা ধথন জানিতে পারিল যে, এই অন্থবাদের জন্ম পান্রী লঙ সাহেব দায়ী তথন তাহারা কলিকাতার স্থপ্রিম কোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে। এই মোকদ্দমায় লঙ সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও এক সহস্র টাকা জরিমানা হয়। মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারপতি সার্ মর্ডাণ্ট ওয়েল্স বাঙালী-জাতির চরিত্রের উপরে দোধারোপ করেন। লঙ্গ সাহেবের মোকদ্দমায় ধেমন, বিচারাদন হইতে ওয়েল্সের এইরূপ কট্লিতেও তেমনি ভারতবাসীদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য উপন্থিত হয়। ২৬ আগস্ট ১৮৬১ তারিধে রাজা রাধাকান্তের শোভাবাজার বাটির নাটমন্দিরে তাঁহারই সভাপতিত্বে একটি বিরাট্ জনসভা অন্থটিত হয়। কলিকাতার গণ্যমান্য প্রায় সমৃদয় লোকই ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। রাধাকান্ত দেবের সহায়ে সভার উদ্দেশ্য কিরূপ সাফ্ল্যমণ্ডিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধ ১৪ এপ্রিল ১৮৬২ তারিধের 'সোমপ্রকাশ এইরূপ লেখেন,—

 বিচারকালে সর মর্ডান্ট ওয়েল্স যাবতীর বাঙ্গালিকে গালি দিয়াছিলেন বলিরা এতদেশী সম্পার প্রধান লোক একত্র ইইরা সভা বাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটাতে এক সভা করিয়া সর মর্ডান্ট ওয়েলেসের ছঃস্বভাবের বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক ঐ আবেদন পত্রে সাক্ষর করেন। বিশেষ আশ্চর্ব্যের বিষয় এই, আবেদন পত্র গোপনে মুক্তিত ইইয়া সাক্ষরার্থ প্রায় এক মাস চতুর্দ্দিকে প্রেরিভ হয়, ইংলিশমান ও হরকরা সম্পাদক এক থণ্ডের জক্ত ৫০০ টাকা দিজে চাহিয়াছিলেন, এরূপ একতা ইইয়াছিল যে, তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই। সর চারল্স উড আবেদনের উত্তর দান কালে মর্ডান্ট ওয়েল্সকে সাবধান করিয়া দিলেন। । ।

প্রথম ভারত-সচিব সার্ চার্লস উড এই ব্যাপারে এবং নীলকরদের স্বার্থমূলক অক্যান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইতে সন্মতি না দেওয়ায় এই সময়ে ভারতবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করেন। বলা বাছল্য, স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণ অহরহ এই হেতু তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে থাকে। ভারতবাসীরা যে সার্ চার্লসের ভারত-হিতে বিশেষ অবহিত ইহা প্রদর্শনের জন্ম ভারতবর্ষীয় সভা তাঁহাকে একথানি অভিনন্দন-পত্ত প্রেরণের উল্যোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন। এ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষীয় সভা-গৃহে হিন্দু মুসলমান প্রধানেরা মিলিত হইয়া ১৪ মার্চ ১৮৬৩ তারিথে যে সভা করেন তাহারও সভাপতিত্ব করেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তিনি সার্ চার্লস উডের মঙ্গলকর কার্যাবলীর প্রশংসা করিয়া একটি হৃদয়্মাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা-সম্পর্কীয় বিষয়সমূহের আলোচনা কালে গবর্মেন্ট রাধাকান্ত দেবের অভিমত চাহিয়া পাঠাইতেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড স্টানলি, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক ডেস্পাচ বা সরকারী বিধান আলোচনা করিয়া প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষের দেশীয় ভাষাসমূহই (provincial languages) তথাকার শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। বাংলা-সরকার এই উপলক্ষ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিক্ষানীতিবিদের অভিমত আহ্বান করেন। ইহাদের মধ্যে রাধাকাস্ত দেব এক জন। রাধাকাস্ত শুধু মাতৃভাষা শিক্ষার উপর জোর দেন নাই, মাতৃভাষা সম্যক্রণে আয়ভ করিয়া যুবকগণ যাহাতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সেজগু উপযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষেও মত দেন। তাঁহার কথায়—

As soon as the people will begin to reap the fruits of a solid vernacular education, agricultural and industrial schools may be established in order to qualify the enlightened massess to become useful members of society. Nothing should be guarded against more carefully than the insensible introduction of a system whereby, with a smattering knowledge of English, youths are weaned from the plough, the axe and the loom, to render them ambitious only for the clearkships for which hosts would besiege the Government and Mercantile offices, and the majority being disappointed (as they must be), would (with their little knowledge inspiring pride) be unable to return to their trade, and would necessarily turn yagabonds.

রাজা রাধাকান্ত দেব স্থরাপান নিবারণ প্রচেষ্টারও একজন বিশেষ উত্যোগী ছিলেন। একেশ্বরবাদী আমেরিকান্ পান্ত্রী, সি. এইচ. এ. ডাল সাহেব গত শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থরাপান নিবারণের জন্ত কলিকাতার আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে ভারতীয় যুবকদের ঘারা এই কথাগুলি স্বাক্ষর করাইয়া লইতে আরম্ভ করেন—'আমরা কখন মাদকন্তব্য সেবন করিব না।' রাধাকান্ত দেব এই বিষয় সম্পর্কে ডাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি ডাল সাহেবের 'টেম্পারেন্স্ প্রেক্ত' বাংলায় অন্থবাদ করিয়া পঞ্চাশ খণ্ড

তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। রাধাকান্ত তাঁহাকে স্থপ্টর হইতে ২৩এ নবেম্বর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম 'সোমপ্রকাশে' (১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৩) প্রকাশিত হয়। আমরা এই পত্রখানি এখানে দিলাম.—

### প্রিয় সহাদ!

আমি একণে বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমার মনোবৃত্তিসকল অভাপি युवांत्र क्वांत्र प्रवल चाह्न । विराग हिवत प्राट्य अवः मर्छ छेहेलियम বেকিল্কের সময় অবধি বঙ্গদেশের যে সকল আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি মহৎ মহৎ বিষয়ের পরিবর্তন হইয়াছে, সেই সমূদর আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তর্বধ্যে কতকগুলির নিমিত প্রমারাধ্য প্রমেশ্বকে অহ্রহ অগণ্য ধন্তবাদ দিতেছি। আর কতকগুলি বিষয় এইরূপ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, যাহাতে তুঃধ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। ঐ সকলের মধ্যে মত্তপান স্পূতা বহু বিস্তৃত হইয়াছে, এবং দিন দিন সাতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে। স্থবাপান যে কত দোবাবহ তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, এতদ্দেশীয় কি অক্ত দেশীয় শাস্ত্রকারেরাও তাহা নিন্দনীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। পানদোৰ বৃদ্ধির প্রথম কারণ এই বে, মলুশালার সংখ্যা বুদ্ধি হওয়াতে যেমন মক্ষিকাগণ মাকড়সার জালে বদ্ধ হয়, সেইরূপ অবিষয়কারী যুবকগণ উহাতে প্রলোভিত হইতেছে। দিতীয় কারণ এই বে, নির্বোধ ব্যক্তিগণ আপনার দোবে এই নিন্দনীয় দোবে দূবিভ হুইতেছে। একণে আমার বক্তব্য এই যে, লোকে যাহাতে মাদকন্তব্য চইতে পরাত্ম্প হয়, সেই বিষয়ে ষত্মসহকারে চেষ্টা করুন এবং এতদেশীয় যুবকগণকে মন্তপানরূপ বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সভর্ক হইবা পৰিশ্ৰম স্বীকাৰ কক্ষন। সাধ্যাসুসাবে ৰতদূৰ পাৰেন, মাদক নিবারণরূপ পবিত্র যুদ্ধে লোকদিগকে সৈক্তরূপে সংগ্রহ করিতে চেপ্তা কত্বন। আমি অবগত আছি বে, শত শত হিন্দু যুবকগণ উপদেশ ও

পরামর্শ প্রাপ্তির আশরে আপনার নিকট গমন করিরা থাকেন এবং আপনি ভ্রমণকালীন কিয়া কোন সাধারণ সমাজে দেখিতে পাইলে, তাঁহাদিগকে চিভোমাদক মাদক স্তব্য হইতে বিরত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রিরতম ড্যাল! আমার এইসকল অভিযত বাক্যের যত অমুসরণ করিতে পারেন, তত চেষ্টা করিবেন।

রাজা রাধাকান্ত বাহাত্ব

## রাজসম্মান ও মৃত্যু

রাধাকান্ত দেব জনসেবার পুরস্কার-স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে সরকারের নিকট ইইতে বিশিষ্ট চিহ্ন ও উপাধি লাভ করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ক্ষেত্রুয়ারি বড়লাট লর্ড আমহাস্ট থেলাৎ ও শিরপেচ দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তিনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর রাজা বাহাত্তর এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রিল বৃন্দাবনবাস কালে কে. সি. এস. আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতবাসীদের মধ্যে রাধাকান্তই সর্ব্বপ্রথম শেষোক্ত উপাধি লাভ করেন।

রাধাকান্ত দেব স্থদীর্ঘ কর্মজীবন হইতে ১৮৬৪ ঞ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন। এখানে তিন বৎসর অবস্থানের পরে ১৮৬৭, ১৯এ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়।

## ঢারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

রাধাকান্ত দেব প্রাচীনপন্ধী ছিলেন, এই জন্ম পরবর্ত্তী কালে এক শ্রেণীর লোকের নিন্দাভাজনও হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসময়ে ধর্মে নিষ্ঠা, জ্ঞানে গভীরতা, বিশুদ্ধ চরিত্র, মধুর ব্যবহার এবং সমাজ-হিতৈষণার জ্বন্য তিনি বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদারের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আদর্শ প্রজারঞ্জক জমিদাররূপেও তাঁহার খ্যাতি স্থবিস্তৃত ছিল। ১৮৩২, ২৭ জুন শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন,—

বাব বাধাকান্ত দেবের সঙ্গে ষ্তাপিও আমারদিগের ভাদুশ আলাপাদি নাট তথাপি আমরা ইহা জানি যে যথন যাঁহার সঙ্গে তাঁহার আলাপাদি ভটমা থাকে সে অতি শিষ্টতারপ। তাঁহার ধর্মবিষয়ক আচার ব্যবহারেতে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশর বাহা কহিবেন স্মতরাং ভাহাই আমারদের বিশাস্ত। উক্ত বাবু শ্বয় বিবিধ বিভাতে বিশান এবং সাধারণ বিভাগ্যাপনের প্রধান পোবক ও প্রয়োক্তক ইছা কে না অবগত আছেন। তিনি প্রথমাবধি হিন্দু কালেজ ও কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু পাঠশালার কর্মে অক্টাপেকা অত্যন্ত মনোবোগী আছেন এবং চক্রিকাপ্রকাশক মহাশ্যাপেকা অগ্রসর হইয়া তিনি স্বদেশীয় বালিকারদের বিভাগায়নের বিষয়েও পোষকভাচরণ করিয়াছেন। শ্বরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরম্ভকালে ত্রিশ জন বালিকার বিভার পরীক্ষা লইতে তাঁহার বাটীতে **एन्था निवाह्य। कनिकाछात्र मर्था अथम य हिन्नू कन्नाता विज्ञानिकार्थ** বিদ্যালৰে আনীতা হয় সে ঐ বালিকারা। এবং শ্রীমতী বিবি উইলসনের পাঠশালাতে যে অনেকবার বালিকাগণের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও ঐ বাবুকে আমরা দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি বালিকারদের যাহাতে বিভা-শিক্ষাতে উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাব্যোপদেশ তাহারদিগকে দিরাছেন এবং বিভালাভে কিদুশ উপকার এমতও তাহারদিগকে অনেক উপদেশকতা করিতে তাঁহাকে দেখা গিরাছে। আমরা ইহা হইতেও অধিক বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি তাঁহার কিরৎ জমীদারী দিয়া আমারদের গমনাগমন থাকাতে তাঁহার কতক প্রস্লারদের সঙ্গেও পরিচর

আছে অতএব আমরা সানন্দে লিখিতেছি জমীদারস্বরূপেও তিনি অতি সন্ধিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত আমরা জ্ঞাত আছি।

রাধাকান্ত দেব তাঁহার সময়ে বহু বিষয়েই অগ্রণী ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে বাঁহারা তাঁহাকে পুরাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত, দে-যুগের অগ্রবর্ত্তী দলের প্রথমস্থানীয় পাদ্রি রুক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিই তাহা সপ্রমাণ করে। রাধাকান্ত দেবের শ্বতিসভায় (১৪ মে, ১৮৬৭) প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

To the remarks made on the Rajah's retrograde movements and his obstructions to progress, I can only say that it is unfair to compare him with persons who were his juniors by more than half a century, as unfair, indeed, as it would to disparage the statesmanship of a by-gone politician, such as Mr. Pitt, by saying that he was no reformer, or that he did not propose household suffrage. A man in this respect can only be compared with his own contemporaries. Judged by such a standared, the Rajah would certainly appear not behind, but in advance of his equals in age.

## গ্রস্থাবলী

বাধাকান্ত বিরচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থগুলি এই---

১। **नीडिकथा।** এপ্রিল ১৮১৮। পু. ৩৫।

নীতিকথা পাঠশালার নিমিন্তে কলিকাতা স্কুলবুক সোদাইটী বারা বাললা ভাবার তর্জনা করিয়া সংগ্রহ ও মৃত্যিত করা গেল C. S. B. S. কলিকাতা শ্রীবিখনাথ দেবের ছাপাথানার ছাপা হইল ইং ১৮১৮ এপ্রিল মাস

ইংরেজা ও আর্বী হইতে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অত্বাদ করিয়া

ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অনুবাদ করেন রাধাকান্ত দেব, ভারিণীচরণ মিত্র ও রামকল দেন।\*

## 

শব্দকল্পেন: অর্থাৎ এতদেশর সমন্ত কোবাশেব শার সক্ষণিতাকারাদি বর্ণক্রম বিশ্বন্ত থাতু শব্দ তদমুবর নিঙ্গ নানার্থ পর্যায় প্রমাণাদি সহিত তন্তদ্ধন প্রসন্তোখিত কাব্যানভার হল: প্রভৃতি লক্ষণোদাহরণ ক্রবাঞ্চণ রোগনিদান স্থৃতি ব্যবস্থাদি সংযুক্ত সর্বাদর্শন মতামুসারি সংস্কৃতাভিধানং

প্রথম খণ্ড ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ও শেষ (সপ্তম) খণ্ড ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে । প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

৩। **বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ।** ইং ১৮২১। পৃ. ২৮৮। ইহার ভূমিকার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি,—

স্কুল সোসাইটি তেদারা পাঠশালার উপযোগি নানা প্রকার ব্যংপাদক গ্রন্থ প্রস্তুত ও করির। কলিকাতার সকল পাঠশালার এবং অক্সত্র বিবরণ ও গুরুরদিগের অর্থাদি দারা সাহাব্য করা হইতেছে। ভাহাতে বালকেরদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির দারা উপকার বৃদ্ধি হইতেছে।

ঐ সমাজ সংস্থাপন হইলে পর তাহার হিতৈবী এবং গ্রন্থকজিব…
কোন ইংরেজের প্রার্থনাতে এক সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপুস্তক ইংরেজী রীজ্যমূসারে
প্রম্ভত করা গিরাছিল। কিছু কালাস্তরে সেই পুস্তক ঐ সমাজস্থ সকলে
গ্রাহ্ম করিরা ছাপাইবার অমুমতি দিলেপর তাহাতে নানা উপকারক বিষয়
সংযুক্ত করিয়া এই বাহলা গ্রন্থ প্রস্তুত করাগিয়াছে। ইহার বিস্তারিত
নির্থকি ব্যক্ত হইবেক। ইহাতে আরহ অনেক আবশ্রক বিষয় সংকলন

এ-সব্বে সাহিত্য-সাধ্ব-চরিতমালার শ্রীবৃক্ত ব্রেজ্ঞনাথ বন্দ্যোপাধ্যার-ভৃত
 সংখ্যক পৃত্তক কোট উইলিরম কলেজের পণ্ডিত', পৃঠা ২৩-২৪ জট্টব্য ।

করিবার বাঞ্চা ছিল কিন্তু গ্রন্থকাবের অনবকাশ এবং ঐ সমাজস্থ সাহেব-লোকের ঘর। প্রযুক্ত এবার ভাষা সংগ্রহ করা হইল না। বারাস্তরে ভাষা একত্র করিরা এবং এই গ্রন্থে যদি কোন দোর থাকে ভাষা ওছ করিরা পুনর্কার ছাপান যাইবেক। ওছ বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে জামিরাছে। এবং অনেক সংস্কৃত শব্দ ভাষার চলিত আছে। এবং লোকে কহে বে সাধুভাষা সে সংস্কৃতামুষাধিনী। এবং সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে ওছ লেখন পঠন ও কথন…না এ কারণ এই প্রস্থ ভাষা সংস্কৃত মিশ্রিত রচিত হইরাছে। অতএব গুণী ও গুণজ্ঞের নিকট প্রার্থনা এই ইহার কোন ক্রটি গ্রহণ না করিরা অমুগ্রহ পূর্বক গ্রাহ্ম করেন ইতি।

'বাকালা শিক্ষাগ্রন্থে' বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদি বিষয় আছে। ইহা হইতে 'সাঙ্কেতিবাক্য'গুলি (পৃ. ১৭৭-৮১) এখানে দিলাম।

অরণ্যে রোদন-নির্দ্ধরের নিকট আত্মত্রং কাতলা পডিয়াছে—ডাকাইতে মানুৰ कांग्रिशांट कथन वर्षात्म (पथ-भगांतिन (पथ কালীঘাটের চণ্ডীপড়া—এক কর্ম অনেকের ৰলিয়া প্ৰভাৱণা করা আগড়া ভাঙ্গা —নিফল কর্ম করা কুকুরের লেজ বি দিরা মলা—বাঁকা সোজা रेख्यत मही-रथन वाहात निकट बारक হয় না তথন তাহারি গাদা পিটিয়া ঘোড়া করা—অধমকে উত্তম উদারণিও বুধার যাডে-একের কর্মে অস্তুকে নিযুক্ত করে চম্পৎ করিল-পলায়ন' করিল উড়কুড় তুলে দেওন—হশৃত্বল কর্পে বিশৃত্বল চাকি ডুবিল--- হুৰ্ব্য অন্ত গেল ठाक्टि नाई-- ठोका नाहे উনপঞ্চাশ হইয়াছে---পাগল হইয়াছে

চূড়ান্ত হইল-শেব হইল

চেপরা বিচি-তওল

ওর নাই-সীমা নাই

কাৰে মাটি-অধোদেশ দৰ্শন হইতেছে

হাতারিরার নৃত্য-কর্মের শুখুলা নাই क्रमार्फन इत्र नारे-एडाकन इत्र नारे তেলা মাধার তেল দেওয়া--বাহার আছে ভাহাকে দেওরা দক্ষিণহন্তের ব্যাপার—ভোজন দা কুমডার সম্বন্ধ—ছেডছেদকতার সম্বন্ধ দীর্ঘপত্র--- চিরকারী ছুৰ্বাৰনে মুক্তা ছড়ান-মূৰ্থ নিকটে সদালাপ পঞ্চত পাইরাছে-মরিরাছে পটোল তুলিয়াছে-পলায়ন করিয়াছে পদ্মনাভ হইরাছে—শরন হইরাছে পল কিনিয়াছে-পলায়ন করিয়াছে পলা কড়ি তুলিল—পলায়ন করিল পাছডীগায় দেও—শাশুড়িয়া হও কুটকাট হইরাছে-প্রকাশ হইরাছে, ছাড়া-ছাডি হইরাছে क्नाङाना कतिया नও-- मर्सज इटेंटि কিঞ্চিৎ লও বক্ধাশ্মিক-কাল্লনিক ধাশ্মিক বকে গিরাছে-জকর্মণা হইয়াছে বরের খরের মাসী, কনের খরের পিসী-উভয় পক্ষে বে থাকে বৰ্ষণে ভেজা-বধুকৰ্মা হওয়া বাষের মাসি হইলেন-পুনরাগমন করিলেন বাঘের যা করিয়াছে—ক্ষত খুটেং বাডাইয়াছে ৰাডম্ভ---নাই বাহান্তরিরা হইরাছে-অজ্ঞান হইরাছে

বামনের গল-অল আহার করিয়া অনেক क्रक रत বাইশের দফা— ভোজন বিডাল তপৰী—ভণ্ড তপৰী বুড়া সালিকের ঘাড়ের রে'ারা উপড়ান---প্রাচীনকে শিক্ষা দেওন বেগুন ভোলা—অল্লং লওয়া বেড়েকে বোমরা করা—ছোটকে বড় করা ভন্মে যুত ঢালা—কর্ম্ম নিক্ষল হওয়া ভিটার মৃঘু চরাণ-সর্বনাশ করা जुरम्थान-काकी रम्खन महेका मात्रिशांट्—निजा हल चाटह, त्यर<sup>े</sup> কবিয়াছে মূলা ভোলা-মূলোৎপাটন করা ক্লক মাতায় তেল দেওয়া—বাহার নাই ভাহাকে দেওয়া শাক থাও-শাশুডিয়া হও শেরালের যুক্তি—রাত্রিতে পরামর্শ হর প্ৰাতে নাই শ্রীষরে পাঠাও-কারারারে পাঠাও এইরি কর-গমন কর সট্কিয়াছেন-পলাইয়াছেন সাত কথার মধ্যে পাঁচ কথা-এক কথার উপর অস্ত কথা, বড় কথার উপর ছোট হাত বোড়া আছি-কর্ম্বে নিযুক্ত আছি হাত মারা--ফাকি দিয়া লওয়া, অধিক লওয়া হাত লাগিয়াছে—হত্তগত হইয়াছে

- ৪। সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা শিক্ষা-গ্ৰন্থ। ইং ১৮২৭। পৃ. ১১১। ইহা 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্ৰন্থে'ৰ সংক্ষিপ্ত সংস্কৰণ।
- ধ। পদাবলী। বৃন্দাবনবাস কালে (১৮৬৪-৬৭) ছুই ভাগে প্রকাশিত। ১ম ভাগের সমাপ্তি এইরূপ:—

অথ ভনিতা।

গুৰুপদ কৰি আস, রাধাকাস্ত দেব দাস, রাজোণাধি কলিকাতা বাস।

এবে বুন্দাবন স্থিতি, বচে পরার সংহতি.

গান করে গদাধর দাস ।\*

work, in Persian, by Baboo Radhakant Deb, of Calcutta. Pp. 32.

রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

मःवाप्तभाव्य स्मकारमञ्जू कथा, २३ थ७, भृ. ४०२ ।

ভক্টর স্থলী ভিকুমার চট্টো পাধ্যায় ঃ— "দাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" সাধারণ পাঠক ও বিশেব অনুসন্ধানী, উভরের ক্ষপ্ত তথ্যের ভাতার হইরা থাকিবে। বিভাগাণর, রামমোহন, মধুস্দন, বহিব প্রমুখ বাদালা তথা ভারতের শ্রেট চিন্তানেতাদের চরিত্র ও তাঁহাদের রচনাবলীর আলোচনার এই "চরিতমালা" বহু কাল ধরিয়া প্রামাণিক প্রক বলিয়া প্রণা হইবে, এ বিবরে সন্দেহ নাই। আমি এই পুত্তিকাঞ্জলির অনেকগুলির সন্দেই অলবিত্তর পরিচিত, এগুলি হইতে বিশেব জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবার আলা। পোষণ করিনা। এই উপবোগী, স্থলিখিত এবং স্বমৃত্তিত পুত্তকগুলি প্রকাশ করা পরিবদের পক্ষে বিশেব উচিত কার্য্য হইরাছে।"

ভক্টর সুশীলকুমার দে ?—"পৃতিকাওলি আকারে বৃহৎ না হইলেও প্রকারে বিশিষ্ট। -- আসল কথাওলি কথার বাহলো বা ভাবের আভিশব্যে চাপা পড়ে নাই। পাতিতার আড়বর না বাকিলেও, বহু পরিপ্রম ও গবেবণা হারা করু নৃত্রন তব্যের নিপুণ ও সংবত সমাবেশের মধ্যে পাতিতোর অভাব নাই।

#### সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা---২১

# দীনবন্ধু মিত্র

# मीनवक् िया

# थीत्रद्धनाथ वत्न्त्राभाषाग्र



বঙ্গীয়–সাহিত্য–পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহারণ ১৩৪>
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—বৈশাথ ১৩৫০
মূল্য চারি আনা

মুক্তাকর—শ্রীস্তেনাথ দাস
শ্রিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, ক্রিকাড়া
৩—১৫৷৪৷১৯৪৩

## উপক্রমণিকা

বিশ্ব ৬৬ বংসর পূর্ব্বে ১২৮৩ বন্ধানে দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী লিখিতে বিসয়া বিশ্বমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার এখনও সময় হয় নাই।" কিন্তু তৃ:খের বিষয়, প্রায় তিন পোয়া শতান্দী কালের মধ্যেও দে সময় আর বাঙালীর হইল না। অথচ ইহার সম্বন্ধেই বিশ্বমচন্দ্র সেদিন লিখিয়াছিলেন, "এই বন্ধদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ্ধ ছিল না?" সেই দীনবন্ধুকে আমরা বিশ্বত হইতেছি।

বাংলা-সাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান আজ আর অস্থীকার করিবার উপায় নাই; তাঁহার নিমটাদ, ঘটিরাম, নদেরটাদ, হেমটাদ, লীলাবতী বাঙালীর দৈনন্দিন স্থতিতেও সজীব; তাঁহার 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' বাংলা দেশের সে যুগকেও এ-যুগে সঞ্জীবিত করিয়া রাধিয়াছে; তাঁহার 'নীলদর্পণ' আজ বাংলা দেশের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

বিষমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনচরিত লেখেন নাই; আমরাও লিখিতেছি না। তাঁহার জীবনীর উপাদানমাত্র আমরা এই ক্ষুদ্র পুত্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। ভবিশুতে যদি কোনও সাহিত্যরদিক বাঙালী বাংলা-সাহিত্যে দীনবন্ধুর ঝণশোধ করিতে প্রয়াসী হন, আমাদের এই উপকরণে তাঁহার সাহায্য হইবে। বিষমচন্দ্রের সংগৃহীত উপকরণ আমরা প্রায় সম্পূর্ণ ই ব্যবহার করিয়াছি।

## বাল্য ও ছাত্রজীবন

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধিমচন্দ্র "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাত্রের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা" লেখেন। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী সম্বন্ধে তাহাই আমাদের একমাত্র উপজীব্য। বৃদ্ধিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বাল্য ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ—

পূর্ব্ব বাঙ্গালা বেলওরের কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনের কর ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে চোঁবেড়িয়া নামে প্রাম আছে। যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী এই প্রামকে প্রার চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে; এই জ্বল্ল ইহার নাম চোঁবেড়িয়া। সেই প্রাম দীনবন্ধুর জ্বন্মভূমি। এ প্রাম নদীয়া জেলার অস্তর্গত। বাঙ্গালা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাল্প সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে; দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের স্থল।

সন ১২৩৮ শালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাটাদ মিত্রের পুত্র। তাঁহার বাল্যকাল-সম্বন্ধীয় কথা অধিক বলিবার নাই। দীনবন্ধু অল্পবয়সে কলিকাভার আসিয়া, হেয়ার স্কুলে ইংরেজি শিকা আরম্ভ করেন।…

দীনবন্ধু হেরাবের কুল হইতে হিন্দু কালেকে যান, এবং তথার ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কালেকের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।—'বল্লিমচক্রের রচনাবলী', \*বিবিধ", পৃ. ৭৪, ৭৬।

বিষমচক্র দীনবন্ধুর ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না; তিনি লিখিয়াছেন:—

দীনবন্ধুর পাঠাবস্থার কথা আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচর ছিল না।

দীনবন্ধুর অক্তম পুত্র ললিভচল্ল মিত্র পিতার লক্ষতারিথ—১২৩৬ চৈত্র বলিরাছেন।

দীনবন্ধুর ছাত্রজীবনের কথা জানিতে হইলে সেই সময়কার সরকারী শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টগুলি সষত্বে পাঠ করা আবশ্রক। আমরা শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্ট হইতে দীনবন্ধুর ছাত্রজীবন সম্বন্ধে ষেট্কু ভথা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এখানে তাহার উল্লেখ করিব।

দীনবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কল্টোলা ব্রাঞ্চ স্থলে প্রবেশ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সে সময়ে হিন্দুকলেজ ব্রাঞ্চ স্থল বা হেয়ার সাহেবের স্থল নামেও পরিচিত ছিল; ১৮৬৬ এটাজে এই ব্রাঞ্চ স্থলেরই নামকরণ হয়—হেয়ার স্থল। ১৮৫০ এটাজে দীনবন্ধু কল্টোলা ব্রাঞ্চ স্থল হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তিপরীক্ষার ফল নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

History 21. 25; Geography 23; Grammar 27; Mathematics 28.25; Trans. from Vernacular 40; Oral examination 17. Total 156.5. Total value 300.

কলুটোলা আঞ্চ স্থূল হইতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়া দীনবন্ধু ১৮৫০ প্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের চতুর্থ প্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫১ প্রীষ্টাব্দে তিনি চতুর্থ প্রেণী হইতে পুনরায় জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং যথাসময়ে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তিপরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি:—

#### FOURTH CLASS.

Literature 86.4; Mental Philosophy 39; History 59.2; Pure Mathematics 89.5; Mixed Mathematics 47.5; English Essay 20; Vernacular Essay 85. Total 276.6.†

General Report on Public Instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, From 1st October, 1849, to 80th September, 1850, p. ccxxxviii.

<sup>†</sup> Genl. Rep....From 1st October, 1850, to 80th September, 1851. p. exlii.

দীনবন্ধু হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের মধ্যে এই বৃত্তিপরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

পর-বৎসর—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু হিন্দুকলেব্দের তৃতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তিপরীক্ষার ফল এইরূপ:—

#### THIRD CLASS.

Year in the College—1 Year. Literature 38; Mental Philosophy 36; Pure Mathematics 54.5; Mixed Mathematics 51; History 55; English Essay 22.5; Vernacular Essay 30. Total 287.\*

এবারও তিনি হিন্দুকলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে বাংলার্য্ব সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য-তালিক। নিমে দেওয়া হইল:-

#### THIRD CLASS.

#### Literature.

Prose.-Johnson's Rambler.

Poetry.-Richardson's Selections from Thomson.

History.—Elphinstone's History of India, Vol. II. to end of Book IX.

Mental Philosophy.-Abercrombie's Moral Feelings.

- Intellectual Powers, Part V.

#### Mathematics.

Conic Sections, (as in Goodwyn.)

Theory of Algebraical Equations,

Mechanics, (as in Potter and Snowball.)

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেব্দের সেসন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কোন বৃত্তিপরীক্ষা হয় নাই। তবে এই বৎসর ১৯এ জামুয়ারি তারিখে দীনবন্ধ শিক্ষকতা

<sup>\*</sup> Ibid., From 1st October, 1851, to 30th September, 1852.

কর্ম্মের পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।\* শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে প্রকাশ:—

TEACHERSHIP EXAMINATION. The examination of candidates for employment in the Education Service has been continued, and the names of those candidates who have passed are as follows:—

1853.

19th Jan., Khetternath Addy, ... 3rd Grade.
Dinnobundoo Mitter, ... 3rd ,,

These examinations were instituted with a view to obtain some classification of the School-masters and to regulate their promotion by the order of merit. The Council regret that they are not better attended.

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে দীনবন্ধু ১৮৫৪ খ্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া পুনরায় ৩০ ্টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তিপরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি:—

#### SECOND CLASS.

No. of Years held Scholarship—1; Senior or Junior Scholarship-holder—Senior; Literature Proper 51.8; Moral Philosophy and Political Economy 38; History 60.5; Pure Mathematics 66.5; Mixed Mathematics 73; English Essay 84.5; Translation 34. Total 858.3. Retains Rs 80.1

<sup>\*</sup> দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর 'তমোলুক পত্রিকা' (১ম পর্ব্ধ, ৪র্থ বড, পূ. ১২৮)
লিখিরাছিলেন:—"••দীনবন্ধু বাবু বিদ্যালয় পরিত্যাদের পর কিছু দিন কলিকাতার
ছিল্মু কালেজের শিক্ষকরণে নিবুক্ত থাকেন••।" এই সংবাদের মূলে কোন সত্য নাই
বলিরাই মনে হর; অন্ততঃ শিক্ষাবিষয়ক রিপোটে ইহার কোন উল্লেখ পাই নাই।

<sup>†</sup> Genl. Rep....From 80th September, 1852, to 27th Jan. 1855. p. xlvi.

<sup>‡</sup> Ibid., Appendix D. p. cccxxv.

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে দীনবন্ধুর নাম পাওয়া যাইতেছে না। তিনি এই বৎসর পাটনার পোন্টমান্টার নিযুক্ত হন।

## চাকুরী-জীবন

বন্ধিমচন্দ্র দীনবন্ধুর চাকুরী-জীবনের যে ইতিহাস দিয়াছেন, আমরা নিমে তাহা উদ্ধত করিতেছি:—

বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবদ্ধ কালেজ পবিত্যাগ কবিয়া, ১৫০২ বৈতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টাবের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া স্থ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িয়া বিভাগের ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়া যান। পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তথন বেতনবৃদ্ধি হইল না; পরে হইয়াছিল। পা

উড়িব্যা বিভাগ ইইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হরেন, এবং তথা ইইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীলবিষয়ক গোলবােগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাস্থ্য বিশেষরপে অবগত ইইয়ছিলেন। তিনি এই সময়ে "নীল-দর্পণ" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বন্ধ করিলেন।…

ঢাকা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনৰ্ববাৰ নদীয়া প্ৰভ্যাগমন করেন। ফলত: নদীয়া বিভাগেই তিনি অধিক কাল নিযুক্ত ছিলেন; বিশেষ কাৰ্য্য-নিৰ্ববাহ জন্ত তিনি ঢাকা বা অঞ্জন প্ৰেষিত হইতেন।

ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন-পরে দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী" প্রণয়ন করেন। উহা কৃষ্ণনগরে মৃদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রটি দীনবন্ধু প্রভৃতি করেক জন কৃতবিভের উভোগে স্থাপিত হইরাছিল, কিছ স্থারী হর নাই।—'বৃদ্ধিসচক্রের রচনাবলী', 'বিবিধ', পূ. ৭৬-৭৭, ৭৯ ৷

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসন্ধিক হইবে না। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে দীনবন্ধু 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্বস্ত্র মুখোপাধ্যায়ের শ্বতিরক্ষার সহায়তাকল্পে একটি বিরাট্ সভার আয়োজন করেন। ১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে হরিশ্চন্ত্রের মৃত্যু হয়। এই শ্বতিসভায় দীনবন্ধু একটি হদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। "কস্তুচিৎ কৃষ্ণনগর্বাসিনং" এই সভার বিবরণ ও দীনবন্ধুর বক্তৃতা প্রকাশের জন্ত 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রেরণ করেন। বক্তৃতাটি অতি দীর্ঘ বিলয়া 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক তাহার কিয়দংশ ১১ আগস্ট ১৮৬২ (২৭ শ্রাবণ ১২৬৯) তারিখে প্রকাশ করেন। তাহা হইতে নিয়াংশ উদ্ধৃত হইল :—

সম্প্রতি এক দিন প্রীযুক্ত বাবু বামতয় লাহিড়া, প্রীযুক্ত বাবু উমেশচল্র দত্ত ও প্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কর মহাশর সমবেত হইরা মৃত
মহাত্মা হরিশ্চক্র মুখোপাধ্যায়ের অরণার্থ কলিকাতা নগরীতে প্রারক্ব
অট্রালিকার সাহায্য করণের মন্ত্রণা করেন। দীনবন্ধু বাবুই প্রধান
সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া অকপট যত্ম সহকারে অত্রত্য মহারাজ্ব
বাহাত্মরের আদেশামূসারে এক সভার অমুষ্ঠান করেন। ২৬এ জুলাই
শনিবার বেলা ৪টার সময় পবলিক লাইব্রেরিতে এই সভা সংস্থাণিত
হয়। কৃষ্ণনগরন্থ বহুতর ভক্র ব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভা মপ্তপ
মিণ্ডিত করিয়াছিলেন। প্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ ঘোর মহাশর সভাপতি
পদে ব্রতী হন। অনস্তর দীনবন্ধু বাবু বে বক্তৃতা বারা সমাগত সভ্যগণকে আর্দ্র করিয়াছিলেন তাহা নিয়ে প্রকৃতিত করা গেল।

"হরিশ বাবু বেরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, হরিশ বাবু বেরূপ পরোপ-কারী ছিলেন, হরিশ বাবু বেরূপ স্থলেথক ছিলেন, হরিশ বাবু স্বদেশের উন্নতি জক্ত যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশ বাবু বাজপুরুষদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অবণার্থ কোন চিক্ত স্থাপন করা না করা সমান, কারণ তিনি চিরস্মরণীর, তিনি প্রাতঃস্মরণীর, তিনি ভূলিবার যোগ্য নন, তাঁহাকে ভূলেও ভোলা যার না। হরিশ বাবুর অবণার্থে কোন অট্টালিকা প্রস্তুত হউক বা না হউক তিনি আমাদের অস্তঃকরণ অট্টালিকার সহত বিরাজ করিতেছেন, হরিশ বাবুর স্মরণার্থ কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের হৃদর মন্দিরের আরাধ্য দেবতা হইরা আছেন, হরিশ বাবুর প্রতিমূর্ত্তি কোন রাজপথে স্থাপিত হউক না হউক, তিনি আমাদের স্মরণপথে দেশীপ্যমান দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু ভাবি কালে তাঁহার নাম বিলুপ্ত না হয় এবং সকল দেশেই এরপ সং প্রথা আছে বে, দেশের হিতকারী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহোদরের পরলোক হইলে তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার দেশস্থ লোকে কোন চিক্ত স্থাপন করিয়া রাথে, এই জন্ম 'হরিশ্চক্স সমাজ' নামক অট্টালিকার অন্ধ্রান হইরাছে।

"গ্রিশ্চন্দ্র শিশুকালে উপায় হীন ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার তাদৃশ সম্পত্তি ছিল না যে তাঁহাকে স্থচাক্ররপে শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বৃদ্ধি ছিল, তিনি প্রথমতঃ ইউনিয়ান ক্লে বিভাভ্যাস করিয়াছিলেন। তার পরে আপনি আপনার শিক্ষক হইয়াছিলেন, আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যুগ্য কলিকাতার প্রলিক লাইব্রেরিতে গিয়া সকল সংবাদ পত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন এবং তাগতেই যে ভ্বনবিখ্যাত বিভা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভ্বনবিখ্যাত 'গিল্পেট্রিয়াট' সংবাদপত্রেই প্রকাশ আছে। পিতা মাতা পরিজন প্রতিপালনের ভার তাঁহার কোমলক্ষেক পতিত হওয়ার তিনি অতি অল্পবর্ষে টালার নিলামে এক ক্ষুদ্র কেরাণির কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। মিলিটারি আতিটার ক্লেনারেল আপীশে

২৫ টাকা বেজনের এক কর্ম থালি হইলে তিনি পরীক্ষা দিয়া ঐ কর্ম প্রাপ্ত হন। হরিক্তম্ন শুভক্ষণে মিলিটারি আডিটার জেনেরেলের আপীশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐথান হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান হইল। তাঁহার কর্ম দক্ষতা দেখিয়া তাঁহার মনিব সাহেবেরা অভিশব্ধ সম্ভষ্ট হইরাছিলেন এবং বধন পদ্বা পাইরাছিলেন তথনই হরিশের বেজন.বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অভি অক্সকালের মধ্যে ঐ আপীশে হরিশের চারিশত টাকা বেজন হইয়াছিল।

"শিন্তকাল হইতেই হরিশের সংবাদ পত্রে অমুরাগ ছিল, কারণ তিনি জানিতেন সংবাদ পত্ৰই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদপত্তের ধারাই দেশের সভ্যতা সাধন হইতে পারে, সংবাদ পত্রের ঘারাই দেশের উপকার জনক বাজনিয়মের সৃষ্টি হইতে পাবে। তিনি প্রথমতঃ সংবাদ পত্তে স্থদেশের মঙ্গলজনক পত্র প্রেরণ করিতেন কিন্তু সম্পাদকেরা তাঁহাল সকল পত্র ছাপিতে সাহসী হইত না. এই জব্যে তিনি বিবক্ত হইয়া আপনি নিজে একখানি সংবাদ পত্তের স্ঠি করিলেন, সেই সংবাদপত্তের নাম 'হিন্দু-পেটি রাট', হরিশ্চন্ত অর্থলাভ করিবার জন্ত হিন্দুপেটি রাট প্রচার করেন नारे, क्वन चामरानव উপकाव कविवाद काम हिन्मूर्वि वार्वे अठाव করিয়াছিলেন, তিনি যথন ১০০১ টাকা বেতন পান, তথনই হিন্দু-পেটি য়াটের প্রথম সৃষ্টি হয় কিন্তু তখন ঐ পত্রে মাসে ৫০ টাকা করিয়া ঘর হইতে দিতে হইত, স্বদেশ অমুবাগী হরিশ্চন্ত তার জক্তে একদিনের তবেও কাতর হন নাই। কাতর হবেন কেন? তাঁহার অস্ত:করণ অতি মহৎ, তাঁহার অস্তঃক্রণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না, কেবল স্বদেশের উপকারই প্রমার্থ বলিয়া জানিত। হরিশুল্র যে কাগচে লেখনী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন সে কাগচে লোকসান ক দিন থাকিতে পারে ? হরিশের লেখা যে একবার পড়ে সেই মোহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার জগৎবিখ্যাত হিন্দুপেটি রাটের গ্রাহক হয়।

অভি অর দিনের মধ্যে হবিশুক্তের হিন্দুপেট্রিরাট হইতে ৩০০।৪০০ টাকা লাভ হইতে লাগিল। হিন্দুপেটি্রাট, হিন্দুবন্ধ্ হরিশ্চক্রের লেখার কৌশলে বঙ্গদেশে অভিশয় আদরণীর হইরাছে। কেবল বঙ্গদেশ কেন विमाजिह, ভারতবর্ষময় হিন্দুপেটি রাটের গৌরব হইরাছে। कি মাজাজ, কি বোম্বাই, কি লাহোর, কি আগরা সকল স্থানেই হিন্দুপেটি যাটকে অতি সাহসী সংবাদ পত্র বলিয়া গণ্য করে। ইংলণ্ডেও হিন্দুপেটি য়াটের অতিশয় আদর হইরাছে। ইণ্ডিয়া কাউনদেলে আদর হইরাছিল, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে আদর হইয়াছিল, প্রীবি কাউনসেলে আদর হইয়াছিল। বিলাতে আবওবিজিনিস প্রোটেকশন নামক এক সভা আছে, বিলাতের রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম বাসেন। লোকদিগের উন্নতি সাধন করা সে সভার উদ্দেশ্য। হরিশের হিন্দুপেট্রিরাট এই সভার চকু হইরাছিল। হরিশ যে সকল মত প্রচার করিতেন এই সভার সভ্যগণ সেই মত অতিবিধের বলিয়া গণ্য করিতেন। কলিকাভার বুটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের একণে যে গৌরব দেখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্তের লেখনীর জোবে হইয়াছে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের দাবা ভারতবর্ষের যে উপকার জন্মিতেচে ভাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপটেনত গ্রহণ্রের নিকটে, গ্রহণ্র জেনেরেলের নিকটে, ইণ্ডিয়া কাউনসেলের সেক্রেটারির নিকটে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিরেসানের প্রস্তাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন এই ভারতবর্ষীর সভার যে অভিপ্রায় তাহা ভারতবর্ষের সমুদার লোকের অভিপ্রার, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভাবতবর্ষের সমূদায় লোক সম্বন্ধ হইবে, তাঁহারা জানিয়াছেন এই ভারত-বৰ্বীর সভা ভারতবর্বের পার্লিরামেণ্ট হইয়াছে। ভারতবর্বীর সভার সভ্য মহোদরেরা হরিশের বিজ্ঞা বৃদ্ধি কৌশল ও রাজকার্য্যে পারদর্শিতা বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হরিশকে পুজের মত ক্ষেহ করিতেন,

কোন মহৎ বিষয় স্থাপনা করিতে হইলেই তাঁহারা হরিশকে ভার্ক দিতেন, হরিশ সে বিষয় এমনি সমাধা করিভেন তাঁহারা সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং হরিশ দীর্ঘজীবী হউক, জগদীশবের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণের কি স্থন্ট ! তাঁহাদের কি পরিতাপ! তাঁহারা অতি অব্ধ দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

"গত ৫৭ সালের মিউটিনির সময় যে সময় সেপাইগণ রাজ বিজোহিতা করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কথনই ভূলিতে পারিব না। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অস্ত:করণ অন্তকার সভার সমুদায় লোকের অস্ত:করণ ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অস্তঃকরণ কুতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোকে ৰাগান্ধ হইয়া ভাৰতবৰ্ষের সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জক্ত চীৎকার ধানি করিতে লাগিলেন, তথন কাহার সাধ্য তাঁহাদের এই অসংগত মতে বিমত করে, তথন তাঁহাদের মতকে অকার মত বলিলে ফাঁসি হয়, তথন তাঁহাদের বিৰুদ্ধে একটা কথা কহিলে তদ্ধণ্ড কাটিয়া काल। आध्वा कान कीरेंग्र कीरें। शवर्गद खानदान नार्फ कानिः তাঁহাদের মতকে অক্সায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যত করিবার কত চেষ্টা হইরাছিল। এই ভয়াবহ সমরে আমাদের হরিশ্চন্ত্র, আমাদের হিন্দুবন্ধ হরিশ্চন্ত্র, আমাদের সাহসী হরিশ্চন্ত্র চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে ভিনি ভাঁহার লেখনী দারা স্বদেশের লোকদিগকে মাড়ৈ: মাড়ে: শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন, আর দিকে রাগান্ধ ইংরাঞ্জদিগের মতকে থণ্ড থণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। এবং যে সতুপায় ঘারা রাজ বিজ্ঞোহিতা একেবাবে নিরাকৃত হইবে এবং ইংবাজ-রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিবস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাক

করিতে লাগিলেন। আহা ! হরিশুন্ত কিছুমাত্র প্রাণের শঙ্কা করিভেন না, ভিনি কেবল দেখিভেন কিসে স্বদেশের উপকার হইবে, ভিনি স্বদেশের উপকারের কাছে তাঁহার জীবন অতিতৃচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে এক জন ইংরাজে যদি বলে এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলেছে তবে তাহাকে তৎকণাৎ কোন विচার না করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়া ফাঁসি দের, তা বলে कि হরিশ্চক্র পিচপা হবেন, তা বলে কি হরিশ্চক্র ষথার্থ কথা লিখিতে সঙ্কৃচিত হবেন, তিনি জানিতেন তাঁহার জীবন দিয়া দেশের ষদি किक्किप्याज छेनकात इत्र मिटे छाँत यर्षष्ठे। नार्छ क्रांनिः मरहानत्र, এই সময়ে হিন্দুপেটি য়াট সংবাদ পত্ৰকে অভিশয় আদর করিভেন, তিনি রাগান্ধ হন নাই, তাঁহার মহৎ অস্ত:করণ চঞ্চল হয় নাই। তিনি তাঁহার মহামুভৰ স্থপ্রিম কাউনসেলের সভাগণের পরামর্শ বেরূপ ভনিতেন সেইরপ হিন্দুপেটি রাট সংবাদ পত্রের পরামর্শও ভনিতেন, তিনি তাঁহার সভার সভাগণের ঘারা ষেরপ উপকৃত হইয়াছিলেন, সেইরপ হরিশ্চম্রের হিন্দুপেটি রাট পত্রধারা উপকৃত হইরাছিলেন। লার্ড ক্যানিং প্রতীকা করিয়া থাকিতেন হরিশ্চন্ত আগামি বারে কি লেখেন। এক দিবস হিন্দুপেটি বাট পৌছিবার সময় অভীভ হইরা গেল, হিন্দুপেটি য়াট না আসাতে লার্ড ক্যানিং ব্যস্ত হইয়া তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারিকে বলিলেন এখন পর্যন্ত হিন্দুপেটি রাট পাইলাম না ইহার কারণ কি ? প্রাইবেট সেক্রেটারি এই কথা তৎক্ষণাৎ हिम्प्रिको बाहे बद्धानस्य निश्चितन अवः अविनस्य हिम्प्रिहे बाहे कानिः মহোদৰের হস্তগত হইল। সেই মহাত্মা লার্ড ক্যানিং সাহেবের জঞ্জ এবং আমাদের হবিশেব জল্ঞে আমবা অক্তার অপমৃত্যু হইতে বক্ষিত হইরাছি। হরিশক্ত আমাদের দেশের জক্তে এত করিরাছেন, আমরা कि फाँशांव चवनार्थ चाकिकिश्कव किकिश चार्यमान कविष्ठ भाविव ना।

হে সভাস্থ লোক! অর্থদান করিতে পারিব কি না পারিব বিসরা জিজ্ঞাসা করা আমার অক্সার, যখন হরিশ্চক্রের নাম মাত্রে আমাদের প্রাণ প্রফুল্ল হর যখন অভকার সভার কথা শুনিবামাত্র এখনকার যাবতীর লোকে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহপ্রফুল্ল বদনে সভার আগমন করিয়াছেন তথন যে উদ্দেশে সভা হইরাছে ভাহা স্থসম্পন্ন হইবে ভাহার সন্দেহ কি।"

দীনবন্ধ্ বাব্র এইরূপ কারুণ্যবসালিত বক্তৃতাল্রবণে সভাস্থ্ বাবতীর লোক মুগ্ধ আর্দ্র ও সজ্বলোচন হইরা উঠিলেন। অনম্বর স্বাস্থ্য শক্তি অনুসারে বিনি বাহা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম নিয়ে নির্দিষ্ট হইল।

| মহারাজ সভীশৃচন্দ্র রায় বাহাত্র | ٦٠٠    |
|---------------------------------|--------|
| বাবু তারিণীপ্রসাদ সেন           | ٥٠٠    |
| <b>উ</b> रम्नाञ्च मख            | ĕ•     |
| দীনবন্ধু মিত্র                  | ٠.     |
| এলসী ও মথুরাপুরের প্রজাগণ       | . રક   |
| •••                             | •      |
| কাৰ্ভিকচন্দ্ৰ বাৰ               | ₹€     |
| ••• Ne Ne                       |        |
| नानत्याङ्ग त्वार                | 20     |
|                                 |        |
| যোট                             | 7-871- |

দীনবন্ধুর চাকুরী-জীবন সম্বন্ধে অতঃপর বন্ধিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগ হইতে পুনর্কার ঢাকা বিভাগে প্রেরিড হয়েন। আবার ফিরিয়া আসিয়া উড়িয়া বিভাগে প্রেরিড হয়েন। পুনর্বার নদীরা বিভাগে আইসেন। কুঞ্চনগরেই ভিনি অধিক কাল অবস্থিতি করিরাছিলেন। সেধানে একটি বাড়ী কিনিরাছিলেন। সন ১৮৬০ সালের শেবে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কুঞ্চনগর পরিভাগে করিরা, কলিকাভার স্থপরনিউমরি ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার নির্ক্ত হইরা আইসেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্যই এ পদের কার্যা। দীনবন্ধুর সাহায্যে পোষ্ট আপিসের কার্য্য কর বংসর অতি স্ফাক্তরপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুশাই মুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত কাছাড় গমন করেন। তথার সেই

কলিকাতার অবস্থিতি কালে, তিনি "বার বাহাছর" উপাধি প্রাপ্ত হইরাছিলেন। এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হরেন, তিনি আপনাকে কভ দূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেন না, দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কূলে জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিছু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুপ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাণ্য হইরা থাকে। পৃথিবীর সর্কত্রেই প্রথমশ্রেণীভূক্ত গর্মভ দেখা বার।

দীনবদ্ধ এবং স্থানাবারণ এই ছই জন পোষ্ঠাল বিভাগের কর্মচারীদিগের মধ্যে সর্বাপেকা স্থানক বিলয় গণ্য ছিলেন। স্থানারারণ বাব্ আসামের কার্যাের গুরু ভার লইরা তথার অবস্থিতি করিতেন; আছা বেখানে কোন কঠিন কার্য্য পড়িত, দীনবদ্ধ সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কার্য্যে ঢাকা, উড়িব্যা, উত্তর পশ্চিম, দারজিলির, কাছাড় প্রভৃত্তি স্থানে সর্বাদা বাইতেন। এইরূপে, তিনি বাঙ্গালা ও উড়িব্যার প্রায় সর্বাহানেই গমন করিরাছিলেন, বেহারেরও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। পোষ্টাল বিভাগের যে পরিপ্রমের ভাগ তাহা তাঁহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অজ্ঞের কপালে ঘটিল।—'বঙ্কিমচজ্রের বচনাবলী', "বিবিধ" পূ. ৭৯-৮০।

দীনবন্ধুর কর্মপারদর্শিতা যাহাতে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত হয়, সেজগু সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 'অযুত বাজার পত্রিকা' ৭ জুন ১৮৭২ তারিখে লেখেন :—

স্থপার নিউমারারি ইনেস্টোর বার দীনবদ্ধ মিত্র বাহাত্র বোধ হর টুইডি সাহেবকে [পোট্টমাটার জেনারেল] অনেক সাহায্য করিরাছেন কারণ আমরা যথন পোট্ট আফিস বিভাগের নৃতন বন্দবস্তের কথা শুনিকে পাই দীনবদ্ধ বাবু প্রার সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইরা গমন করেন। লুসাই বৃদ্ধে অনেক সৈক্ত গমন করিরাছিল ভাহাদের নির্মিত পত্র বাইবার স্থবিধার জক্ত দীনবদ্ধ বাবুকে পাঠান হইরাছিল, বিরভ্মে প্রার ২।৩ মাসের জক্ত ভিনি গমন করিরাছিলেন, কিসের নিমিন্ত ভাহা বলিতে পারি না। দীনবদ্ধ বাবু নৃতন বন্দবস্তের নিমিন্ত প্রার বিদেশাভিমুব্দে গমন করিরা থাকেন এবং ভাহাতে ভিনি কৃতকার্য্য হইরা ফিরিয়া আসেন ভাহার সন্দেহ নাই।

দীনবন্ধু বাবু পোষ্ট অফিসের কর্মে বিশেষ পাদরশিকতা দেখিরাছিলেন সেই জব্তে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রার বাহাত্ব উপাধি প্রাপ্ত হইরাছেন। কিন্তু এই সঙ্গে তাহার উচ্চপদ এবং বেতন বৃদ্ধি হওরা উচিত ছিল। আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট সত্বর তাঁহাকে উচ্চপদাভিষিক্ত করিরা দিয়া তাঁহার পরিপ্রমের ষথার্থ ফল তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

১৩ অক্টোবর ১৮৭২ তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' পুনরায় দীনবন্ধু সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

বার দীনবন্ধু মিত্র বাহাছর ইউ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইনস্পেট্রের পদে
নিযুক্ত হইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবু দীর্ঘকাল ইনস্পেট্রির কর্ম করিয়া শেবে তাঁহার গত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি কলিকাভার আনীও হন। এথানে তাঁহার অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম করিতে হইত, কিছু তিনি ভণাচ দীৰ্ঘকাল ভ্ৰমণ কৰিবাং এক স্থলে থাকাৰ কভক বিশ্ৰাম পাইৰাছিলেন। এক্ষণ আবাৰ তাঁহাকে ভ্ৰমণ কাৰ্য্যে নিৰ্ফুক কৰা নিতান্ত অক্সায় হইরাছে। বাৰজ্জীবন ভ্ৰমণ কৰিবা শেবে একটু শান্তি প্রাপ্ত না হইলে ভাবি কট্টকৰ বিষয়।

## মৃত্যু

শ্রমাধিক্যে দীনবন্ধুর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ১ নবেম্বর ১৮৭৩ তারিখে তিনি পরিবারবর্গকে অক্লে ভাসাইয়া পরলোকগমন করেন। ডাক-বিভাগের কর্ত্পক্ষের অবিচারের ফলেই তাঁহাকে অকাল-মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। বিশ্বমচন্দ্র সভাই লিধিয়াছেন:—

দীনবন্ধ্ব বেরপ কার্য্যদক্ষতা এবং বছদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বালালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্বেই তিনি পোষ্টমান্তার জেনেরল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে পারিতেন। কিন্তু বেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিল বার না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কুফ্বর্ণের দোব বার না। Charity বেমন সহস্র দোব ঢাকিয়া রাথে, কুফ্চর্ণ্যে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাথে।

পুরস্কার দ্বে থাকুক, শেষাবস্থার দীনবদ্ধ অনেক লাঞ্চনা প্রাপ্ত হইরাছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহাব্য করিতেন। এজস্ত তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছু দিন বেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইরাছিলেন। ভাহার পরে হাব্ডা ডিবিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেব পরিবর্ত্তন।—'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী', "বিবিধ", পৃ৽৮০। ভাক-বিভাগের অবিচারের প্রতি গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, ৬ নবেম্বর ১৮৭৩ তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' যে স্থদীর্ঘ মন্তব্য করেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

We are hardly in a position to dwell much on the death of our dearest friend Babu Deno Bundhu Mittra. The blow has paralyzed us. We wish we could give vent to our pent up feelings, but the shock has stunned us and we can neither weep nor realize the tremendous loss which the country has suffered. We would however for one moment forget our private grief and ask Government in the name of justice to enquire about the following particulars in connection with our lamented friend. A few days before his death, Babu Deno Bundhu while in a very bad state of health told us that he was sure to die and its real cause was the party spirit which was rampant between Mr. Tweedie and Mr. Hogg. Will Government enquire into this matter? Will it call upon Mr. Hogg to explain why was the Babu removed from the Supernumerary Inspectorship of the Calcutta Post Office where he found some rest after 14 years' hard life of a Postal Inspector and which he so well deserved. and compelled to revert to his former post? Why was it that the post thus vacated by the Babu was filled up by two European Supernumerary Inspectors who were in every way inferior to him, but who drew double the pay that he used to get? Why was not the privilege leave for which the Babu earnestly sought a few weeks before he became seriously ill granted him, although during his nineteen years' meritorious service he had never availed himself of a single day's leave? We distinctly remember to have heard him say that he was denied the privilege of even common etiquette, because he had the misfortune of once being a favourite of Mr. Tweedie. He was thus sacrificed to a party spirit in which he was not in the least concerned. If he was allowed to toil quietly in the Calcutta Post Office instead of being made to travel incessantly with his bad health from one district to another, he would have perhaps lived much longer and did not leave the country to mourn for him so soon. In the name of

the whole nation, we ask Government to take into its consideration the above circumstances and award punishment to those who have been instrumental in bringing him to an untimely grave. In justice to the sacred memory of the dead, Government ought to do it. Babu Deno Bundhu was the nation's idol and a dagger penetrated into their hearts could not have given them greater pain than the death of him whom they most adored. Now another word to Government. Babu Deno Bundhu has left a large family in a helpless state. Government is in duty bound to take care of them. Some provision must be made for them, either in the shape of a bonus or annuity. Babu Deno Bundhu was entitled to a pension of one-third of his pay and we beg to propose that the same be allotted to his eldest-son till he is in a position to support his family. We hope our other contemporaries will take up this matter and insist upon Government to grant our prayer. If Government thinks that some additional taxes should be imposed on this account, the whole nation will gladly accede to its wish.

# দীনবন্ধুর প্রাথমিক রচনা

পঠদশায় দীনবন্ধু গভ-পত লিখিতে স্থক্ন করেন। তাঁহার এই সকল বচনা ঈশরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রে প্রকাশিত হয়। গুপ্ত-কবির এই তুইখানি পত্রে অনেক ছাত্রের রচনা প্রকাশিত হইত; তন্মধ্যে হুগলী কলেজের বিষ্ণাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু কলেজের দীনবন্ধু মিত্র ও রুক্ষনগর কলেজের ঘারকানাথ অধিকারীর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। ঈশরচন্দ্র এই সকল তর্ক্ণ লেখকদের রীতিমত উৎসাহ দিতেন এবং তাহাদের গুক্সস্থানীয় ছিলেন।

ঈশরচন্দ্র গুপ্তের তৃইথানি পত্তে প্রকাশিত দীনবন্ধুর প্রাথমিক রচনাগুলি সম্বন্ধে বন্ধিমচন্দ্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিমে তাহা উদ্ধৃত ক্রিতেছি:—

[হেরার স্কুলে ] থাকিতে থাকিতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন। সেই সমর ভিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশরচন্ত্র গুপ্তের নিকট পরিচিত হরেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তথন বড় হরবস্থা। প্রভাকর সর্বোৎকুট্ট সংবাদ-পত্ত। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতার মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাণ করিবার জন্ম ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত ভরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎস্থক ছিলেন। হিন্দুপেট্রিট यथार्थ हे बिनबाहित्नन, आधुनिक त्यथकिमरात्र मर्सा अपनरक स्थात कर्यन शरखन শিষ্য। কিন্তু ঈশর গুপ্তের প্রদন্ত শিক্ষার ফল কত দূর স্থায়ী বা বাস্থনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকুষ্ট লেখকের স্তায় এই কুদ্র লেখকও ঈশর শুপ্তের নিকট ঋণী। স্থতরাং ঈশর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকুতক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, একণকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, ঈখর গুপ্তের কৃচি ভাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদন্ত শিক্ষা বিশ্বত হইরা অক্ত পথে গমন করিয়াছেন। বাবু বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ৰচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুডেই কিষ্ণ-পরিমাণে তাঁতার শিক্ষার চিক্ত পাওয়া যায়।

"এলোচুলে বেণে বউ আল্তা দিয়ে পায়, নলক নাকে, কলসী কাঁকে, জল আন্তে যায়।" ইত্যাকায় কবিভায় ঈখর গুপুকে শ্বন হয়।

আমি বত দ্ব জানি, দীনবন্ধ্ব প্রথম রচনা "মানব-চরিত্র"-নামক একটি কবিতা। ঈশর গুপু কর্তৃক সম্পাদিত "সাধ্বঞ্জন"-নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বরসের সেখা, এজন্ত ঐ কবিতার অমুপ্রাসের অত্যন্ত আড়স্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশর গুপুর প্রদন্ত শিক্ষার ফল। অন্তে ঐ ক্রিডা পাঠ করিরা কিরপ বোধ করিরাছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিরাছিল।
আমি ঐ করিতা আত্যোপাস্ত কণ্ঠন্থ করিরাছিলাম এবং বত দিন সেই
সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জার্ণগলিত না হইরাছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ
করি নাই। এ ক্রিডা আমাকে এমদই মন্ত্রমুগ্ধ করিরাছিল বে, অভাপি
ভাহার কোন কোন অংশ শ্বরণ করিয়া বলিতে পারি।

সেই অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাক্ষে কবিতা লিখিতেন।
তাঁহার প্রণীত কবিতা সকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই
তক্ষণ বরসে যে কবিত্বের পরিচর দিরাছিলেন, তাঁহার অসাধারণ "মুরধুনী"
কাব্য এবং "বাদশ কবিতা" সেই পরিচরান্ত্ররপ হয় নাই। তিনি ছই
বৎসর, জামাই-বচীর সময়ে, "জামাই-বচী" নামে ছইটি কবিতা লেখেন।
এই ছইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশব্যের সহিত পঠিত
হইয়াছিল। বিতীর বৎসরের "জামাই-বচী" যে সংখ্যক প্রভাকরে
প্রকাশিত হয়, তাহা পুন্মু ক্রিত করিতে হইয়াছিল। সেই সকল কবিতা
বেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, "মুরধুনী" কাব্য এবং "বাদশ কবিতা" সেরূপ
প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা য়ায়। হাত্মরসে
দীনবন্ধুর অবিতীয় ক্রমতা ছিল। "জামাই-বচী"তে হাত্মরস প্রধান।
মুরধুনী কাব্যে ও বাদশ কবিতার হাত্মরসের আশ্রম মাত্র নাই।
প্রভাকরে দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পুন্মু ক্রিত
হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা।

দানবন্ধু প্রভাকরে "বিজয়-কামিনী" নামে একটি কুজ উপাধ্যান কাব্য প্রকাশ করিরাছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। ভাহার, বোধ হয়, দশ বার বংসর পরে "নবীন তপস্থিনী" লিখিত হয়। "নবীন তপস্থিনী"র নায়কের নামও বিজয়, নায়িকাও কামিনী। চরিত্রগভ, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নারক নারিকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই কুঁজ উপাখ্যান-কাব্যখানি স্থন্দর হইরাছিল। — 'বন্ধিমচক্ষের রচনাবলী', "বিবিধ", পূ. ৭৪-৭৬।

দীনবন্ধুর কতকগুলি প্রাথমিক কবিতা 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' ও 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুত্রেরা পিতার মৃত্যুর পর 'পত্ত-সংগ্রহে' (ইং ১৮৮৬) প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতে "মানব-চরিত্র" কবিতাটি স্থান পাইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সেটি উদ্ধৃত করিলাম না।

দীনবন্ধুর "দম্পতী-প্রণয় (বিজয় কামিনী)" কবিতাটি ১৪ ও ১৫ মার্চ ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়। ইহাও 'পছ-সংগ্রহে' স্থান পাইয়াছে। এই কবিতাটি পাঠ করিয়া বন্ধপুর কুণ্ডী পরগণার বিছ্যোৎসাহী ও স্কবি জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৪ এপ্রিল ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন, "হিন্দু কালেজের বিছ্যার্থি শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্রের বিরচিত কবিতার ভাব উৎক্রষ্ট।" রচনা-নৈপুণ্যের জন্ম তিনি, এবং বন্ধপুর ত্বভাগ্ডারের জমিদার রমণীমোহন রায় চৌধুরী, উভয়ে দীনবন্ধুকে দশ টাকা করিয়া কুড়ি টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁহার "জামাই-ষটা" কবিতা চুইটি 'দংবাদ প্রভাকর' হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রথমে পুস্তকাকারে (ইং ১৮৭৭) এবং পরে দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীতে (ইং ১৮৮৬) প্রকাশিত হয়। কবিতা চুইটি প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'দংবাদ প্রভাকরে'র পাঠের সহিত 'জামাই-ষটী' পুস্তিকার পাঠের এক-আধটু প্রভেদ লক্ষিত হইবে। আমরা বিতীয় বারের কবিতাটি 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত করিলাম:—

## कागाई-वंशी।

#### ( দ্বিতীয় বাবের।)

আইল স্থাৰে ষষ্ঠী, স্থৰ কটি মাসে। ধাইল জামাই সব, খণ্ডব-আবাসে। . कृष्टिन त्थायत्र कून, श्रुपय-कानान । ছুটিল কামের তীর, কামিনী-আননে। नवीन नाइक गर. हिल উচাটन। পাঁজি দেখে বুঝাইয়ে, বেখেছিল মন । আশা-ভরি ভাসাইয়ে, সময়-সাগরে। কাটিয়াছে এত দিন, ধৈষ্য হালি ধরে। ছাড়ায়ে শীতল-বন্ধী, ভাবাকুল মন। কত শোকে অশোকের, পায় দরশন। অশোকে অধীর অঙ্গ, অনঙ্গ-ভরঙ্গে। নানা ভাবোদয় মনে. প্রমদা-প্রসঙ্গে। কেহ বলে হেলে আর, নাহি পায় পানি। দেখি নাই মুখপন্ম, ধরি পদ্মপাণি : মাঝের কদিন হোক্, এখনি যাপন। অশোকে অরণ।-যগ্রী, করি উদযাপন। ফলে সহকার পরে, স্থাপের সঞ্চার। অরণ্যের আগমনে, আনন্দ অপার। সহসা ক্রামাতা যত, উঠিল শিহরে। ভঙ্জ গমনের তরে, স্থাথে সজ্জা করে। কাল্নাগিনী-পেড়ে ধুজি, পরে সমাদরে। কোঁচার শেষের ফুল, ভাল শোভা করে।

শোভিছে লেটের জামা, পেটের উপর।
অপরপ কপ্ জাঁটা, চোনাট্ স্থলর।
সবুজ-বরণে বারাণসীর উড়ানি।
সে উড়ানি নায়িকার, নরন-জুড়ানি।
গলার বিলাভি চেন্, পকেটেতে ঘড়ী।
কাঁটা ভার, প্রেম কাঁটা, বেঁধে ঘড়ী ঘড়ী।
কারপেটি জুতা পার, শোভা পার যত।
জুতা নয়; সে জুতার, জুতা মারে কত।
করশাখা স্পোভিত করিল অসুরী।
গলার কমাল বেঁধে, বাড়ার মাধুরী।
কেশে কাটি বাঁকা সিঁভি, বিলিভি ধরণে।
মনেতে গরব কত. পরব-পালনে।

রমণীর পরিণরে, পবিত্র প্রণয়।
সমভাবে সকলের, হৃদরে উদর।
কিবা রাজা কিবা প্রজা, ধনী কিবা দীন।
পীয্ব-প্রণর-রঙ্গে, সমান বিলীন।
রম্য হর্ম্মে, গঙ্গদস্ত, নির্মিত পালকে।
যত স্থা, ভূঞে ভূপ, রাণী-রসরকে।
ভূণশালাবাসী কৃষী, প্রেয়সীর সনে।
ভভোধিক হয় স্থা, প্রেম-আলিকনে।
কৃষিণীর বিশ্বাধরে, করিয়া চ্স্বন।
পাতার কৃটীর ভাবে, ইক্সের ভবন।

কামাই-শ্রেণীর মাঝে, দীনহীন যত। সুমধ্র মিষ্টি ভাবে, তৃষ্টি-লাভ কত। পাঠ করে কুল-কোন্তী, গোন্তী অমুসারে। ক্ষন্তি মাসে, ফটি করি, বন্তী-পালা সারে।

রিপু-করা ধৃতি পরি নাহি ভাবে দোষ। ভাবে মনে আদি রিপু, কিসে হবে ভোব 🖡 লোকে বলে এই ধৃতি, এনেছিল চেমে। ফলে আর. সুখা কেবা, আছে ভার চেয়ে ! ছেঁড়া স্থতা যোড়া দিয়া, যোড়াগাঁথা বয়। ভেডাভেডি হলে আর. ছেঁড়াছি ডি নয়। रव कन इरव्राह्म, चत्र-कामारव, कामारे। কোন দিন নাহি তার, ষষ্ঠীর কামাই। তু কুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়। ষ্ঠীর বিভাল হয়ে, মাচ ছদ খার। অপমানে অপমান, কিছু নাহি বোধ। পেটে খেলে পিঠে সয়, কেন হবে ক্রোধ 🎚 সদা সহবাসে দারা, স্বসার স্থান। ষ্ঠীতে শুশুরালয়, পিত্রালয় জ্ঞান। সতত থাকিয়ে তথা, সুখী নয় মনে। মাতালে মদের স্থথ, জানিবে কেমনে ৷ ফলে যদি এ বিষয়ে, দোষ ভার ধরি। বিচারেতে দোষী হন, হর আর হরি।

ছ তিন ছেলের বাপ, যে সব জামাই।
তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে বাই বাই।
ছেলে দেখিবারে যাব, বাটা নিতে নয়।
পো-নামে পোয়াতি বাঁচে, সর্ব্ব লোকে কয়।
এক দিকে বাপ্ সাজে, আর দিকে ব্যাটা।
ভাইপোরে লজ্জা দিয়ে, সাজিলেন জ্যাটা।
প্রাণ-জামাই কারো, ধরিবে না মনে।
নবীন-জামাই-কথা রচিব ষতনে।

একে একে উপনীত শশুর-সদনে। জামাই আইল দেখি, সবে স্থী মনে। কেছ আসি সমীরণ করে সঞ্চালন। বারি-ঝারি আনি কেহ খোরার চরণ । তৈল মাখাইয়ে কেহ দেয় সমাদরে। মনোসাধে যাত্মণি স্নান পূজা করে। অন্ত:পুরে আসি দাসী দের সমাচার। উথলিল মেয়েদের প্রেম-পারাবার। খাত দ্রব্য নানামত করি আয়োজন। অধীরা হইল ভারা জামাই কারণ ৷ মাতা খাস, বা লো দাসি, বাহিরে সত্তে। অবিলয়ে বনমালী আনগে অক্ষরে ৷ এখানে জামাই বঙ্গে পুরুষের দলে। মন কিন্তু গেছে মনোমোহিনী-মণ্ডলে । দাসী আসি হাসি হাসি কহে মৃত্ত্বরে। এসো গো জামাই বাবু বাড়ীর ভিতরে। এ কথা শুনিলে আর থাকে কোন কাজ। ৰ্যম্ভ কেন ষাই বলে উঠে যুবরাজ।

ধীরি ধীরি সহচরী সহিত গমন।
মূলা দিরা প্রণমিল শাশুড়ী-চরণ।
শাশুড়ীর আশীর্কাদ ধানেতে প্রকাশ।
তনয়ার হও দাস—এই অভিলাব।
প্রণমিরে নটবর সকলের পার।
হাস্ত-আস্তে আসনের নিকটে দাঁড়ার।
বোস বোস রসমর বলে রামাগণ।
দাঁড়ারে রহিলে কেন থাকিতে আসন।

মনোহর মনোহর স্বরে কথা কয়। কি কারণ দাঁড়ায়েছি শুন পরিচয় । নিরাসনে চন্তাননী ভোমরা সকলে। আসনে অধম আমি বসিব কি বলে ৷ বসিয়া বসাও যদি বসিবারে পারি। না বসিলে কিসে বসি বসিবারে নারি 🕽 হাসিয়ে কহিছে এক তক্ণী কামিনী। হৃদয় জুড়াল ওনে স্থমগুর বাণী। প্রণয়-মন্দিরে তুমি নব উপাসক। कान नाहे काथा बाक वक्न हल्लक ह পতির হৃদরচক্র নারীর আসন। সতত বিরাক্তে তার রমণী রতন। यूट्रार्खक निवामत्व नाहि कान नाबी। অফুক্ষণ বোসে আছে উপরি ভাহারি 🕽 প্রেম-চক্র্-হীন তুমি দেখিতে না পাও। সেই হেতু আমা সবে বসাইতে চাও 🛭

সবস উদ্ভৱ শুনি মোহিনীর মুখে।
আসনে জামাই বসি কহিতেছে স্থেখ ।
ক্ষম অপরাধ মম, তব পার পড়ি।
মানিলাম প্রেমে তুমি দিলে হাতে-খড়ি ।
কথার কৌশলে হাসি কহিছে রূপসী।
আহা মরি! খাও কিছু, শুক মুখ-শুনী ।
হাবা ছেলে বোবা হর পীড়ের উপরে।
বোবা বোবা বলে তবু বাক্য নাহি সরে।
কোতুকে কামিনী কহে কৌশল-বচনে।
"ওলু মানো" বোল তবে ফুটবে বদনে।

পরিহাসে বসালাপ করে যত মেরে। दिंग्रे थात्र शावा, नाहि प्रत्य कारत । কারিগুরি নারীগণ করে অগণন। ক্রিনিবেতে জাল করে করিয়া যতন । বারিহীন গেলাসের ঢাকনি উপরে। কলাগাছ-গোড়া কেটে ভাল ডাব করে। বিচুলির জলে করে মিছিরির পানা। ্ তৃঞ্চার জামাই খাবে, না করিবে মানা। ঘূণের করেছে চিনি দেখিতে স্থন্দর। পিপীলিকা খায় ভূলে, কোখা আছে নর। কোনমতে মেরেদের না দেখি কম্বর। কাঁটালের বিচি কেটে করেছে কেন্দ্রৰ। অপরপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে। আহ্লাদে হইয়া কাণা দিতে হয় পেটে। ঠেতুলের বিচি বেটে করে ক্ষীর-ছাঁচ। প্রভেদ নাহিক তার, কেবা পার আঁচ। পিপুল পাডের পানে খাল বানাইল। এলাচ নবক গুৱা ভেল করে দিল।

চতুরের চার চকু প্রিয়া-পিতাবাসে।
করি সব অম্ভব বুঝে লর বাসে।
জলপাত্র ঢাকা দেখি করিছে কৌশল।
কোথা আমি হাত খোব, দেশে নাই জল।
বলে বাণী কোকিলবাদিনী স্থলোচনা।
সারি সারি বারি-ঘট দেখেও দেখ না।
স্থরসিক বলে শুন শুন গুণবৃত্তি।
দেববাণী-তুল্য মানি তোমার ভারতী।

কিন্তু কমলিনি কি হে শোন নি প্রবণে।
বাঁশ-বনে ডোম কাণা বলে সর্ব্ধ জনে।
আর বামা বলিতেছে কচন সরল।
মোচন কর হে পাত্র, পাইবে কমল।
তথমণি বলে "ধনি, তন বলি সার।
ঢাকা পাত্রে দিলে হাত একে হবে আর।
তনিরে সরস ভাবা ভ্রনমোহিনী।
বারি-পোরা পাত্র আনি দিলেন তথনি।
অচতুর অপ্রে করে ঢাকনি মোচন।
কীবন না দেখে ভার হারার কীবন।
কৌশলে কামিনী বলে মধুর বচনে।
পেলাস থেরেছে জল তব পরশনে।
বিষম হাসির ঝড়ে উড়িল পরাণ।
অবাক আছরে ছেলে হরে অপমান।

জলবোগ-পরে হয় ভোজনায়োজন।
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পের অপ্বর্ধ অশন।
যত রামা করে নানা চাতুরী এখন।
জেনেছে সে সব সেই, ঠেকেছে বে ক্ষন।
মোম গলাইয়া বাটি প্রে মৃত করে।
হবি মেখে রেখে দের ভাতের উপরে।
পিটুলির ছদ্ ঢেকে দের ছদ-সরে।
সর ফুঁড়ে কার আঁথি যাইবে ভিতরে।
লাজেতে জামাই সব বেছে বেছে খায়।
একে বা ঠকিরে যার আরে বা ঠকায়।

কামাই ঘেরিয়ে বসে স্থলোচনাগণে। পরো সহ মধুফল দিতেছে যতনে।

চতুরা চতুরে কথা কোতুক কোশলে। খেতে খেতে কত কথা কত জনে বলে। কেহ বলে উপরোধে ঢেঁকি গেলে লোক। পাৰ নাকি খেতে তুমি হুদ এক ঢোক। অধরে অম্বর দিয়া কহিছে শালাজ। গোটা কত মিঠে আঁব খাও ত্যক্তে লাজ। নাগর হাসিয়া বঙ্গে, আর থেতে নারি। উপরোধে ভাল চ্যুত দিলে নিতে পারি। চতুরা রমণী সেই বুঝিল আভাস। দিতে পারি মনোমত, কিন্তু তাহে আঁশ। কি জানি মুকুভা-দাঁতে যদি লেগে যার। ব্যাঘাত হইবে শেব আসার আশায়। নাগর কহিছে সব ভোমারি ভ হাত। নি-আঁশ বাছিয়া দিলে রক্ষা পাবে দাঁত ! ঈষৎ হাসিয়া কহে শালাজ তথন। অর্থাক তুমি তাই বলিলে এমন। ষাহা তুমি ডান হাতে করেছ গ্রহণ। नि-जाम ও जांव रमथ यिकारा नयन। পড়িল খুসির হাসি শশিমুখী-দলে। থতমত থেয়ে কাস্ত কিছু নাহি বলে। কামিনী-কৌশল কথা নানামত আছে। ভনিতে বাসনা যাব, এস মোব কাছে।

অবশেব পান থেরে বান যুবরাজ।
আহ্লাদে বসেন গিরা যুবক-সমাজ।
সেতার তবলা বাজে, থেলে দাবা তাস।
সন্দেশের টাকা দেন হইরে উল্লাস।
মন কিন্তু জামারের সদাই অস্থির।
কত কণে আগমন হবে বামিনীর।
তাপ বাড়ে, কমে যত তপনের ভাপ।
রবি অস্ত দেরি দেথে বাড়িছে বিলাপ।

ভক্ষণী ভক্ষণে ভাপে ভারিতে ভরণি।
অবশেবে অস্তে বান ছাড়িরে ধরণী।
মনের আঁধার যার দেখিরা আঁধার।
নিশিতে প্রণয়-নীরে দিবেন সাঁভার।
মেরের মারের মন রসে টলমল।
ভূযণে ভূবিতা করে ভনরা-কমল।
অবেশ করিল বেশ বর্ণনা অশেষ।
সাক্ষাইল উমা যেন ভূবিতে উমেশ।
মোহিনীর থোঁপা বাঁধে চিকাইরা চূল।
চারি পাশে ঘিরে দের বকুলের ফুল।
ভামাই-সোহাগি টিপ ভালে কেটে দিল।
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল।
আভরণে আদরিণী আবৃতা হইল।
ভক্রণ অক্রণ যেন উষার উঠিল।

গোধূলিতে ধ্যান পূজা করি সমাপন। স্থাদ্য জামাই বাবু করেন ভক্ষণ। व्यक्त ज्यक्त व्यक्त আছেন পরম স্থাপ কথোপকখনে। বহস্তে বজনী বৃদ্ধি, বলে বামাগণ। চল চল মনমথ, কবিতে শয়ন । খ্যালকী শালাজ সঙ্গে সানন্দে স্থরত। আইল শয়নাগারে পূর্ণ-মনোরথ। প্রিয়তমা সরোজিনী পালক-উপরে। দেখে সুথ বাড়ে দিননাথের অস্তরে ঃ স্বদনীগণে বলে স্মধুর-স্বরে। সুরঙ্গে অনঙ্গ বস পালঙ্গ-উপরে। নির্জ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ। আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ 🛊 শ্ব্যা-সরোবরে রাখি পদ্মিনী ভ্রমরে। লুকাইয়ে দেখে সৰ থাকিয়ে অন্তৱে 🛭

কি কথা কহিবে কাস্ত করিছে কামনা। ঘোমটা দেখিছে চেয়ে হইয়ে বিমনা। কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে, ভাবিয়ে না পাই। পরিণত বিধুমুখ, ভাহে কথা নাই। রূপের গৌরবে বৃঝি হয়ে গরবিণী। প্রেমাধীন জনে হুখ দেও আদরিণি । কামিনী কহিল কথা পীযুষের তারে। প্রভাতে পলিত যেন বাজিল সেতারে ৷ সুরসিক তুমি নাথ, আমিৎহে বালিকে। বচন-বচনা ভাল বসিকা বসিকে। অধরে চুম্বন করি বলেন রসিক। কিসে প্রাণ-কমলিনি, আমি সুরসিক। তব সনে প্রণয়িনি, এই দরশন। বল দেখি আমি তব হই কোন জন। বসিকা বালিকা করে সরস উত্তর। ত্তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর। জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুজ্ঝির ঠাই। তুমি প্রাণ, হও মোর ঠাকুর-জামাই। উত্তরেতে নিক্তর মাধ্ব হইল। বাহিবে মহিলাদল হাসিতে লাগিল। গুণমণি অধামুথ সুথ অপমানে। চতুরা রমণী বলি রমণীরে মানে। নানারপ আলাপনে নিশি হয় শেষ। যে হয় জামাই সেই জানে সবিশেষ। **मित्नक कृपिन थाकि मथुता-नगरतः।** विमाधि वमन नाय यात्र निक चात्र । মনোস্থপ প্রণমিষা বন্ধীর চরণ। রচিলেন দীনবন্ধু স্থথের পার্বণ।

( 'সংবাদ প্রভাকর', ২৫ মে ১৮৫২ )

সাময়িক-পত্র হইতে দীনবন্ধুর বে-কয়টি কবিতা 'পদ্য-সংগ্রহে' সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই প্রথম প্রকাশকালের উল্লেখ নাই। তারিখের উল্লেখ না থাকিলে, ঠিক কত বয়সের রচনা, তাহা জানিবার উপায় থাকে না। 'পত্য-সংগ্রহে'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির উল্লেখ করা হইল; এগুলির কয়েকটির প্রকাশকাল জানা গিয়াছে, তাহাও বথাস্থানে বন্ধনীমধ্যে নির্দিষ্ট হইল:—

- ১। মানব-চরিত্র
- ২। সন্ধার পূর্বে সরোবরের শোভা
- ৩। নারকের জনাগমে নারিকার খেদ
- ৪। বসন্তের আগমনে হ্বতি ও কুষতি সহচরীয়র সহিত বিরহিশীর কথোপকধন।
   ['সংবাদ প্রভাকর', ২৩ মার্চ ১৮৫২]
- ে। বসস্তের আগমনে বিরহিণীর খেদ
- ७। जनक-जननोत्र त्यर
- ৭। মাব মাসে প্রাতঃখান। ['সংবাদ প্রভাকর', ২৬ জামুরারি ১৮৫২]
- ४। ठळा। ('मःवांग প্রভাকর', 8 व्य ১४६२ ]
- »। দম্পতী-প্রশর। বিজয় কামিনী। ['সংবাদ প্রভাকর', ১৪-১৫ মার্চ ১৮৫৩]
- अन्नार-विश्व (প্রথম বারের)। ['সংবাদ প্রভাকর', ৽ জুন ১৮৫১]
   ঐ (ছিতীর বারের)। ['সংবাদ প্রভাকর', ২৫ মে ১৮৫২]
- ১১। লয়াণ্টি লোটস্ [ইহা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক অব এডিনবরার কলিকাতাগ্যবন উপলক্ষে রচিত ]
- ১২। প্রভাত। ['বঙ্গদর্শন', আবাঢ় ১২৭৯]

কেহ যেন মনে না করেন, দীনবন্ধুর সকল প্রাথমিক রচনাই 'পছ-সংগ্রহে' স্থান পাইয়াছে। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' তাঁহার বহু গছ্য-পদ্ম রচনা স্থান পাইয়াছিল; বর্ত্তমানে এগুলি সংগ্রহ করা সহজ্ঞসাধ্য নহে। 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠা হইতে আমি দীনবন্ধুর অনেকগুলি বাল্যরচনা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি; সেগুলি ১৩৩৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে "দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার সংগৃহীত কবিতাগুলি এই :—

- ক) সভ্যের মহিমায় পাপের পরাজয়। এবং
   কবিতা পরিমাপের দোব। ['সংবাদ প্রভাকর', ২৫ মে ১৮৫৬]
- (খ) কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ।
  চোকে আসুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই। ['সংবাদ প্রভাকর', » আগস্ট ১৮৫৩]
- (র) কালেনীর কবিতা যুদ্ধ। হাতে হাতে পালের ফল। ['সংবাদ প্রভাকর', ১৭ নবেম্বর ১৮৫৩]
- (খ) বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে রচনা। ['সংবাদ প্রভাকর', ২২ ও ২ৎ কেব্রুয়ারি ১৮৫৬] শেষোক্ত রচনাটির শেষাংশ নিমে উদ্ধৃত করিলাম:—

পত্য।

#### प्यायनी इनः।

এমন স্থেপর দিন কবে হবে বল, দিদী কবে হবে বল লো, কবে হবে বল।
এত দিনে যাবে যত বিপক্ষের বল, দিদী বিপক্ষের বল লো, বিপক্ষের বল।
বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল, দিদী এত বড় কল লো, এত বড় কল।
ভূগিতে হবে না আর অধর্মের ফল, দিদী অধর্মের ফল লো, অধর্মের ফল।
বিবাদি হয়েছে এবে যত সব খল, দিদী যত সব খল লো, যত সব খল।
ঈশবের লেখনীতে সব যাবে তল, দিদী সব যাবে তল লো, সব যাবে তল।
পরামর্শ করিয়াছে যত যুবা দল, দিদী যত যুবা দল লো, যত যুবা দল।
ঘুচাইবে আমাদের নয়নের জল, ছটি নয়নের জল লো, নয়নের জল।
বিধবার নাহি আর জুড়াবার স্থল, দিদী জুড়াবার স্থল লো, জুড়াবার স্থল।
কতই হইব স্থা বিয়ে হোলে চল, দিদী বিয়ে হোলে চল লো, বিয়ে
হোলে চল।

আকে দিলে অলঙ্কার লোকে ধরে ছল, পোড়া লোকে ধরে ছল লো, লোকে ধরে ছল। জভরে পরিব পারে চারিগাছা মল, দিলী চারিগাছা মল লো, চারিগাছা মল

অবলা সরলা অতি নাহি কোন বল, দিদী নাহি কোন বল লো, নাহি কোন বল।

পতিরে পড়িলে মনে আঁথি ছল ছল, করে আঁথি ছল ছল লো, আঁথি ছল ছল।

কেন আর মন তৃঃথে গৃহে চল চল, দিদী গৃহে চল চল লো, গৃহে চল চল।
ঈশবের পরামর্শে জানিবে অটল, দিদী জানিবে অটল লো, জানিবে অটল।
ধ্বক ধ্বক করে মনে সদা তৃথানল, দিদী সদা তৃথানল লো, সদা তৃথানল।
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, দিদী বিবাহের জল লো, বিবাহের জল।

১॰ ফাল্পণ সন ১২৬২ । षरः औरो. \* \* \*

## গ্রন্থাবলী

দীনবন্ধু মিত্র জীবদ্দশায় ষে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির সঠিক প্রকাশকাল নির্দ্ধারণ করা ছ্রন্থই ইইয়া পড়িয়াছে; কারণ, এই সকল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা আজিকার দিনে সহজ্ঞসাধ্য নহে। "দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী" একাধিক বার মৃত্তিত ইইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রন্থেই প্রথম সংস্করণের আধ্যাপত্র বা প্রকাশকাল পাইবার উপায় নাই। বিশেষ অন্তুসন্ধানের ফলে আমি দীনবন্ধুর একটি গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করিয়া দিলাম।

১। নীল দর্পণং নাটকং। ইং ১৮৬০। পৃ. ৯০। নীল দর্পণং নাটকং নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর ক্ষেত্ররেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং। ঢাকা প্রীরামচক্র ভৌমিক

কর্ত্তক বাঙ্গলাযন্ত্রে মুক্তিত। শকাকা ১৭৮২। ২ আবিন।

ইহার পর-বংসর (ইং ১৮৬১) Nil Durpun, or The Indigo Planting Mirror নামে "A Native" কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত হইয়াছিল। অনুবাদক আর কেহই নহেন, স্বনামধন্ত মধুসুদন দত্ত। বিষ্ফান্তেন :—

এই প্রস্থের নিমিন্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইরাছিলেন বলিরাই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিন্তই হউক, নীল-দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষার অমুবাদিত ও পঠিত হইরাছিল। এই সোঁভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন প্রস্থেরই ঘটে নাই। প্রস্থের সোঁভাগ্য বছাই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিগু ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্গ্রস্ত হইরাছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইরাছিলেন; সীটনকার অপদস্থ হইরাছিলেন। ইহার ইংরেজি অমুবাদ করিয়া মাইকেল মধুস্থদন দত্ত গোপনে তিরম্বত ও অবমানিত হইরাছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবননির্বাহের উপার স্থপ্রীম কোর্টের চাক্রি পর্যান্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য ইইয়াছিলেন।—'বঙ্কিম্চন্দের রচনাবলী', "বিবিধ", পৃ. ৭৮।

### २। नवीन उशियनी नांहेक। हेर १५७०। शृ. १८१।

নবীন তপস্থিনী নাটক শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত ভর্ত্ত্বি-প্রকৃতাপি রোবণতরা মাশ্র প্রতীপং গম:। শক্স্বলা। কৃষ্ণনগর। অধ্যবসার বস্ত্রে শ্রীরাজেক্সনাথ গুছ বারা মুদ্রিত সন ১২৭০ সাল মূল্য এক টাকা

৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' পত্র 'নবীন তপম্বিনী'র প্রশংসাপূর্ণ এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। সম্পাদক লিথিয়া-ছিলেন:—"ফলতঃ কুলীন কুলসর্ব্বস্থ ও নীলদর্পণের পর আমরা বাঙ্গালা নাটক পাঠে এরূপ প্রীতি অমুভব করি নাই।"

## ७। विद्रा शांशना वृत्छा। हेः ১৮৬७।

২১ জুলাই ১৮৬৬ তারিখের The Bengalee নামক সাপ্তাহিক পত্তে সমালোচিত। সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, তিন মাস পূর্ব্বেই এই সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল।

#### 8। जधवात धकाषमी। हैः ১৮৬७।

২৪ নবেম্বর ১৮৬৬ তারিখে The Bengalee পত্তে সমালোচিত।

#### १। नीनावजी। हेर १४७१। शृ. १२२।

লীলাবতী নাটক। শ্রীদীনবন্ধ্ মিত্র প্রণীত। "পরস্পারেণ
শপ্ হনীরশোভং নচেদিদং দল্যমধোন্ধরিষ্যং। অমিন্ দরে রূপ বিধানবত্ব: পত্যা: প্রজানাং বিতথোহভবিষ্যং।" রঘুবংশ। কলিকাতা। ১১-১ বেচুচাট্ব্যের খ্রীট ন্তন সংস্কৃত বস্তু। শ্রীহরিমোহন মুথোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। সন ১২৭৪ সাল।

'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত, বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা-মতে ইহার প্রকাশকাল—১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৭।

#### ७। श्रुत्रश्रुनी कावा, १म जाग। हेर १४११। शृ. १२८।

স্বধুনী কাব্য। ১ম ভাগ। শ্ৰীদীনবন্ধ্ মিত্ত প্ৰণীত। "Poetry has been...surrounds me." Coleridge কলিকাতা। নৃতন সংস্কৃত যন্ত্ৰ। শ্ৰাকা ১৭৯৩।

বেশ্বল লাইব্রেরি কর্ত্ত্ব সঙ্গলিত মুদ্রিত পুন্তকের তালিকা-মতে ইহার প্রকাশকাল—৪ আগস্ট ১৮৭১।

গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এই কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ (পু. ৪৭) প্রকাশ করেন।

### १। जायारे वातिक। मार्घ अभ्या भु. १५।

কামাই বাহিক। প্রহসন। প্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। "Of all the blessings on earth the best is a good wife; A bad one is the bitterest curse of human life." কলিকাতা। নৃতন সংস্কৃত যন্তা। সংবং ১৯২১।

বেঙ্গল লাইত্রেরি কর্তৃক সঙ্গলিত পুস্তকের তালিকা-মতে ইহার প্রকাশকাল—২০ মার্চ ১৮৭২।

#### ৮। शाम्म কবিতা। মে ১৮৭২। পৃ. ৬৩।

খাদশ কবিতা। শ্ৰীদীনবন্ধু মিত্ৰ প্ৰণীত। কলিকাতা। নৃতন সংস্কৃত বন্ধে শ্ৰীহবিমোহন মুধোপাধ্যায় খাবা মুদ্ধিত সন ১২৭২

এই পুস্তকের আখ্যাপত্ত্বে প্রকাশকালটি "১৮৭২" স্থলে ভ্রমক্রমে "১২৭২" মৃদ্রিত হইরাছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি-স্কলিত মৃদ্রিত পুস্তকের তালিকা-মতে ইহার প্রকাশকাল—২৮ মে ১৮৭২। বঙ্কিমচন্দ্রের মতেও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'জামাই বারিকে'র পর 'ঘাদশ কবিতা'র আবির্ভাব; তিনি লিখিয়াছেন,—"লীলাবতীর পর দীনবন্ধুর লেখনী কিছু কাল বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। সেই বিশ্রামের পর 'স্থরধুনী কাব্য' 'জামাই-বারিক' এবং 'ঘাদশ কবিতা' অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয়।"

### २। क्याल कामिनी नाउँक। है: ১৮१०। पृ. ১०७।

কমলে কামিনী নাটক। প্ৰীদীনবন্ধ মিত্ৰ প্ৰণীত। Dun. Dismay'd not this our Captains, Macbeth and Banquo?' Sold. Yes: as sparrows, eagles; or the hare, the lion. Macbeth. কলিকাতা। নৃতন সংস্কৃত যন্ত্ৰে মুক্তিত। ১২৮০। ১৮৭০। মুল্য ১, এক টাকা যাত্ৰ।

২৫ দেপ্টেম্বর ১৮৭০ তারিধের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় 'কমলে কামিনী নাটক' সমালোচিত হয়।

#### গ্ৰন্থাবলী

#### (ক) দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী। ইং ১৮৭৭। পৃ. ১০১৪।

এই গ্রন্থাবলীর জন্ম বৃদ্ধিমচন্দ্র "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাত্বরের জীবনী" নিথিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে দীনবন্ধুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি রচনা স্থান পাইয়াছে। সেগুলি—

#### ১। यमानस्य कीय्रञ्ज माञ्च।

ইহা প্রথম বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' ( কার্ত্তিক ১২৭৯ ) প্রকাশিত হয়।

#### ২। পোডা মহেশ্বর।

ইহা ১২৭৯ সালের 'মধ্যস্থ' (তৎকালে সাপ্তাহিক) পত্রে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়:—

১ম ভাগ, ২৮ সংখ্যা, ১৮ কার্ত্তিক ১২৭৯, পৃ. ৪৪০-৪৫ ২৯ সংখ্যা, ২৫ কার্ত্তিক ১২৭৯, পৃ. ৪৫৯-৬৩ ৩০ সংখ্যা, ২ অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ. ৪৮১-৮৩।

#### ৩। স্থরধুনী কাব্য, ২য় ভাগ।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর বাল্যরচনা-সম্বলিত গ্রন্থাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহার জ্ব্য (গ্রন্থকারের জ্বীবনী ছাড়া) বন্ধিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব" শীর্ষক সমালোচনা লিখিয়া দিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা পিতার কতকগুলি বাল্যরচনা 'সংবাদ প্রভাকর', ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' হইতে এবং প্রথম বর্ষের 'বঙ্গদর্শন' হইতে প্রভাত" নামে একটি কবিতা সংগ্রহ করিয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'পত্য-সংগ্রহ' নামে প্রকাশ করেন; এই গ্রন্থাবলীতে 'পত্য-সংগ্রহ'ও স্থান পাইয়াছে।

(খ) বস্থমতা আপিস হইতে ১৩০৮ সালে দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ" নামে দীনবন্ধুর আর একটি রচনা স্থান পাইয়াছে; ললিতচন্দ্র মিত্র ইহার যে "পূর্ব্বকথা" লিখিয়াছেন, তাহার তারিখ "৪ অক্টোবর, ১৯০১"। এই রচনাটি দীনবন্ধু জীবন্ধশায় কোন সামন্থিক-পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই।

## দানবন্ধ ও বঙ্গীয় নাট্যশালা

দীনবন্ধুর সহিত বঙ্গীয় নাট্যশালার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি কলিকাতা ও মফস্বলের সথের নাট্যশালা কর্তৃক বহু বার অভিনীত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সথের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতে হইত। ক্রমে সাধারণ বঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অহুভূত হইতে লাগিল। যে মৃষ্টিমেয় ভদ্রসন্তান সথের থিয়েটার হইতে শেষে কলিকাতায় সাধারণ বঙ্গালয়—'আশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা দীনবন্ধুর নিকট কতটা ঋণী, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শান্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গ-পত্র হইতে। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন:—

নাট্যগুৰু স্বৰ্গীয় দীনবন্ধু মিত্ৰ

#### মহাশয় ঐচরণেযু—

ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিছ্বদ প্রভৃতির বেরুপ বিপুল ব্যর হইত, তাহা নির্কাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাক্ষতিত্র 'সধ্বার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হর নাই। সেই জন্ত সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধ্বার একাদশী' করিতে সক্ষম হয়। মহাশ্রের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ভাসাভাল থিরেটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে বঙ্গালয়-শ্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।

কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—'গ্রাশনাল থিয়েটারে' দীনবন্ধুর বে-সকল নাটক-প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল, অভিনয়ের তারিথ সহ তাহার একটি তালিকা দিলাম:—

## স্থাশনাল থিয়েটার

#### (জোড়ার্শাকো মধুস্থন সাক্তালের বাড়ী)

| नोमपर्शन                         | •••   | ণ ডিসেম্বর ১৮৭২, শনিবার           |  |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------|--|
| बागार-वादिक                      | •••   | <b>১८ ডि</b> म् <b>बत्र ১৮</b> ९२ |  |
| नोलपर्शन                         | •••   | ২১ ডিনেম্বর ১৮৭২                  |  |
| সধৰার একাদশী                     | •••   | ২৮ ডিদেশ্বর ১৮৭২                  |  |
| নৰান তপৰিনী                      | •••   | ৪ জাতুয়ারি ১৮৭৩                  |  |
| मीमांवञी                         | •••   | ১১ জাবুয়ারি ১৮৭৩                 |  |
| বিষে পাগলা ৰুড়ো                 | •••   | ১০ জামুয়ারি ১৮৭৩, বুধবার         |  |
| নবীন তপশ্বিনী                    | . ••• | ১৮ জামুরারি ১৮৭৩, শনিবার          |  |
| <b>नी ज</b> मर्थे <b>१</b>       | •••   | ১ ক্বেক্সাব্রি ১৮৭৩               |  |
| জামাই বারিক                      | •••   | ১ৎ কেব্ৰুয়ারি ১৮৭৩               |  |
| নীলদৰ্পণ ( হিন্দু মেলার অভিনীত ) | •••   | ১৬ ফেব্ৰুয়ারি ১৮৭৩, রবিবার       |  |
| नोलपर्शन                         | •••   | २१ स्कब्स्यानि ১৮१७               |  |
| ( টাউন-হলে )                     |       |                                   |  |
| नीममर्भन                         | •••   | २३ वार्ष ३৮१७                     |  |
| সধবার একার্ম্পী                  |       | ে এপ্রিল ১৮৭৩                     |  |

#### ( রাধাকাস্ত দেবের নাটমন্দিরে )

नीनपर्भव ••• ১> এखिन ১৮৭७

(পুনরার সাক্তাল-বাড়ী)

কমলে কামিনী ••• ২০ ডিসেম্বর ১৮৭৩ নীলদর্গন ••• ৩ জামুরারি ১৮৭৪ নীলাবতী ••• ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪

# দীনবন্ধু ও বাংলা-সাহিত্য

'সধবার একাদশী'-রচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা-সাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে; হালকা হাসি ও তীক্ষ ব্যক্ষের ছলে যুগ্-জীবনের এই মর্মান্তিক ট্র্যাক্ষেডি তিনি ভিন্ন আরু কেই রচনা করিতে পারিতেন মা। এই নাটকখানি উচ্চ স্তরের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন। বাঁহারা সর্ব্বদেশীয় এবং সর্ব্বকালীয় নাটক লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছি, বাংলা দেশে সকল দিক্ দিয়া নির্থুত এই একটি মাত্র নাটকই এখন পর্যান্ত রচিত ইইয়াছে।

এই শ্রেণীর ব্যঙ্গপূর্ণ হাস্ত-রচনাতেই দীনবন্ধুর প্রতিভা বিশেষ ভাবে ক্ষৃত্তি পাইয়াছে। এই প্রতিভার সম্যক্ ক্ষুরণের জন্ম যে উপাদানের প্রয়োজন, দীনবন্ধুর ভাহা প্রামাত্রায় ছিল; বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা এবং বহু মানুষ সম্বন্ধ ভাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছিল; বহু স্থানের প্রাদেশিক ভাষা তিনি নিশুঁত ভাবে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তিনি স্বর্বসিক ও স্থ-আলাপী ছিলেন। এই হিউমার-বোধের সঙ্গে ক্বিস্থাক্তি যুক্ত হইয়া দীনবন্ধুকে বহুচবিত্রসম্বলিত সার্থক নাটক ও প্রহ্মনের ক্ষনিহিতা করিয়াছিল।

বিষমচন্দ্র দীনবন্ধুর "কবিত্ব" বিষয়ক প্রবন্ধে দীনবন্ধুর সাহিত্য-প্রতিভা, কবিত্ব ও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতেই বাংলা-সাহিত্যের সহিত দীনবন্ধুর সম্পর্ক সবিশেষে বিবৃত হইয়াছে। দীনবন্ধু সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে চান, এই প্রবন্ধটি তাঁহাদিগকে পড়িতেই হইবে। আমরা তাহা হইতে সামাগ্র অংশ উদ্ধৃত করিয়া দীনবন্ধ-কথা শেষ করিতেছি:—

১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরমরণীয়—উহ। নৃতন পুরাতনের সন্ধিষ্ঠা। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈষরচন্দ্র অন্তমিত, নৃতনের প্রথম কবি মধুস্দনের নবোদর। ঈষরচন্দ্র থাঁটি বাঙ্গালী, মধুস্দন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা বার, যে ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নৃতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশরচন্দ্রের কাব্য-শিষাদিগের মধ্যে দীনবন্ধ্ গুরুর ষতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী ইইরাছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধ্র হাস্মরসে বে অধিকার, ভাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধ্র কবিতার বে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে ক্রচির জন্ম দীনবন্ধুকে অনেকে হৃষিয়া থাকেন, সে ক্রচিও গুরুর।

কিন্ত কবিছ সহকে গুরুর অপেকা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে ইইব। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্তরসে অধিকার বে ঈশ্বর গুপ্তের অমুকারী বলিরাছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীর ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীর ছিল—এখন আর এক জাতীর ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিত; এখন সক্রর উপর লোকের অমুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিরালের জার মোটা লাঠি লইরা সজোরে শক্রর মাথার মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিরা বাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সক্ল লান্সেটখানি বাহির করিরা, কখন কুচ করিরা ব্যথার স্থানে বসাইরা দেন, কিছু জানিতে পারা বার না, কিন্ত স্থদরের শোণিত ক্ষতমুথে বাহির হইরা যার। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের প্রীবৃদ্ধি—লাঠিরালের বড় ত্রবস্থা। সাহিত্য সমাজে লাঠিরাল আর নাই, এমন নহে— ছর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যার কিছু বাড়িরাছে, কিন্তু ডাহাদের লাঠি বুণে ধরা,

বাহুতে বল নাই, ভাহারা লাঠির ভবে কাতর, শিক্ষা নাই, কোধার মারিতে কোথার মারে। লোক হাসার বটে, কিন্তু হাস্তের পাত্র ভাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীর লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁলের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধ্র লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যার জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবিব প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচ্র পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদমা, মল্লিকা, নিমটাদ দন্ত, প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে, যাহা স্ক্র্যা, কোমলা, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশাস্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার সীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিদ্ধাী, সরলা, প্রভৃতি রসজ্জের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অববিন্দা, ললিভমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা সূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ধ, বিপর্যান্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভৃত্তের দলের মত ক্রবণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁডায়।

কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিন্মিত হইতে হয়। বিন্মরের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সহকে দীনবন্ধুর বহদশিতা! সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল ধবর রাথে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয় তাহা জানা নাই। ব্যাকালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। স্ব

কিন্ত কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহায়্ভৃতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই।
দীনবন্ধ্ব সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিশ্বয়কর নহে—তাঁহার সহায়ুভৃতিও
অভিশয় তীব্র। বিশ্বয় এবং বিশেব প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর
লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহায়ুভৃতি। গরিব হুঃধীর হুঃধের মর্ম্ব ব্বিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা

ভোৱাপ কি বাইচবণ, একটা আছুৱী কি বেবজী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহায়ুভূতি কেবল গরিব ছঃখীর সঙ্গে নছে; ইহা সর্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্রচবিত্র ছিলেন, কিন্তু তুশ্চরিত্রের ছঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রভার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহামুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্বস্থানে ষাইভেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধান্ত অদাক্ত শিলার ক্রায় পাপাগ্লি কুণ্ডেও আপনার বিভদ্ধি বক্ষা করিতেন। নিব্দে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইরাও সহামুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের ছঃখ পাপিষ্ঠের ক্সায় বৃঝিতে পারিতেন। তিনি নিমটাদ দত্তের স্থায় বিশুক্ষ-জীবন-সুথ বিফলীকুতশিক্ষা, নৈরাশ্য-পীড়িত মছপের ছঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরখ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের ছঃথ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের স্তায় নীলকরের আক্তাবর্ভিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধকে আমি বিশেষ জানিতাম: তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরপ পরতঃথকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে। ----- 'বঙ্কিমচন্তের वहनावनी', "विविध", शृ. ৮७-৮৯।

#### সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা----২২

# বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

3645---3498

# विश्विष्ठिक हरिष्ठा नाशास

# শ্রীর**জেন্ত**নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিবৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৪৯ পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫০ মৃল্য স্মাট স্থানা

মুস্তাকর—শ্রীসৌরীজ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতঃ
৪—৩৮৷১৯৪৩



বঙ্কিমচন্দ্ৰ

#### বংশ-পরিচয় : বাল্যজীবন

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জুন (১৩ আবাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় কাঁটালপাড়ায় বন্ধিমচক্রের জন্ম হয়।

অগ্রন্ধ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সংগ্রহ 'সঞ্জীবনী-স্থধা'র ভূমিকায় বন্ধিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাদের বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

অবসতি গঙ্গানন্দ চটোপাধ্যার একশ্রেণীর ফুলিরা কুলীনদিগের পূর্বপূক্ষ। তাঁচার বাস ছিল ছগলী জেলার অস্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীর রামজীবন চটোপাধ্যার গঙ্গার পূর্ববিতীরস্থ কাঁটালপাড়া প্রামনিবাসী বঘুদেব ঘোষালের কলা বিবাহ করিরাছিলেন। তাঁচার পূব্ব রামহরি চটোপাধ্যার মাতামহের বিষর প্রাপ্ত হইরা কাঁটালপাড়ার বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চটোপাধ্যারের বংশীর সকলেই কাঁটালপাড়ার বাস করিতেছেন।

বন্ধিমচন্দ্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ও বাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিচ্ছাভূষণের দৌহিত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তৃই জন—স্থামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র; কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। প্রত্যেকেই ক্বতবিচ্চ; 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় সম্পাদক এবং 'পালামৌ', 'জাল প্রতাপচাদ', 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা'র লেখক সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গাহিত্যে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন।

পিতা যাদবচন্দ্র ফার্সী ও ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করেন; অর বেতনের সরকারী চাকরি করিতে করিতেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের (বন্ধিমচন্দ্রের জন্ম-বংসরে) জামুয়ারি মাসে তিনি মেদিনীপুরে ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জাতুয়ারি মাদে (১৩ মাঘ ১২৮৭) ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুল-পুরোহিত বিশ্বস্তর ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঁচ বংসর বয়সে বিশ্বমের 'হাতেখড়ি' হয়। পরে গ্রাম্য পাঠশালার গুরু মহাশয় রামপ্রাণ সরকার বাড়ীতে তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বন্ধিমচক্র শৈশবেই মেধাবী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

গ্রামে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বৃদ্ধিমচক্র পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে আগমন করেন; ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে তিনি সেখানকার ইংরেজ্ঞী স্থলে ভর্ত্তি হন। এই সময় এফ. টীড্ নামে এক জন সাহেব মেদিনীপুর ইংরেজী স্থলের হেড মান্টার ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি ঢাকায় বদলি হইলে তাঁহার স্থলে সিন্ফ্লেয়ার নিমুক্ত হন। বৃদ্ধিমচক্রের বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সহোদর এবং প্রায়-সহাধ্যায়ী পূর্ণচক্র বাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

বহ্নিচন্দ্র কথনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে।...তাঁহাকে একজন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া বাইত।—স্থবেশচন্দ্র সমাঞ্চপতি-সঙ্গলিত 'বন্ধিম-প্রসন্ধ', পৃ. ৪২।

বৃদ্ধিত ব্যক্তিগণের সহবাদেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্ত প্রতিভাগণের সহবাদেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্ত প্রতিভাগণির পারিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বন্ধবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বৃদ্ধিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। তেনিয়াছি, বৃদ্ধিমচন্দ্র একটি হাই স্ক্লাছিল। টিড্ নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড্মান্টার ছিলেন। তেওঁহার অমুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্ত পিতৃদেব বৃদ্ধিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। বৎসরাস্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবর

আপত্তিতে তাহা ঘটল না। ... মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁটাল-পাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। ৰঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নৃতন Session খুলিলে, তথায় ভতি হইবেন, স্থির হুইল। তাঁহার জন্ম গৃহে একজন প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইল।—এ, পৃ. ৩৪-৩৬।

সোভাগ্যক্রমে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে বিষমচন্দ্র নিজেই শৈশব-শিক্ষার সামাত্র বর্ণনা দিয়াছেন—

আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র ভগলী কলেজে প্রেরিত ইইলেন। তিনি কিছু দিন সেধানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "শুরু মহাশ্রে ওভাগমন; কেন না, আমাকে ক, ধ, শিবিতে ইইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রপ্র রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত ইইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত ইইতে মুজিলাভ করিয়া মেদিনীপুরে গেলাম। সেখানে তিন চারি বংসর কাটিল। শেসরীকার (জুনিয়র স্থলারশিপ, সঞ্জীবচন্দ্রের) অল্পকাল পূর্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে ইইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম শা।

"কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া বৃদ্ধিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতা শিথিলেন।"\* কাঁটালপাড়া-নিবাসী শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ নামক এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট তিনি পাঠ লইতেন।ক "বাঙ্গালা কবিতাগুলি—যাহা সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচিত।" 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্গনে'র অনেক কবিতা তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধিমচন্দ্র খুব ভাল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার সংস্কৃত

 <sup>&#</sup>x27;বৃদ্ধিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৩৬। † অকর দত্তপ্ত : 'বৃদ্ধিমচন্দ্র', পৃ. ৩৩।

আবৃত্তি শুনিয়া প্রীত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার ঘরে আসিতেন ও মহাভারতের কথা শুনাইতেন। ভারতচন্দ্রের বিছার রূপবর্ণন ও গীতগোবিন্দের 'ধীর সমীরে ধমুনাতীরে' কবিতাটি তিনি প্রায়ই আওড়াইতেন। শৈশবে হলধর তর্কচ্ডামণির নিকট তিনি প্রথম শুনিয়াছিলেন যে, "প্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুক্ষ ও আদর্শ চরিত্র"।\* এই বীজ হয়ত উত্তরকালে 'কৃষ্ণচরিত্র'-রূপ মহীকৃষ্ণে পরিণত হইয়াছিল।

শৈশবে বৃষ্কিমচক্র থেলাধুলা ভালবাসিতেন না—তাঁহার শরীর এই কারণে অপটু ছিল। তিনি তাসথেলা পছন্দ করিতেন। "বৃদ্ধিমচক্র চিরকালই যাঁড়গরু ইত্যাদি দেখিলে দ্বে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিতে পরিতেন না, সাঁতার জানিতেন না, …কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না।"\* অথচ মাঝে মাঝে বৃহৎ ব্যাপারে অসমসাহস দেখাইতেন। ইতিহাস-অধ্যয়নে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঝোঁক ছিল।

মেদিনীপুর হইতে কাঁটালপাড়া প্রত্যাবর্ত্তনের কিছু দিনের মধ্যেই ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ক্ষেক্রয়ারি মাসে কাঁটালপাড়ার সন্নিকটস্থ নারায়ণপুর গ্রামের পঞ্চমবর্ষীয়া একটি স্থন্দরী বালিকার সহিত বন্ধিমচন্দ্রের বিবাহ হয়।

### ছাত্র-জীবন

#### **छ्**गनी कल्ब

২৩ অক্টোবর ১৮৪৯ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে (তথন 'মহম্মদ মহসিনের কলেজ' নামেও পরিচিত) প্রবেশ করেন। তথন

\* 'विषय-श्रमत्र', श्र. ४३, ४६। † पिरवान्यू वत्साभिधान्नः 'वलपर्नन', खारन, ১७১৮।



বঙ্কিমচক্রের পিতা—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

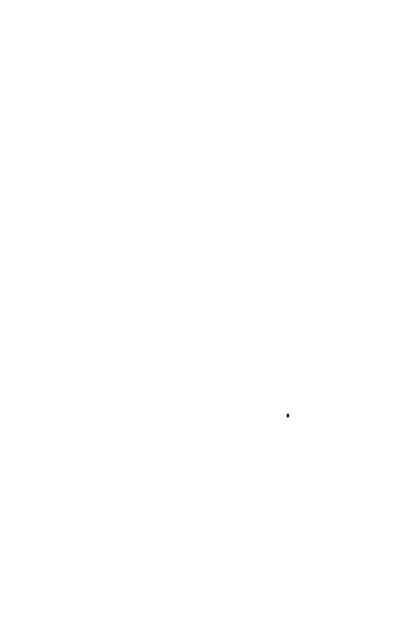

তাঁহার বয়স সাড়ে এগার বংসর। কলেজে রক্ষিত হন্তলিখিত পুরাতন নথিপত্তের মধ্যে একটি বিপুলায়তন "আডমিশন বৃক" (১৮৬২) আছে, তাহার ১০১ সংখ্যক লিপিপংক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইল:—

|      |                              | Age  | Date of Admission | Date of Withdrawal                            |
|------|------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 101. | Bankim Chunder<br>Chatterjee | 1112 | 28 Oct. 1849      | 12 July 1856<br>Transfd, to<br>Pres. College. |

তৎকালে বিভায়তনে সম্বংসর (সেদন) গণনা হইত ১ অক্টোবর ইইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর মাসেই বৃত্তি-পরীকা ও বাংসরিক পরীকা শেষ হইয়া "দশহরা"র দীর্ঘ অবকাশের পর নৃতন পড়া আরম্ভ হইত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ছুটির তালিকায় পাওয়া যায়, সম্বংসর-মধ্যে মোট ছুটি মাত্র ৬১ দিন, তন্মধ্যে ৩৫ দিন পূজার ছুটি মহালয়া হইতে আরম্ভ। তথনও গ্রীমাবকাশ প্রবৃত্তিত হয় নাই। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহালয়া ছিল ১৬ সেপ্টেম্বর; স্কৃতরাং বংসরারম্ভেই বৃদ্ধিসক্ত ভুর্তি হইয়াছিলেন।

১৮৪৯ এইিলে, অর্থাৎ যে-বংসর বিষমচন্দ্র প্রবেশ করেন, হুগলী কলেজের ইংরেজ্বী-বিভাগ—কলেজ ও স্থলে বিভক্ত ছিল। স্থল-বিভাগের উচ্চ ভাগে (সিনিয়র ডিবিসনে) তিনটি শ্রেণী, প্রত্যেক শ্রেণীর হুইটি করিয়া সেকশন এবং নিয় ভাগে (জুনিয়র ডিবিসনে) চারিটি শ্রেণী, প্রথম তিনটি শ্রেণীর হুইটি করিয়া সেকশন ছিল। বিষমচন্দ্র জুনিয়র ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর "এ" সেকশনে ভত্তি হন। তথন জুনিয়র ও সিনিয়র ডিবিসনের ছাত্রদিগকে মাসিক বেতন যথাক্রমে হুই টাকা ও তিন টাকা দিতে হুইত। বলা বাছল্য, বৃদ্ধিমচন্দ্র বৈতনিক ছাত্র ছিলেন।

শ্বনের প্রত্যেক সেকশন এক জন মাত্র শিক্ষকের অধীন থাকিত এবং তিনি বাংলা ভিন্ন সমস্ত বিষয়েই অধ্যাপনা করিতেন। যাঁহার হত্তে বিষমচক্রের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়, তাঁহার নাম নবীনচন্দ্র দাস (১-৫-১৮৫০ তারিথে বেতন ১০০১, বয়স ২৭)। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্লায় য়হুনাথ দাস হুগলী কলেজেরই অতিপ্রসিদ্ধ কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টান্দের নবেম্বর মাসে নবীনচন্দ্র ১৫০১ বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত বীরভূম-স্থলের হেড মাস্টার নিয়্কু হন এবং পরবর্তী কালে বহু বিভালয়ের প্রধান শিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি তন্ত্রবায়-জাতীয় ছিলেন। বিষমচন্দ্র যে-শ্রেণীতে ভত্তি হন, তাহা বহু কৃতী ছাত্রে পরিপূর্ণ ছিল। এই বংসবের বাৎসরিক পরাক্ষার সম্পূর্ণ বিবরণ মৃত্রিত পাওয়া যায়।\* "এ" সেকশনে হুই জন সাধারণ পারদ্শিতার পুরস্কার পাইয়াছিলেন—উমেশচন্দ্র শ্ব ও বিষমচন্দ্র। কৌতহলী পাঠকের জন্ম এই শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা প্রদত্ত হইল:—

Literature : Azimghur Reader

2nd Poetical Reader

Pinnock's Catechism of English History

Grammar : Lennie's Grammar

(to 20th Rule of Syntax)

Writing

Arithmetic: Extraction of the Square Root

Vulgar fraction

Geography: Stewart's Geography

(Europe, Asia and Africa)

Bengali: History of Bengal ( ব্লেডিহাস ) 51 pp.

Gynarnub ( छानार्च ) 95 pp.

<sup>\*</sup> General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for the year 1 Oct. 1849 to 80 Sept. 1850, pp. 101-05.

১৮৫০-৫১ থ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণমচন্দ্র সিনিয়র ভিবিসনের তৃতীয় শ্রেণীর "এ" সেকশনে পড়িয়াছিলেন এবং এবারও বংসরাস্তে সাধারণ পারদর্শিতার পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার পূর্বতন প্রতিদ্বলী উমেশচন্দ্র শূরও "বি" সেকশন হইতে অন্তর্মপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। "এ" সেকশনের শিক্ষক ছিলেন মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১-৫-৫০ তারিখে বেতন ১৩০১, বয়স ৩০)—ইনি প্রথিতনামা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। "বি" সেকশনের শিক্ষক Ure সাহেবের নিকট বন্ধমচন্দ্র পড়েন নাই।

পর-বংসর (ইং ১৮৫১-৫২) দ্বিতীয় শ্রেণীর "এ" সেকশনে বিখাত শিক্ষক ঈশানচক্র বন্দোপাধাায়ের\* নিকট বন্ধিমচক্র পড়েন,—"বি" দেকশনের ক্লারমন্ট (F. W. Clermont) সাহেবের নিকট পডেন নাই। তথনও শিক্ষা-বিভাগে বহু সাহেব শিক্ষকতা করিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাত্যুগল দেশীয় শিক্ষকদের শীর্মস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু সাহেবদের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় ইহাদের পদোন্নতি বাধা প্রাপ্ত হইরাছিল সন্দেহ নাই। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকায় হুগলী কলেজের প্রধান শিক্ষক গ্রেভ্স (Graves) ও নবনিযুক্ত বেক্তাও (Brennand) সাহেবদের বিরুদ্ধে তীব্ৰ সমালোচনাপূৰ্ণ কয়েকথানি পত্ৰ প্ৰকাশিত হয় এবং প্ৰকাশ্যে অস্বীকৃত হইলেও, কলেজের অধ্যক্ষ কার (Kerr) সাহেব তাঁহার ১৯-৯-৫০ তারিথের স্থদীর্ঘ পত্রে এগুলি বন্দ্যোপাধ্যায়-ভাত্রদ্বেরই লেখা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিহ্নমচন্দ্র পুরস্কার পাইতে পারেন নাই—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই শ্রেণীর

<sup>\*</sup> Hooghly College Register 1836-1936, p. 158.

<sup>†</sup> Zachariah : History of Hooghly College, p. 59.

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যাদবচক্র রায় (সেকশন "বি") ও ষত্নাথ মিত্র (সেকশন "এ")।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে তিনি প্রথম শ্রেণীর "বি" সেকশনে উন্নীত হন। পর-বৎসর হইতে বিভালরের সম্বংসর (সেসন) পরিবর্ত্তিত হইয়া ১ মে হইতে ৩০ এপ্রিল পর্যান্ত নির্দ্ধারিত হয় এবং কলেজ-বিভাগে গ্রীম্মের ছুটি (১৬ এপ্রিল হইতে ৩১ মে পর্যান্ত দেড় মাস) ন্তন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। শুতরাং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা না হইয়া ১৮ মাস অন্তে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সকল শ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথম শ্রেণীতে বন্ধিমচন্দ্র যে-সকল শিক্ষকের নিকট পড়েন, তাঁহারা—

Head Master
Second Master
U. Graves B. A.: Literature and History
W. Brennand: Mathematics and Geography

ইহারা উভয়েই কলেজেও পড়াইতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টান্দের মার্চ মাদে বেক্সাও সাহেব ঢাকার বদলি হইয়া যান—তাঁহার স্থলে প্রায় এক বৎসর পরে (১৮-২-৫৪ তারিথে) ফোগো ( D. Foggo, B. A.) নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে বেক্সাও সাহেবের কার্যভার অধন্তন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লারমন্ট সাহেব ভাগাভাগি করিয়া লন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টান্দের নবেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হইয়া যান এবং তাঁহার জায়গায় বীন্ল্যাও (J. G. Beanland) সাহেব আসেন। স্ক্তরাং বহিমচন্দ্রের অঙ্ক ও ভূগোল শিক্ষা অল্পবিস্তর উক্ত পাচ জন শিক্ষকের নিকটই ঘটিয়াছিল।

<sup>\*</sup> Circular of 15-9-53: General Report---for 1852-55, p. ccciv. কলেকে মোট ছুটির দিন বংসরে ৬৫, তাহার মধ্যে এীত্মের ছুটি ৪৫ দিন ও পূজার ছুটি ১৫ দিন। ১৬-৯-৫৩ তারিধের সার্কুলার অফুসারে স্কুল-বিভাগের ছুটির সংখ্যা ৫০ দিন নিন্দিন্ত হয়—৩৫ দিন পূজার ছুটি পূর্ববিধ, কিন্তু গ্রীত্মের ছুটি নাই।

তথনও এন্ট্রান্স ও বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই; ছাত্রেরা জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দিত। ১৮৫৪ প্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিশ্বমচন্দ্র ১৮৫০ প্রীষ্টাব্দের জুনিয়র স্থলারশিপ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা তথন প্রত্যেক স্থানে পৃথক্ পৃথক্ লওয়া হইত। হগলী কলেজে ও তাহার অধীন স্থলসমূহ হইতে মোট ৭০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিশ্বমচন্দ্র তাঁহার পূর্বতেন প্রতিদ্বিদ্বাগণকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষার বিস্তৃত ফলাফল মুদ্রিত হইয়াছে।\* (বাংলা ভিন্ন) মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টি বিষয়েই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, কেবল এক বিষয়ে (অমুবাদ) তাঁহার স্থান দিতীয়। বৃত্তি-পরীক্ষার স্থাষ্ট্র অবধি, মফস্বলের তৃই-তিন জন পরীক্ষার্থীর কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কেহই বিশ্বমচন্দ্র অপেক্ষা অধিক ক্বতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। থাঁহারা বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল:—

|                             | ব্যাকরণ | ইতিহাস | শশিত | क्रमान    | সাহিত্য | बसूबाप | (मोसिक<br>अज्ञास | 200     |
|-----------------------------|---------|--------|------|-----------|---------|--------|------------------|---------|
| বৃদ্ধিসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | 84      | 82     | 0.   | 84        | 8 •     | 98.€   | se se            | 296,6   |
| वापवहन्त्र जात्र            | 85      | 93     |      | 23.4      | 99      | 95,98  | ૭ર               | २२२,२६  |
| রসিকলাল দত্ত                | 80      | 23     | 34   | 8+.4      | 8 •     | 20,98  | 98               | २२४.२६  |
| শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়     | 80      | 99     | ₹8   | 22        | 96      | ७७,१६  | २৮               | २२६,१६  |
| কুম্দচরণ বহু                | 40      | 95     | 30.0 | <b>68</b> | 92      | ર૧     | ૭૨               | ₹₹₹.€   |
| উমেশচন্দ্র শ্র              | 82      | २२     | २७   | 98        | ٥٩      | .02    | ૨૧               | २ऽ१     |
| নবকৃষ্ণ রায়                | 8.9     | 9.     | 30.0 | 22.6      | ₹ €     | ૭૪.૨૬  | 36               | ₹\$0.₹€ |

বঙ্কিমচক্রের সহপাঠী (প্রথম শ্রেণী, "বি" সেকশন) মোট ৩৫ জন, তন্মধ্যে ২৩ জন বৃত্তি-পরীকা দিয়াছিল। ইহাদের বয়স গড়ে ১৭

General Report...1852-55. App. D. pp. ccexxxviii—cccxlv.

किन। "a" त्रक्नात्व कांबलव वयन किन ১৮। विक्रमान्य भवीकाद সময় ১৬ বৎসর উত্তার্ণ হন নাই।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্বের জনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা এই\*:--

Prose:

Selections from Goldsmith's Essays, Cal. Ed.

Poetry:

Selections from Pope, Prior and Akenside Poetical Reader No. III pt. II (last ed.)

History:

Keightley's History of England, Vol. I

Grammar:

Crombie, part II

Mathematics: Euclid Books VI and XI

Geography and Map Drawing

Algebra to the end of simple Equations.

Arithmetic

Bengali:

বেভালপঞ্চবিংশভি (2nd Ed.)

Bengali Grammar

পৰীকা পাঁচ মাস পিছাইয়া যাওয়ায় এ বংসর অতিরিক্ত (Supplementary) পাঠ্যও নির্দিষ্ট হয়. প যথা—

Moral Tales, Encyclopaedia Bengalensis No. X Prose: Poetical Reader Part I. No. III (Cal. Ed.)

Crombie's Etymology & Syntax, part I.

বাংলার পাঠ্যেও নতন দার্কুলার করিয়া 🕸 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ছাড়া 'তত্তবোধিনী পত্ৰিকা' (১৭৭৪ শকাৰা, ১০৫-১১৬ সংখ্যা) निर्फिष्टे इस ।

এই বংসর (ইং ১৮৫০) বৃদ্ধিমচক্র 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাটির নাম "কামিনীর প্রতি উক্তি। তোমাতে লো ষড়ঋতু," ইহা

General Report...for 1851-52, p. xxvi.

<sup>†</sup> Ibid. for 1852-55, App. C. p. cciv.

<sup>1</sup> Ibid. p. cexcix and ceci.

১৮ মার্চ ১৮৫৩ তারিথের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়, বাহুলাভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। \* এই প্রসঙ্গে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের একথানি পত্র উদ্ধৃত হুইল:—

To the Secy. to the Council of Education, Fort William.

Hooghly the 20th Feb. 1854

Sir,

I have the honour to report for the information of the Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bunkim Chunder Chatterjee, a pupil of the first class of the Senior School, for some good poetical Compositions in Bengalee. The poetical compositions appeared in the Probakur Newspaper. The prize of twenty rupees was awarded by Baboos Romonymohun Roy and Kally Churn Roy Chowdhury Zemindars of Rungpore and was sent through Baboo Isser Chunder Goopto the Editor of the abovementioned Journal.

J. Kerr Principal

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, হুগলী কলেজে পড়িতে পড়িতেই ঈশ্বচন্দ্র গুপ্তের রচনার আদর্শে বিষ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' গছ পছ রচনা স্বক্ষ করেন। তৃই বৎসর ধরিয়া বিষ্কিমচন্দ্রের অনেক গছ পছ রচনা ঈশ্ব-চন্দ্র গুপ্তের প্রশৃদ্ধি সমেত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত ইইতে থাকে।

জুনিয়র স্থলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক ৮ বুত্তি পাইয়া বৃদ্ধিচন্দ্র এইবার কলেজ-বিভাগের চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ফার্ন্ট ইয়ারে উন্নীত হন। কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য একই, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা পৃথক্ পৃথক্ ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যাণ:—

English: Addison, (pp. 1-382) as far as No. 265.

Pope, as contained in Richardson's Selections.

<sup>+ &#</sup>x27;विषयहत्त्वत्र बहनावनी', "विविध", शृ. २७-२० जहेवा।

<sup>†</sup> General Report...for 1855, p. xiv.

Moral Philosophy: Abercrombie's Moral Feelings.

History: Keightley's Hist. of England Vol. II

Physical Geography: Hughes' Physical Geography, pp. 1-99.

Mathematics: Euclid I-VI & XI (up to 21st proposition)

Algebra and Plane Trigonometry.

Surveying and Plan Drawing

Bengali: নিৰ্দিষ্ট পুত্তক কোন শ্ৰেণীতেই ছিল না, কেবল

Translation & Grammar,

এই শ্রেণীতে বন্ধিমচন্দ্র নিম্নলিখিত অধ্যাপকের নিকট পড়েন:—

Literature : Principal J. Kerr, M. A. ( সপ্তাহে তুই দিন )

J. Graves, B. A. (Hd. Master)

History: J. Graves

Mathematics: R. Thwaytes, B. A. & D. Foggo, B. A.

E, Lodge, B. A. (succeeded Foggo from 8-12-54)

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের বে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার নাম "Senior Scholarship Examination" হইলেও তাহা উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং প্রশ্নপত্রও পৃথক্। এই পরীক্ষায় বিশ্বমচন্দ্র শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং তাঁহার বৃত্তি (৮২) দ্বিতীয় বংসরের জন্ত পুনঃপ্রদত্ত হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল উদ্ধত করিতেছি:—

Literature Proper (70)—39; Moral Philosophy and Political Economy (60)—48; History (70)—56½; Pure Mathematics (100)—49.5; Mixed Mathematics (100)—34; English Essay (50)—80; Translation (50)—24. Total 560—276.

ভৃতীয় শ্রেণীতে বিষ্কিচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত কাব্ (Literature), থোয়েট্স (Physics and Mathematics) এবং গ্রেভ্স (History) সাহেবদের নিকটই পড়িয়াছিলেন। লজ্ সাহেব বদলি ইইয়া যান এবং তৎস্থলে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুনঃনিযুক্ত ইইয়া আসেন (১০-১-৫৬ ইইডে)। ঈশানবাবু তৃতীয় শ্রেণীতে Sheodler's Book of Nature



বঙ্কিমচক্র (যৌবনে)

পড়াইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী হইতে ১৩ জন সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দেন—একমাত্র বিষ্কিমই বৃত্তি-ধারী এবং তিনিই একাকী হুগলী কলেজ হইতে সে-বংসর "Highest Proficiency in all the subjects" দেখাইয়া ছুই বংসরের জন্ম মাসিক ২০১ বৃত্তি লাভ করিয়া ছিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ থার্ড ইয়ারে উয়ীত হন। এই পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিভেছি:—

Literature 55, History 82, Mathematics 67.5, Natural Philosophy 74.8; Translation 76, Total 354.80.

গ্রীষের ছাটর পর, প্রায় এক মাস দিতীয় শ্রেণীতে পড়িয়া বহিমচন্দ্র ২৮ জুন ১৮৫৬ তারিখে ট্রান্সফারের জন্ম দরখান্ত করেন। তদানীস্তন অস্থায়া অধ্যক্ষ খোয়েট্স সাহেব দরখান্ত প্রেরণকালে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "Bunkim Chunder is a youth of good character and acquirements." পরবর্ত্তী জুলাই মাসের ১২ই তারিখে বহিমচন্দ্র হুগলা কলেজ ত্যাগ করেন,\* এবং আইন পড়িবার জন্ম কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি তুই বংসরের জন্ম মাসিক ২০, বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তির এই টাকা হুইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগে তিন বংসরের জন্ম ১৩০ হারে বেতন, এবং নগদ ২, করিয়া tuition fee দিবার ব্যবস্থা হয়। প

<sup>\*</sup> বে-সকল ছাত্র সে-বংসর হরণী কলেন পরিত্যার করেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ তালিকা মুক্তিত হইরাছে, তাহাতেও দেখা বার, বছিমচক্র "বার্ড ইরার" হইতেই ট্রালকার লইরাছিলেন। Report of the D. P. I. (1-5-56 to 30-4-57), App. A, p. 185.

<sup>†</sup> বন্ধিনচন্দ্রের আতুস্ত্র শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যার 'বন্ধিন-জীবনী'তে (ওর সং, পূ. १৭)
লিখিরাছেন, "১৮৫৭ খুটান্দের মধ্যভাগে বন্ধিনচন্দ্র হর্নলী কলেনের পাঠ সমাপ্ত করিরা
কলিকাভার চলিরা গেলেন।" ৭৪ পৃঠাতেও এইরূপ উক্তি আছে। অনেকে ভাঁহান্বের
পুস্তকে এই ভূলের পুনরাবৃত্তি করিয়াহেন।

সাহিত্য-সমাট্ বিষমচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্যে হাতেখড়ি যাঁহাদের হন্তে হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম পৃথক্ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পঠদ্দশায় ছগলী কলেকে ছয় জন পণ্ডিত বাংলার অধ্যাপনা করিতেন, তয়ধ্যে স্থপারিন্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন কেবল কলেজ-বিভাগে পড়াইতেন। বাকি পাঁচ জনের মধ্যে ছই জন—গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি ও ভগবচন্দ্র রায় বিশারদ সিনিয়র ডিবিসনে এবং তিন জন জ্বনিয়র ডিবিসনে পড়াইতেন। বিছমচন্দ্র নিয়তম পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র শুপ্ত বিশারদ ও গোপালচন্দ্র বিভানিধি, এই ছই জনের নিকট পড়েন নাই। তাঁহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন কাশীনাথ তর্কভ্ষণ। জ্বনিয়র ডিবিসনে প্রথম শেণীর বাংলা পাঠ্য পৃত্তক পূর্বেই উল্লিথিত হইয়াছে—বঙ্গেতিহাস ও জ্ঞানার্ণব।

সিনিয়র ডিবিসনে উন্নীত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ ভগবচচন্দ্র রায় বিশারদের নিকট পড়েন। ইনি এক জন প্রথিতনামা ব্যক্তি। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইতার 'স্থাবোধ' বাংলা ব্যাকরণ দেশের সর্ব্বত্ত পঠিত হইত।

সিনিয়র ভিবিসন, তৃতীয় শ্রেণীর "এ" সেক্শনের বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ
মাত্র একখানি—মৃত্যুঞ্জয় বিভালভাবের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' অন্থবাদ-রচনাদির
উপরই বিশেষ জাের ছিল। দিতীয় শ্রেণীতে অন্থবাদ ও রচনা ছাড়া
পুথক্ পাঠ্য পুস্তক মােটেই ছিল না।

প্রথম শ্রেণীতে দীর্ঘ দেড় বংসর কাল বঙ্কিমচক্র গোবিন্দচক্র শিরোমণির নিকট পড়েন। ইনি কুমারইট্র-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র। এই শ্রেণীর পাঠ্য ছিল—'বেতালপঞ্চবিংশতি' (২য় সং) ও 'তত্তবোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাকা)।

স্বপারিন্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন অবসরগ্রহণের

পূর্ব্বেই ৪ নবেম্বর ১৮৫৪ তারিখে (৫৯-৬০ বংসর বয়সে) হঠাৎ মৃত্যুমুথে পতিত হন—তাঁহার নিয়োগ-তারিখ ছিল ২০-৮-৬৬। বঙ্কিমচন্দ্র
কলেক্ষে উঠিয়া তাঁহার নিকট পাঁচ মাস পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর
পর তংস্থলে ২৫-১-৫৫ হইতে গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ই নিযুক্ত
হন। স্বতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলীর শিক্ষকদের মধ্যে শিরোমণির সংস্পর্শ ই
দীর্ঘতম (অন্যন তিন বৎসর) ইইয়াছিল।

পরিশেষে উল্লেখ করা আবশ্রক্ষ যে, তৎকালে সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত অন্ত কোন বির্তালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বিষমচন্দ্র কলেজে কোথাও সংস্কৃত পড়েন নাই—ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সাহায্যে বাড়ীতেই সংস্কৃত পড়িয়া ব্যুৎপন্ন হন। বিশ্ববিত্যালয় স্থাপনের পর ৩০-৬-৬৪ তারিথের আদেশমূলে এক জন সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপকের পদ হুগলীতে ১৫০২ বৈতনে প্রথম হুট হয়। এই পদে স্থায়ী লোক গোপালচন্দ্র গুণ্ডের নিয়োগের পূর্কে শিরোমণি মহাশয় এক মাস কাল (মে-জুন ১৮৬৫) অস্থায়িরূপে ছিলেন।

#### প্রেসিডেন্সী কলেজ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিষমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সে-বৎসর উত্তরপাড়া স্কুল হইতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ হইতে ক্রফ্টকমল ভট্টাচার্য্য, এবং হিন্দু স্কুল হইতে সভ্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেক্রনাথ ঠাকুর ও যোগেক্সচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিও এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সর্ব্বসমেত ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫

জন ও দিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তার্ণ হয়। তৃতীয় বিভাগ বলিয়া তথন কিছু ছিল না। যাহারা সর্বসাকলো অর্দ্ধেক বা তদ্ধ্ব নধর পাইয়াছিল, তাহারা প্রথম বিভাগে, এবং যাহারা অন্যন এক-চতুর্থাংশ বা অর্দ্ধেকের কম নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা দিতীয় বিভাগে উত্তার্ণ হয়।\*

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এনট্রান্স পরীক্ষায় বাংলা পাঠ্য ছিল—কুত্তিবাসী রামায়ণ ও 'মহারাজ রুফ্চন্দ্র রায়ক্ষ চরিত্রম্'; পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকদিগের নাম সমেত, নিমে দেওয়া হইল :—

English, Greek and Latin

G. Smith, Esq., Principal, Doveton College.

Sanscrit, Bengali and Hindee

The Revd. K. M. Banerjee, Professor, Bishop's College.

History and Geography

E. B. Cowell, Esq., M. A., Professor, Presidency College.

Mathematics and Natural Philosophy W. Masters, Fsq. Professor, Metropolitan College.

-University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 124.

প্রেসিডেন্সী কলেন্দ্রে আইন পড়িতে পড়িতে পর-বংসর—১৮৫৮
ঝীষ্টান্দে বিষমচন্দ্র বি-এ পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৫৮ ঞ্জীষ্টান্দের
এপ্রিল মাসের গোড়ায় সর্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষা হইল। সর্বসমেত
১০ জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল; তন্মধ্যে কেবল মাত্র হুই জন—
বন্ধিমচন্দ্র ও ষত্নাথ বস্থ দিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বন্ধিমচন্দ্র প্রথম স্থান এবং ষত্নাথ দিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহারা তুই জনেই প্রেসিডেন্সী কলেন্দ্রের ছাত্র—বন্ধিমচন্দ্র আইন-বিভাগের, ষত্নাথ জনোরেল ডিপার্টমেন্টের। পরীক্ষা খ্ব কঠিন হইয়াছিল। বন্ধিমচন্দ্র ও ষত্নাথ ছয়ট বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতে ক্বভিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন,

University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 65.

কিন্তু ষষ্ঠটিতে তাঁহার। উভয়েই অনধিক ৭ নম্বর কম পাইয়া ফেল হন।
২৪ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিথে কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের সিণ্ডিকেটের
অধিবেশনে পরীক্ষকমণ্ডলীর স্থপারিশ অম্বযায়ী ঐ তৃই জনকে ৭ নম্বর
'গ্রেস' দিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত করিবার প্রস্তাব
গৃহীত হয়।\*

বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অবশুপাঠ্য বিষয় ছিল। বন্ধিমচন্দ্রকে শেক্সপীয়রের Macbeth, ড্রাইডেনের Cymon and Iphigenia, আ্যাডিসনের Essays প্রভৃতি পড়িতে হইয়াছিল। বাংলায় পাঠ্য ছিল — মহাভারত (প্রথম তিন পর্বা ), 'বত্রিশ সিংহাসন', ও 'পুরুষপরীক্ষা'। বি-এ পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকবর্গের নাম সমেত নিয়ে দেওয়া হইল:—

English, Greek and Latin

Sanscrit, Bengali, Hindee and Oorya W. Grapel, Esq., M. A., Presidency College,

Pundit Isserchunder Bidyasagar, Principal, Sanscrit College.

Read also a letter from the like Board, recommending, that, two Candidates, viz. Bunkim Chunder Chatterjee and Judoonath Bose who had passed creditably in five of the six subjects, and had failed by not more than seven marks in the sixth, might, as a special act of grace, be allowed to have their degrees, being placed in the second division, it being clearly understood, that such favor should, in no case, be regarded as a precedent in future years.

RESOLVED:—That the two Candidates mentioned, be admitted to the degree of B. A. (University of Calcutta. Minutes for the Year 1858. Pp. 18-19.)

Minutes of the Syndicate, for the Year 1858. 24th April.

<sup>3.</sup> Read a letter from the University Board of Examiners in Arts, stating that of the 18 Candidates for the degree of B. A., three had been absent during the whole, or a portion of the Examination, and that of the others, all had failed.

History and Geography

Mathematics and Natural
Philosophy

Natural History and Physical Sciences

Mental and Moral Sciences

E. B. Cowell, Esq., M. A., Professor, Presidency College.

The Revd. T. Smith, Professor, Free Church Institution.

H. S. Smith, Esq., B. A., Professor, Civil Engineering College.

The Revd. A. Duff, D. D.

-University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 125.

১১ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে ভাইস-চ্যান্দেলার তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিলে পর, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ, বন্ধিমচক্র চট্টোপাধ্যায় ও ষত্নাথ বস্থকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। তৎপরে উভয়কেই বি-এ উপাধি প্রদত্ত হয়।\*

১৮৫৮ খ্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার পর বন্ধিমচন্দ্র পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন। কলেজের হাজিবা-বইয়ে প্রকাশ, তিনি "3rd year Law Student" হিসাবে পরবর্ত্তী ৭ই আগস্ট পর্যান্ত কলেজে হাজিরি দিয়াছিলেন। ইহার পর বন্ধিমের আর কলেজে উপস্থিত হইতে হয় নাই; তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ও ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন।

চাকুরি করিতে করিতে ১৮৬৯ এটিাব্দের জান্থয়ারি মাসে বন্ধিমচক্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বি-এল পরীক্ষায় কি কি বিষয়ে প্রশ্নপত্র ছিল, তাহার একটি তালিকা, পরীক্ষকদিগের নাম সমেত কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ১৮৬৮-৬৯ থ্রীষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার হইতে উদ্ধৃত করা হইল :—

Minutes of the Syndicate, for the Year 1858. The 11th December.
 P. 121.

Jurisprudence ... Mr. C. J. Wilkinson
Personal Rights and Status ... do.
The Law of Contracts ... do.
Rights of Property ... Mr. W. Jardine, M. A., LL. M.
Procedure and Evidence ... do.

do.

Criminal Law

## কর্মজীবন

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার দীর্ঘ (৩৩ বংসর)
কর্মজীবনের ইতিহাস কম চিত্তাকর্ষক নয়; তাহা ঘটনাবছল আঘাতসংঘাতের ইতিহাস। কিন্তু তৃংথের বিষয়, এই ইতিহাসও স্বষ্ট্ভাবে
লিখিত হয় নাই; এলোমেলো টুকরা টুকরা ঘটনার আভাস এর-ওর-ভার
স্মৃতিকথায় যাহা পাওয়া য়য়, তাহাতে আমাদের সাধ মিটে না। আমরা
শুধু দেখিতে পাই, তেত্তিশ বংসরের পুরাতন কর্মচারীকে গবর্মেণ্ট রায়
বাহাত্ব ও সি. আই. ই. উপাধি দিয়া সম্মান করিয়াছেন এবং তাঁহারই
উদ্ধৃতন ইউরোপীয় কর্মচারী সি. ই. বাক্ল্যাণ্ড তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী
রচনা করিতে বসিয়া লিখিয়াছেন—

By 1885 he had risen to the first grade in the Subordinate Executive (now the Provincial) Service, and for some time acted as an Assistant Secretary to the Government of Bengal. He rendered good service in a number of districts and also acted as Personal Assistant to the Commissioners of the Rajshahi and Burdwan Divisions. In June 1867, he was Secretary to a Commission appointed by Government for the revision of the salaries of ministeral officers. While in charge of the Khulna Sub-division (now a district) he helped very largely in suppressing river dacoities and establishing peace and order in the eastern canals.—Bengal under the Lieutenant-Governors, pp. 1078-79.

বিষমের কর্মজীবন সম্বন্ধে সমব্যবসায়ীর এইটুকু প্রশন্তি ছাড়া অক্ত কোনও প্রামাণিক উক্তি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে বিষমচন্দ্র যে-সকল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া বিষমের জীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে, সে-সকল গল্লের পুনকলেথ ভরসা করিয়া করা যায় না।

বিষমের বারুইপুর ও আলীপুরের কর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার সহকর্মী কালীনাথ দত্ত মহাশয় 'প্রদীপে' একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে ( আষাঢ়-ভাত্র, ১৩০৬) কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনে'ও বিষমের কর্মজীবন সম্বন্ধে সামান্ত ইন্ধিত আছে। ভূদেব-পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'আমার দেখা লোক' পুত্তকে বিষমচন্দ্রের ডেপুটিগিরির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিথের 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত "বারুইপুর পরিদর্শন" শীর্ষক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র হইতে বুঝা ষায়, কোন ডাকাইতি মকদ্দমায় মিথা। পীড়নের দায়ে অভিযুক্ত পুলিদ কর্মচারীকে বিষ্কিচন্দ্র শান্তি দিয়াছিলেন। পরবর্তী ১ই নবেম্বর তারিথের 'সংবাদ প্রভাকরে' বিষ্কিচন্দ্রের বারুইপুরের কর্মজীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এতই কৌতুহলোদ্দীপক যে, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি:—

সৌভাগ্যক্রমে বাকইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীযুত বাবু বিজ্ঞ্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যারকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পাইরাছেন। বাবু বিজ্ঞ্যচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের যেরপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাম্পদ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেন্টের এবং প্রজাগণের সেইরপ প্রশংসাভাজন। ইনি চতুর্বিধ কার্য্য করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টর, দলীলের রেজিষ্ট্রার ও ষ্ট্রাম্পের সংগ্রহাধ্যক্ষ। নবাবু বিজ্ঞ্যচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সন্তাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকার্য্য সম্পাদন করেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বাক্সইপূরে যে রাস্যাত্রা হয়, তাচাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদত্রকে পরিভ্রমণ করিয়া শাস্তিস্থাপন ও অক্সান্ত বিষয়ের তদস্ত করিয়াছেন। স্বকার্য্য বিষয়িণী কর্তব্যতা পক্ষেও ইহার নিকটে অনেক বিচারক পরাস্ত হন। অতএব বৃদ্ধিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধল্পবাদের পাত্র।

বিষমচক্র ন্থায়নিষ্ঠ ছঁলে ভেপুটি ছিলেন; আত্মীয়স্বন্ধন বন্ধুবান্ধন কেহ কখনও তাঁহার নিকট কোনও সরকারী ব্যাপারে প্রশ্রম পান নাই। একটু স্থবিধা চাহিতে গিয়া কেহ কেহ লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়াছেন। শচীশচক্র ও নবীনচক্র এরপ এক-একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

অত্যন্ত স্বাধীনচেতা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল; উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারীরা অক্যায় করিলে তিনি তাহার তীত্র প্রতিবাদ করিতেন, ফলে কয়েক ক্ষেত্রে ম্যান্ধিষ্ট্রেটদের সহিত তাঁহার ঘোর বিবাদ বাধিয়াছিল। এই বিবাদের ফলে তিনি কম বিপন্ন হন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কথনও তাঁহাকে মাথা নত করিতে দেখা যায় নাই।

মামলায় স্থায়বিচারে তাঁহার স্থনাম ছিল; সকলে সর্বাত্র তাঁহার বিচার-কৌশলের উল্লেখ করিত। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক প্রভাতকুমার ম্থোপাধ্যায় তাঁহার 'নবকথা'য় "বিষমবাবুর কাজির বিচার" নামে এরপ ক্ষেকটি গল্প প্রচার করিয়াভেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জাত্মারি মাসের ২৩এ তারিথে তিনি বেশ্বল গবর্ষেন্টের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটরী ছিলেন। হঠাৎ ঐ পদ উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে অন্তত্ত বদলি করাতে ইউরোপীয় মহলেও চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল; ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৮৮২) 'স্টেট্সম্যান' লিখিয়া-ছিলেন—

Baboo Bankim Chandra Chatterji is a man of high character and attainments,...and we confess our inability to understand the reasons that justify the step. ভূদেববাব্ বলিতেন, বন্ধিমচক্র এই চাকুরীর প্রধান অলমার। তথাপি এই স্বর্ণশৃঞ্জভূষিত দাসত্বের প্রতি তাঁহার বরাবর একটা ধিকার ছিল। নবীনচক্র সেন, মৃকুন্দদেব ম্থোপাধ্যায়, চক্রনাথ বস্থ প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার এই মনোভাব বহু বাব ব্যক্ত হইয়াছে। মৃকুন্দদেবের স্মৃতিকথা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার ভায়পরায়ণতাকে প্রনিসের লোক এমনই ভয় করিত যে, পারতপক্ষে তাহারা তাঁহার এজলাসে মকদ্মা দিতে চাহিত না।

সরকারী মহলে বিশ্বমবাব্র ইংরেজী লেখার খুব স্থগাতি ছিল।
নথিপত্তের উপর তাঁহার মার্জিন-মন্তব্য এমনই স্থলিখিত হইত যে,
উর্জিতন সাহেব কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁহার রচনা-কৌশলে বিস্মিত ও
মৃগ্ধ হইতেন; তাঁহার লেখার সংক্ষিপ্ত-তীব্রতার জন্ম অনেক সময় তিনি
তাঁহাদের বিরাগভাজনও হইয়াছেন; এক জন নেটিবের লেখায় অত
তেজ অনেকে বরদান্ত করিতে পারিতেন না।

বিষমচন্দ্র কত দিন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং কখন কোথায় কি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ বৃদ্ধিমচন্দ্রের কোন জীবনীতে পাইবার উপায় নাই, অথচ বৃদ্ধিমের জীবনচরিত-রচনায় এরপ একটি তালিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

স্থবের বিষয়, এরপ একটি তালিকা সঙ্কলন করা ত্রহ নহে। এই কার্য্যের জন্ম তৃইটি উপকরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি, পুরাতন 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত লেপ্টেনাণ্ট-গবর্মরের রাজকর্মচারী-নিয়োগাদির আদেশগুলি। দিতীয়টি, অ্যাকাউনটেণ্ট-জেনারেলের আপিস হইতে সঙ্কলিত History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal. এই ইতিহাসের ১৮৮২, ১৮২১ ও ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের তিনটি খণ্ড

দেখিয়াছি। এই তিনটি খণ্ডে প্রদন্ত তারিখণ্ডলি সর্বত্ত একরপ নহে। কিন্তু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের (এই বংসর সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্ধিচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন) খণ্ডটি "Corrected to 1st July 1891" বলিয়া আমরা এই খণ্ডটিকেই প্রধানতঃ অমুসরণ করিতে পারি।

এই ছুইটি উপাদানের সাহায্যে বন্ধিমচন্দ্রের রাজকার্য্যের ইতিহাস সকলন করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসের তারিথের সহিত 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত নিয়োগাদির তারিথের সর্ব্বত্র মিল নাই; যে-যে স্থলে ব্যতিক্রম আছে, পাদটীকায় তাহা নির্দ্ধেশ করিয়াছি।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। নিয়োগের তারিথ ও কর্মস্থলে উপস্থিত হইয়া কর্মভার গ্রহণের তারিথের মধ্যে সে-সময়ে সচরাচর পনর-যোল দিনের ব্যবধান থাকিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ২১ জামুয়ারি ১৮৬০ তারিথে বঙ্কিমচক্র নেগুয়ার ডেপ্টি ম্যাজিষ্টেট ও ডেপ্টি কলেক্টর-পদে নিযুক্ত হইলেও তিনি তথায় পৌছান ৭ই ফেব্রুয়ারি এবং কর্মভার গ্রহণ করেন পরবর্জী ১ই ফেব্রুয়ারি তারিথে।

| হান         | স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ | নিয়োগের তারিখ     |
|-------------|------------------------|--------------------|
| যশোহর       | ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও |                    |
|             | ভেপুটি কলেক্টর         | ১৮৫৮, ৭ আগস্ট      |
| নেগুয়া     | Š                      | ১৮৬০, ২১ জামুয়ারি |
| (মেদিনীপুর) | ঐ (ধমশ্রেণী)           | ১৮৬৽, ৭ নবেম্বর    |

১ বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট-গবন'র কর্তৃক নিরোগের তারিখ ৬ আগস্ট ১৮৫৮।—
'কালকাটা গেন্সেট.' ১১ আগস্ট ১৮৫৮।

২ মেদিনীপুরে জিলা ম্যাজিট্রেট থাকা কালে শ্রীযুক্ত বি. জার সেন বন্ধিমচল্লের দুইথানি পত্তের নকল পাঠাইরাছেন। এই দুইথানি পত্তে প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬০ তারিথে বন্ধিমচন্দ্র নেওরা পৌছান এবং পরবর্তী ২ই তারিথে তথাকার কার্যভার গ্রহণ করেন।

নিয়োগের তারিথ ৰায়ী বা অৰায়ী পদ স্থান ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও খুলনা ডেপুটি কলেক্টর ১৮৬০. ৯ নবেম্বরঙ ছটি: ব্যক্তিগত কাজে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ হইতে ১৫ দিন 3 ১৮৬১, ৫ অক্টোবর ঐ (৪র্থ শ্রেণী) ১৮৬৩, ১০ জামুয়ারি বাকুইপুর ক্র ১৮৬8, € मार्68 (২৪-প্রগণা) ঐ ( অস্থারী ) ডারমণ্ড হারবার ১৮৬৪, ২৪ অক্টোবর ঐ (তয় শ্রেণী) ১৮৬৬, ৫ মার্চ ছুটি: অফুস্থতাবশত: ২২ জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মাস ১৬ দিন Š ১৮৬৬, ৭ আগস্ট भवर्त्रके जाममारम्य रवजन-निर्दात्र क्रम क्षिमारनय कांक ১৮৬१, ७১ (मू ঐ ( बाहारी ) व्यामिश्रव, २८-श्रवनेगा ১৮৬१, 58 व्यामहे ছটি: বাজিগত কালে । स्न ১৮৬> १ইতে ७ माम∗ ১৮৬৯. ৫ ডিসেম্বর ক্র

<sup>• &</sup>quot;The 9th November 1860.—Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, B. A., Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Division of Khoolnah, and to exercise the full powers of a Magistrate in Jessore."—The Calcutta Gazette, 17 Nov. 1860.

<sup>8 &</sup>quot;The 5th March 1864.—Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Division of Barripore, and to exercise the full powers of a Magistrate in the 24-Pergunnahs."—The Calcutta Gazette, 9 March 1864.

<sup>\*</sup> २> त्म >४७० I--- 'कालकांठी शिखंडे'. २७ (म >४७० I

बाबो वा खबाबो शर স্থান নিয়োগের তারিখ মূশিদাবাদ ডে. মাা ও ডে. ক. ১৮৬৯, ১৫ ডিসেম্বর\* के (स्य त्यंगी) ১৮৭০, ২৫ নবেম্বর বহরষপুরত্ব রাজশাহী কমিশনারের পার্মস্থান আসিনটাণ্ট (অহারী) ১৮৭১, ২৫ এপ্রিন, 3 ১৮95, २৮ CA মুশিদাবানে কলেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্তি ১৮93. 3· ख्बर ্ছটি: বিনা-মঞ্জনীতে তুই দিন—১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল ১৮৭৩ ছুটি: অমুস্থতাবশত: ৩ কেব্রুয়ারি ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস ক্র বারাসত 3598. 8 CH\* (২৪-পরগণা) मानम्दर् (बाज-तम कार्रा ( अञ्चायी ) ১৮१৪, २६ अरहो। वब् ছুটি: অসুস্থতাবশত: ২৪ জুন ১৮৭৫ হইতে ৮ মাস ২৬ দিন **छ**शनी 3 ১৮१७, २० मार्b' ছটি: অফুম্বতাবশত: ১৭ কেব্রুয়ারি ১৮৭১ হইতে ১১ দিন ক্র ১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঐ এবং বৰ্দ্ধমান-ডিবিসন কমিশনারের অস্থায়ী পার্সন্তাল অ্যাসিস্টাণ্ট ১৮৮০, ৬ নবেম্বর Š ১৮৮১, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১১ হাবডা

७ २२ नत्ववत्र २४७२ ।---'क्रांनकां हो (शब्द है,' ) जित्मवत्र २४७२ ।

৭ ১৫ এপ্রিল ১৮৭১।—'ক্যালকাটা গ্লেকেট' ১৯ এপ্রিল ১৮৭১।

৮ 'क्रांनकोठी शिख्छै', ३८ छून ১৮१১।

<sup>\*</sup> २৮ এপ্রিল ১৮१৪ I—'ক্যালকাটা গেজেট,' २৯ এপ্রিল ১৮१৪ I

৯ । সপ্টেম্বর ১৮৭৪।—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস।

১০ ১৩ মার্চ ১৮৭৬।—'ক্যালকাটা গেকেট', ১৫ মার্চ ১৮৭৬।

১১ ७ कानुवादि ১৮৮১ ।-- 'कानकाठी (शब्दि', ১२ बानुवादि ১৮৮১।

| হান                  | স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ                                   | নিরোগের ভারিখ                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| কলিকাতা              | বেঙ্গল গ্রহের্যন্টের অ্যাসির্গ<br>সেক্রেটরী ( অস্থায়ী ) | টাণ্ট<br>১৮৮১, ৪ সেপ্টেম্বর <sup>১২</sup> |
| আলিপুর<br>(২৪-পরগণা) | ডে. ম্যা. ও ডে. ক.<br>২য় শ্রেণী ( অস্থায়ী )            | ১৮৮২, ২৬ জামুয়ারি ১৩                     |
| বারাসত               | ঐ (অস্থায়ী)                                             | ১৮৮২, ৪ মে <sup>১৪</sup>                  |
| আলিপুর<br>(২৪-পরগণা) | ঐ (অস্থায়ী)                                             | ১৮৮২, ১৭ মে                               |
| জাজপুর (কটক)         | ঐ (অস্থায়ী)                                             | ১৮৮২, ৮ আগস্ট ১৫                          |
| হাবড়া               | Ā                                                        | ১৮৮৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৬                   |

ছুটি: প্রিন্তিলেন্দ্র লীভ ২০ নবেম্বর ১৮৮০ হইতে ১৩ দিন ১ গ এ (১ম শ্রেণী) ১৮৮৪, ১ নবেম্বর ১৮

১२ ১७ व्यांशहे २४४२ ।—'क्रांनकांटी (ब्रस्किटे', ১१ व्यांशहे २४४२ ।

১৩ ২৩ জামুয়ারি ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেজেট', ২¢ জামুয়ারি ১৮৮২।

১৪ ২৯ এপ্ৰিল ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেক্টে', ৩ মে ১৮৮২।

১৫ २७ जूनारे ১৮৮२।—'क्रानकांटी সেক্টে', २ व्यानष्टे ১৮৮२।

১৬ ১• কেব্রুয়ারি ১৮৮৩।—'ক্যালকাটা গেলেট', ১৪ কেব্রুয়ারি ১৮০৩।

১৭ ১৮৯ - প্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস।

১৮ 🔗 ডিসেম্বর ১৮৮৪।—'ক্যালকাটা গেকেট', ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৪।

जाती वा जजाती भन নিহোগের ভারিথ স্থান ঝিনাদহ ডে. ম্যা. ও ডে. ক. ১৮৮৫, ১ জুলাই (যশোহর)

ছুটি: অহত্তাবশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ হইতে ও মাস

ভদ্ৰক (কটক)

ঐ (অস্থায়ী) ১৮৮৬, ১৭ মে১৯

হাবড়া

3

১৮৮৬, ১০ জুলাই ২০

ছুটি: ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬ মাস

মেদিনীপুর

ক্র

১৮৮৭, ১৯ মেংঃ

ছুটি: বিনা-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২০ দিন

আলিপুর (২৪-পরগণা) \$

১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল ১১

ছুটি: প্রিভিলেক লীভ্ ৩১ মার্চ ১৮৯০ হইতে ১ মাস ১৭ দিন

অবসরগ্রহণ—১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

১৯ ১२ (म ১৮৮७।—'क्रांगकांठा (त्रांकिं', ১৯ (म ১৮৮७। वांत्वरात्रत्र क्रिंगां-माक्तिष्टे कानाइनाएकन, "...from the old correspondence of the year 1886, it appears that Babu Bankim Chandra Chatterjee, Dy. Mag. and Dy. Collr. held charge of the Bhadrak subdivision temporarily from the 17th May to the 26th June 1886—for a period of 41 days only."

ৎ জুন ১৮৮৬।—'ক্যালকটিা গেজেট,' ৯ জুন ১৮৮৬।

२১ ) । (म ) ४४१ — 'कानकां हो (शब्द है.' ) । (म ) ४४४ ।

১০ এপ্রিল ১৮৮৮।—'ক্যালকাটা গেকেট্.' ১১ এপ্রিল ১৮৮৮।

# সাহিত্য-জীবন

বিষমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার যে মুদ্রিত ইতিহাস পাওয়া ষায়, তাহা হইতে দেখা ষায় য়ে, তিনি ১৮৫২ ঞ্জীয়ন্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে (বয়স ১৩ বংসর ৮ মাস) লিখিতে স্থক্ত করিয়া ১৮৯৪ ঞ্জীয়ন্দের মার্চ মাসে (৫৫ বংসর ৯ মাস) মৃত্যুর ঠিক এক মাস পূর্বের লেখার কাজে বিরত হন : অর্থাৎ বিষমচন্দ্র পুরা ৪২ বংসর বাণীর সেবা করিয়াছিলেন। বিষমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন তাঁহার ছাত্র-জীবন হইতে আরম্ভ হইয়া, সমগ্র কর্মজীবন অধিকার করিয়া শেষ জীবনের শেষ পর্যান্ত বিস্তৃত; তাঁহার সাহিত্য-জীবন স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়ীভূত হইলেও এই কথাটা আমাদের শ্বরণ রাখিতে হইবে।

বিষমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনকে আমরা মোটাম্টি চারিটি পর্বে বিভক্ত করিতে পারি।

- ১। আদিপর্বাঃ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'তুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্যান্ত ১৩ বংসর।
- ২। উত্যোগপর্ক: ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশকাল পর্যান্ত (বৈশাধ ১২৭৯ সাল ) ৭ বংসর।
- ত। যুদ্ধপর্কর: ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রচার'
   পত্রিকার বিদায়কাল পর্যান্ত ১৭ বৎসর।
- ৪। শাস্তিপর্ব: ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিথে মৃত্যু পর্যান্ত ৫ বংসর।

প্রথম ছুই পর্বের বৃদ্ধিমচন্দ্র লেখক, তৃতীয় পর্বের সম্পাদক ও সমালোচক এবং চতুর্থ পর্বের তিনি পিতামহ ভীম্মের মত উপদেষ্টা।

#### আদিপর্বব

এই পর্বে গুরু ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত এবং সতীর্থ দীনবন্ধু মিত্র ও দাবকানাথ অধিকারী প্রভৃতি। বহিমচন্দ্র হুগলী কলেন্দ্রের ছাত্র। কলিকাতার সাহিত্য-সমান্ধে 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বচন্দ্র গুপ্তের বড় প্রাধান্ত ; সাহিত্যযশোলোল্প ছাত্রসমান্ধের উপর তাঁহার অসীম প্রভৃত্ব। তাহারা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া তখন গছ ও পছ মক্স করিতেছে। বহিমচন্দ্র স্বয়ং লিখিতেছেন—

বাঙ্গালা সাহিত্যের তথন বড় ছ্রবস্থা। তথন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতার মৃশ্ব হইরা তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ম ব্যপ্ত হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়ন্ত লেথকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমৃৎস্ক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থ ই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেথকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের দিব্য। ••• দীনবন্ধ্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেথকের ন্থায় এই ক্ষুদ্র লেথকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী।

এই শিশ্বত্বের ফল 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বন্ধিমচন্দ্রের কয়েকটি ঋতুবর্ণনা অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা, কবিতাকারে একটি 'বিচিত্র' ও একটি 'বিষম বিচিত্র' নাটক এবং হুই-একটি টুকরা গল্প-রচনা। 'ললিতা ও মানস' কাব্যও এই প্রভাবের ফল।

এই কালের রচনা হইতে ভবিশ্বৎ বিষমচন্দ্রের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা ছরহ; পয়ারে বা ত্রিপদীতে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থ অফুকরণ, রচনা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট এবং স্থানে স্থানে স্পাষ্টতঃ অপ্পালতা-দোষত্ট। যে প্রতিভা এক দিন সমগ্র বাংলা দেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল, তাহার কোনও আভাস এগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে এক জন চতুর্দেশ বা পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এই ধরণের রচনা যে বিস্ময়কর,

তাহাতেও সন্দেহ নাই; আর কিছু না থাকুক, এগুলিতে অকালপকতার। নিদর্শন আছে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ললিতা ও মানস' প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধিমচন্দ্র তথাকথিত কাব্যচর্চা এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। উপস্থাসের মাঝে মাঝে তিনি তৃই-একটি ছড়া অথবা সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অথবা 'বঙ্গনর্পনে' কচিং কথনও তৃই-একটি গাথা অথবা ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা লিখিয়াছেন—পরবর্তী কালে ছন্দোবন্ধ কাব্যসরস্থতীর সহিত তাঁহার এই মাত্র সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যতি ও মিলের সংস্রব ত্যাগ করিলেও বন্ধিমের কবিপ্রকৃতি কখনও স্বধ্মচূতে হয় নাই; তাঁহার উপস্থাস মাত্রেই কাব্যধর্মী, তাঁহার গত্য—গত্যকাব্য। দ্বন্ধিমচন্দ্রের কবিমন বিশেষকে ত্যাগ করিয়া সামান্তকে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার হাতে বাংলা-সাহিত্য এতথানি ঐপর্য্যমণ্ডিত হইতে পারিয়াছিল। বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ও কাব্য-জীবন ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে।

অতি শৈশব হইতেই বিষমচন্দ্রের বাণীপ্রকৃতি প্রকাশের যে স্থাগে পূঁজিতেছিল, ঈশর গুপ্ত-প্রদর্শিত পথে এবং তাঁহার আদর্শে তাহা সার্থকতা লাভ না করিলেও নির্থারের স্থপ্তভঙ্গ তথনই ঘটিয়াছিল; স্পষ্টরহস্তের সন্ধান পাইয়া ভিতরের আবেগ তথন পুষ্টিলাভ করিয়াছে। "ঈশর গুপ্থের প্রদত্ত শিক্ষার ফল" সম্ভবতঃ "স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয়" হয় নাই, সেকালের শিক্ষিত সমাজের কচি ও শিক্ষার মাপকাঠিতে ঈশ্বর গুপ্তের "কচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত" ছিল না বলিয়াই "তাঁহার শিশ্বেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিশ্বত হইয়া অন্ত পথে গমন করিয়াছেন।" ধরিষম্ভন্ত ভিন্ন পথে গমন করিয়া গুরুর ঝণ অস্বীকার করেন নাই। তিনি 'কিশ্বচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে" লিথিয়াছেন—

विषमित्यः 'मीनवस् भिर्त्वत्र कोवनी'।

প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। । । । আর একটা ধরণ ছিল, যা কথন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজখিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিজিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। । । আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেথক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।

বৃদ্ধিচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার আদিপর্বের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁহার অপর ত্ই শিক্ত-দীনবন্ধু ও ছারকানাথের নামও বিশেষভাবে শ্বরণীয়। এই যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানিবার উপায় নাই; অধুনাতৃষ্পাপ্য 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ইহার কিছু পরিচয় আছে। শিক্তোরা রচনা পাঠাইয়াছেন, গুরু উৎসাহস্তক টিপ্পনী-সহযোগে তাহা প্রকাশ করিতেছেন, কখনও কখনও উপদেশও দিতেছেন, এই বীতি এ যুগে আর দেখা যায় না।

বিষমচন্দ্র এই উৎসাহ পাইয়াছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার্
সাহেব, রংপুরের তৃষভাগুারের জমিদার রমণীমোহন চৌধুরী ও কুণ্ডি
পরগণার ভূষামী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বিষমচন্দ্রকে নানা ভাবে
উৎসাহিত করিয়াছেন, কিন্তু সকল উৎসাহের মূলে ছিলেন ঈশর গুপ্ত;
তিনি শুধু পিঠ চাপড়াইতেন না, পথও দেখাইতেন। কথিত আছে,
তিনিই বিষমচন্দ্রকে পদ্ম ছাড়িয়া গ্ছ-রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আদিপর্ব্বে বন্ধিমচন্দ্রের কবিতা যদি বা পড়া যাইত, তাঁহার গদ্য ছিল অপাঠ্য, বিষম !

যে লপনেন্দু শতং শশধর সঞ্চাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃদ্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অনুরেণু অসি অনুমান হর বারস বারসী নথাঘাতে সে নরনোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অক্স রস পান করে না, সে ওঠ নট হইয়া লোট্র ভক্ষণে কট্ট পাইবেক।

'কপালকুগুলা', 'কমলাকান্ত', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম'-লেখকের উপবোক্ত রচনা আজিকার দিনে আমাদের ভীতি ও বিশ্বয়ের উদ্রেক করে। ঈশ্বর গুপ্তের গছা-রচনা প্রাঞ্জল ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধিমের রচনা দৃষ্টে তিনিও শক্তিত ইইয়া লিধিয়াছিলেন—

ইহার বিপিনৈপুণ্য জন্ম অত্যন্ত সম্ভষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন···।

[ বঙ্কিম ] ··· বচনার আর সমৃদর বঙ্কিম করুন, তাহা বশের জন্তই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন্ প্রকাশার্থ বেন ৰঙ্কিমভাবা ব্যবহার না করেন ··।

বন্ধিমের এই জাতীয় গন্থ ও পদ্ম রচনা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সম্ভবতঃ সমাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' নামক কাব্যগ্রন্থথানিও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের রচনা।

ছাত্র-জীবনে বহিমের উপর দীনবন্ধুরও কিছু প্রভাব ছিল। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় প্রকাশিত "মানব-চরিত্র" শীর্ষক দীনবন্ধুর একটি কবিতা সম্পর্কে বহিমচন্দ্র লিথিয়াছেন—

উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিরাছিল। আমি ঐ কবিতা আতোপাস্ত কণ্ঠস্থ করিরাছিলাম, এবং বত দিন সেই সংখ্যার সাধ্বপ্পনথালি জীর্ণগলিত না হইরাছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রার সাতাইশ বৎসর হইল; এই কাল মধ্যে ঐ কবিতা আর কথন দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিরাছিল বে অ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ শ্বরণ করিরা বলিতে পারি।—'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী'।

বিষ্কমচন্দ্র সম্ভবতঃ তথনও 'প্রভাকরে' লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। দীনবন্ধুর রচনা তাঁহাকে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করিয়া থাকিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গর। তথা মানস' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও ইহার মুদ্রণকাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাবন। বৃদ্ধিমচন্দ্র তথনও হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন নাই। ইহার পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'তুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্যান্ত বৃদ্ধিমের বন্ধবাণী-সেবার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ের মধ্যে বন্ধিমচন্দ্র একটু অধিক পরিমাণ ইংরেজীনবিশ হইয়া থাকিবেন: কলেজে ইংরেজীতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল, সংস্কৃত-কাব্য ও ইউরোপীয় ইতিহাস তিনি গভীরভাবে অধায়ন করিয়াছিলেন এবং এই কালে যে তিনি ইংরেজী রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ১৮৬৪ খ্রীষ্টান্দে Indian Field নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজী উপত্যাস Rajmohan's Wife-এ পাই। 'ললিতা ও মানসে'ও তাঁহার ইংরেজীনবিশির যথেষ্ট পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী কালে তিনি ঐশচন্দ্র मञ्ज्ञमारतत्र निक्छे विनयाहितन, "वतावत वाकाना व्यापका देशतकी লেখা ও বলা তাঁর পক্ষে অধিক সহজ্বসাধ্য" ( 'সাধনা,' প্রাবণ, ১৩০১ )।

১৮৫৩ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বৃদ্ধিমচন্দ্রের বাংলা রচনার একটিমাত্র পৃষ্ঠার সমসাময়িক মৃদ্রিত নিদর্শন আছে—তাহা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ললিতা ও মানসে'র বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা, গছে লিখিত। এ গছাও ভয়াবহ। 'হুর্গেশনন্দিনী'-রচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি স্বর্বাচিত ইংরেজী উপস্থাস Rajmohan's Wife-এর অমুবাদ স্বয়ং স্কৃক্ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর ২৫ বংসর পরে শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যাম-প্রণীত 'বারিবাহিনী' নামক উপক্যাসে মুক্ত হইরাছে। এই অন্থবাদের কথা পরে আলোচিত হইতেছে।

'ললিতা ও মানসে'র "বিজ্ঞাপন"টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বিলিয়া পুনমু স্ত্রিত করা হইল।—

স্থকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্ত কৰিতা দর পাঠে প্রতীতি লান্নিংক যে ইহা বন্ধীর কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীকা বলিলে বলা বার। তাহাতে গ্রন্থকার কভদ্ব স্ত্তীর্ণ হইরাছেন ভাহাপাঠক মহাশরেরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বংসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই বে তিনি নৃতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীকা হইরাছেন। এবং তংকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাবক্তনিত এই কাব্য হরকে সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপর স্থরসভ্ত বন্ধুর মনোনীত হইবার তাঁহাদিগের অনুরোধাল্লসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। প্রস্থান্তর স্বক্ষাভিলত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বরসের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবং লিপিদোবের এক্ষণে দশু লইতে প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।

এই রচনাটি লইয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

অতি অল্প বরসেই বৃদ্ধিমচন্দ্র ইংরাজি কবিতার বস উপভোগ করিতে পারিতেন। এই সমর হইতেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করিতে থাকেন; কিন্তু সংস্কৃত অপেকা ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অধিকতর প্রবেশ লাভ করেন।—'বৃদ্ধিম-প্রসঙ্গ', পু. ১২৭, ১৩১।

ननिञ পুরাকালিক গল্প ৷ মানস ।



**এ**বৈকুষ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যব্রালরে মুদু:বিত চইল : 1 6946

[ ললিতা ও মানসের আখ্যা-পত্রের প্রতিলিপি ]

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা গছ-সাহিত্যের নিভাস্ত ত্রবস্থা ছিল না। অক্ষয়চন্দ্র লিথিয়াছেন—

১৮৫৬ সালের বন্ধিমবাবুর বিজ্ঞাপন-পাঠে মনে হয়, এই গল্প-সম্পৎ বন্ধিমবাবু একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ···সমন্ত লেখাট পড়িলেই মনে হয়, সাগরী বুগের রঙ্গ এই লেখার একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। সেই অপূর্ব্ব গল্পের প্রসাদক্তবের প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই। মনে হয়, প্রস্থকার সেই গল্পের প্রভাব প্রভাব তথন অমুভব করেন নাই—প্রত্যুত্ত সেই গল্প একান্ত উপেক্ষাই করিয়াছেন।—'বন্ধিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ১২৭, ১৩১।

১৮৫৬ ঞ্জীষ্টাব্দ পর্যান্ত বিষমের সাহিত্য-সাধনার যাবতীয় নিমর্শন তাঁহার 'ললিতা ও মানস' পুন্তকে ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় রক্ষিত আছে। 'সংবাদ প্রভাকর' ইইতে কয়েকটি গছ ও পদ্ম রচনা শচীশচন্দ্রের 'বিশ্বিম-জ্ঞীবনী'তে পুন্ম্ব্রিত হইয়াছে; বাকি যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা 'বিশ্বমচন্দ্রের রচনাবলী'র "বিবিধ" থণ্ডে সন্ধিবিষ্ট ইইয়াছে।

বিষমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র বিষমের বাল্যশিক্ষার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, শৈশবে মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি স্থানীয় স্থলের হেড মাস্টার মিঃ টাড্ ও স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মলেটের গৃহে খ্ব বেশী যাতায়াত করিতেন; টাড্-পত্নী ও মলেট-পত্নী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ্ করিতেন এবং আপন আপন ছেলেমেয়েদের লইয়া তাঁহার সহিত প্রায়ই গর্মজ্জব করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার ভিত্তিপত্তন একটু দৃঢ় ভাবেই হইয়া থাকিবে। তাহার পর হুগলী কলেজে ইংরেজী লিখনে ও পঠনে বিষমচন্দ্র এত দ্র দক্ষ হইয়াছিলেন বে, পঠদশাভেই বাংলার চর্চ্চা ছাড়িয়া দেন। এই অবস্থায় তাঁহার মনোর্জি কিরপ ছিল, তিনি স্বয়ং প্রবর্তী কালে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বেক্ল সোশাল

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে প্রদন্ত "A Popular Literature for Bengal" বক্তায় বর্ণনা করেন—

আমাদের দেশের উচ্চশিকিত সম্প্রদার তাঁহাদের মাতৃভাষার পুস্তক রচনা করিতে অভিলাধী নহেন।···বে তীব্র বৃদ্ধি, তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষার কথা কহিতে ও লিখিতে পারে, সে মনে করে, বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক রচনা করা গীনবুতি-মাত্র,···।•

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বেনামী প্রবন্ধে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন—

অর্দ্ধ-শিক্ষিত ক্ষিপ্র লেখকগণই বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রণয়নে ব্রতী। এই কার্য্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিজাতীয় ঘৃণা আছে, এবং ইহারা মাতৃ-ভাষায় লেখা নিভান্ত অপমানজনক মনে করেন। ক

বিষমচন্দ্রের এই যুগের ইংরেজী রচনা যে আমাদের কাল পর্যন্ত পৌছিয়াছে, তাহাও নহে। 'বিষম-জীবনী'-লেথক Adventures of a Young Hindu-র উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১০৮), কিন্তু তাহার অন্তিত্বের প্রমাণ এখন পর্যান্ত কেছ দিতে পারেন নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতকু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ্ঞ' পুস্তকে বন্ধিমের কাব্যচর্চ্চা ত্যাগের একটা কারণ নির্দ্ধেশ করিয়াছেন—

সদ্ধিস্থলে বৃদ্ধিমচন্দ্র আবিভূতি ইইলেন। তিনি বৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশ্বের শিষ্যুত্ব গ্রহণ করিয়া প্রত্যচনাতে সিদ্ধহস্তত। লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুস্দনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীকা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সে পথ তাঁহাকে

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যারের অনুবাদ: 'সাহিত্য,' জ্যৈষ্ঠ ১৩২ •, পু. ৯৮-৯৯ ;

<sup>†</sup> শীমনাধনাধ ঘোষের অমুবাদ: 'বাঙ্গালা সাহিত্য', পু. ১৫।

পৰিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গ্রন্থচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ক্সায় বঙ্কিক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উল্লেখ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।—২র সং, পৃ. ২৫২।

বন্ধীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, সপ্তম অধিবেশনের (কলিকাতা, ১৩২০ বন্ধান) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার অভিভাষণে বন্ধিমের এই যুগের সাধনার কথা কিছু উল্লেখ করিয়াছেন—

বিশ্বমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তথন ভারতবর্ধের ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বিশ্বমবাবু ইউরোপের ইতিহাস খুব ভাল জানিতেন। ভারতবর্ধের মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে বে সকল ইতিহাস ছিল, তাহা সমস্কট তিনি পড়িয়াছিলেন। কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েন নাই। টোলে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক অনেকগুলি পড়িয়াছিলেন। তিনি যথন স্কুলে পড়েন, তথন ঈশ্বর ওপ্তের খুব প্রভাব। তাঁহার সংবাদ প্রভাকর সকলেই পড়িতেন। বিশ্বমবাবু, দীনবন্ধুবাবু ও জগদীশ তর্কালকার এই তিন জন ঈশ্বর গুপ্তের নিকট বাঙ্গালা লেখার শিক্ষানবিশী করিতেন। এই শিক্ষানবিশীতে পরিপক হইয়া বিশ্বমবাবু বাঙ্গালা নবেল লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথম ভাগ পর্যান্ত বৃদ্ধিমচন্দ্রের কলিকাভার ছাত্র-জীবন; এই সময়ে তিনি সম্ভবতঃ পড়াশুনা ও পরীক্ষা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট হইতে তাঁহার চাকুরী-জীবন আরম্ভ হয়। যশোহরে গিয়াই দীন-বন্ধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার নব আসক্তির মূলে এই ঘনিষ্ঠতা কতথানি কাজ করিয়াছে, আজ তাহা আমরা আন্দাজ মাত্র করিতে পারি; কিন্তু যশোহর হইতে নেগুর্মা হইয়া খুলনায় আসা পর্যন্ত তাহার কোনই পরিচয় পাই না। খুলনায় তিনি Rajmohan's Wife রচনা করেন ও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক গবেষণার দিকে তখন পর্যন্ত যে তাঁহার ঝোঁক ছিল, তাহার প্রমাণ, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট হইতে তাঁহাকে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যতালিকাভুক্ত হইতে দেখি; মধুস্থলন-বন্ধু গৌরদাস বসাক ঐ বংসরের ১লা জুলাই তারিখে তাঁহার নাম প্রস্তাবিত করেন। বিষমচন্দ্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সভ্যরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

খুলনা হইতেই অর্থাৎ ১৮৬৪ খ্রীষ্টান্দের পূর্ব্বেই বন্ধিমচন্দ্র 'তুর্গোশ-নন্দিনী'-রচনায় হাত দেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ভবিশ্বং বন্ধিমের স্ফ্রচনা দেখা দিয়াছে। নিষ্ঠার সহিত বিমাতার দেবা করিয়া মাতৃভক্ত বন্ধিমের তৃথি হয় নাই, Rajmohan's Wife রচনা করিয়া তাঁহার মনে ধিকার আদিয়া থাকিবে। কল্পনা তখনও দিগন্তবিন্তারী নয়, মূলধনও কম—বন্ধিমচন্দ্র প্রায়শিক্ত-শ্বরূপ নিজেই নিজের ইংরেজী উপক্রাসের অন্ধ্রাদ্র করিতে বদিলেন। এক অধ্যায়, তুই অধ্যায়, তিন অধ্যায়—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে কোনও কিছুর পুনরাবৃত্তি স্থপ্রদ ও সহজ্বসাধ্য নয়। অন্ধ্রাদ অগ্রসর হইল না। 'রাজ্মোহনের স্ত্রাণ স্ব্রুপাতেই বিনষ্ট হইল।

কিন্তু পাতা কয়টা রহিয়া গেল—সন্দিশ্ধ ব্রীড়াবনতা প্রতিভার প্রথম লক্ষারুণ বিকাশ! একটা অভূত ব্যাপার এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় লক্ষণীয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র আদর্শে যে ভাষা বন্ধিমচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন ছিল, 'বাজমোহনের স্ত্রী' লিখিতে বদিয়া বন্ধিমচন্দ্র সেই ভাষাকে নির্মম ভাবে

ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। টেকটাদ ঠাকুর—প্যারীটাদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা' এবং 'আলালের ঘরের ছলাল' তথন তিনি দেখিয়াছেন এবং পরবর্তী কালে নিজেই বলিয়াছেন—

"আলালের ঘরের তুলালের" থাবা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আৰু কোন বাঙ্গালা গ্ৰন্থের ছারা সেরপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হটবে কি না সন্দেহ।...উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেখে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা, যায়...। এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় ক্রতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় ভারাশঙ্করের কাদস্বরীর অমুবাদ, আর এক সীমার প্যারীটাদ মিত্রের "আলালের ঘরের ছলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নর। কিন্তু "আলালের ঘরের তুলালের" পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল বে, এই উভর জাতীর ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ মারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অক্সতা দারা, আদর্শ বাঙ্গালা গতে উপস্থিত হওয়া যায়।—"বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যাবীটাদ মিত্তের স্থান।" এই "বান্ধালি লেথক" বৃদ্ধিমচন্দ্র নিজে। বিষয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞাসাগরী রীতি ('কাদম্বরী' ইহার চরম) এবং আলালী রীতির সমন্বয় সাধন করিয়া বৃদ্ধিমচন্দ্রই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। Rajmohan's Wife-এর অমুবাদটুকু এই অপূর্ব্ব সমন্বয়-চেষ্টার প্রথম নিদর্শন হিসাবে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান্।

কিন্তু অভ্যাস তথনও প্রবল। অভ্যাসবশে পুরাতন রীতি আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং নৃতন রীতি তথনও রপ্ত হয় নাই বলিয়া
অফুকরণের ত্র্বলিতা দেখা যাইতেছে। এই দ্বন্দ দৃষ্টাস্তের দ্বারা ব্ঝানো
সহজ।

এই সর্বাঙ্গন্ধর রমণীকুশ্বন মধুষতী-তীরজ নহে—ভাগীরথী-কুলে রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইরা থাকিবেল। তরুণীর আরক্ত গোরবর্ণছটা মনোতৃঃখ বা প্রগাঢ় চিম্বাপ্রভাবে কিঞ্ছিৎ মলিন হইরাছিল; তথাচ বেমন মধ্যাহ্ন রবির কিরণে স্থলপদ্মিনী অর্ছ প্রোজ্বল, অর্থক্তম হর, রুপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরপ কমনীর ছিল; অতি বর্দ্ধিত কেশজাল অব্যন্তশিথিল প্রস্থিতে ক্ষদেশে বছ ছিল; তথাপি অলককুম্বল সকল বন্ধন দশার থাকিতে অসম্মত হইরা ললাট কপোলাদি ঘিরিরা বসিরাছিল। প্রশস্ত পূর্ণারত ললাটতলে নির্দোব বহিম জরুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নর্মপন্নবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অর্দাংশমাত্র দেখা বাইত; কিন্তু বথন সে পদ্ধব উদ্ধোধিত হইরা কটাক্ষমূরণ করিত, তথন বোধ হইত বেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে সোদামিনীপ্রভা প্রকটিত হইল।
—'বারিবাহিনী', পু. ৪।

মাধৰ হাসিরা কহিল, "তথু এ সকল স্থাধের জন্ত কলিকাভার বাইতেছি না, আমার কাজও আছে।"

মথুর। কাক ত সব জানি।—কাজের মধ্যে নৃতন ঘোড়া নৃতন গাড়ি—ঠক্ বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাক। উড়ান—তেল পূড়ান—ইংরাজিনবিশ ইয়ার বক্শিকে মদ থাওরান—আর হয়ত রসের ভরকে ঢলাঢল। হাঁ করিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ ? তুমি কি কথন কন্কিকে দেখ নাই ? না ওই সঙ্গের ছুঁড়িটা আসমান থেকে পড়েছে ?—ভাইত বটে !—'বারিবাহিনী', পূ. ১।

> প্রাচীন ও নবীন রীতির এই ছন্দের মধ্যেই বন্ধিচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের আদিপর্বের সমাপ্তি এবং ভবিশ্বং বন্ধিম-প্রতিভার ক্ষুরণ।
'হুর্নেশনন্দিনী' রচনা অগ্রসর হইতেছে। আয়োজন এবং উপকরণ
সম্পূর্ণ ছিল; ইংরেজী সাহিত্য ইতিহাস ও ভাষায় অসামান্ত দখল, সংস্কৃত
ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার, বিভাসাগর ও টেকটাদের আদর্শ।



----

### শ্ৰী বকিষ্টন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়



বিদ্যারত্ব যন্ত্র।

हेर ५৮७४।

म्बा--> ( वक होका ।

[ 'তুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যা-পত্তের প্রতিলিপি ]

ম্গাবতারের প্রতিভাস্পর্ণে যে সৌধের ভিত্তিপত্তন হইল, সমগ্র বাঙালী জাতিকে যে তাহা এক দিন আশ্রম দিবে, সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে কে তাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল ?

#### উত্যোগপর্ব

১৮৬৫ এটান। বিষমচন্দ্র তথন বাক্রইপুরে ডেপুটি ম্যান্তিট্রেট।

১৯৮ বঙ্গান্ধের নিদাঘশেরে এক দিন একজন অধারোহী পুরুব ।
বিস্তৃপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিভেছিলেন।
দিনমণি অন্তাচল গমনোভোগী দেখিরা অবারোহী ক্রতবেগে অব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা সন্মুখে প্রকাশু প্রান্তর ; কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোব কালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হর, তবে সেই প্রান্তরে নিরাপ্ররে যংপরোনান্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই স্বর্গান্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নাল নীরদমালার আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংখিত হইল বে, অবচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পাশ্ব কেবল বিদ্যান্ত্রীপ্রিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।—'দ্র্গেশনন্দিনী', ১ম সং. (১৮৬৫), পূ. ১।

বাংলা গছ-সাহিত্যের দিগস্ত-সংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে স্বীয় প্রতিভার বিত্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে বৃদ্ধিমচন্দ্র পথ চলিতে লাগিলেন।

বিষমের সাহিত্য-জীবনের পরবর্তী ইতিহাস সর্বজনবিদিত এবং বহু রসিক ও গুণী সমালোচক বহু পুন্তক ও পুন্তিকায় এবং সামন্বিক-পত্রে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে অমুকৃল ও প্রতিকৃল আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার শেষ আজিও হয় নাই। এই বহুআলোচিত ইতিহাসের বিস্তারিত পুনক্রেখ নিস্তায়েজন। আমরা

এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্ম অতঃপর প্রধান প্রধান ঘটনা এবং বন্ধিমের ভবিশ্বৎ সাহিত্য-জীবন গঠনে যে সকল আলোচনা সহায়তা করিয়াছিল, সেগুলির উল্লেখ মাত্র করিব। যে-সকল আলোচনা বর্ত্তমানে তুম্পাপ্য, প্রয়োজনমত সেগুলি অংশতঃ উদ্ধৃত করিব।

শচীশচন্দ্র 'ত্র্গেশনন্দিনী'-রচনার যে ইতিবৃত্ত দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ইহা ১৮৬২ গ্রীষ্টাব্দে বন্ধিমের ২৪ বংসর বয়সে আরম্ভ হইয়া ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্দে তাঁহার খুলনায় অবস্থানকালে শেষ হয়। পুস্তকের গুণাগুণ নিক্ষে ঠাহর করিতে না পারিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ শ্রামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে পাণ্ড্লিপি পড়িতে দেন। তাঁহারা পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করাতে "বন্ধিমচন্দ্র ভগ্নস্থদয়ে ত্র্গেশনন্দিনীর পাণ্ড্লিপি লইয়া কর্মস্থলে প্রস্থান" করেন।\*

১৩০৬ বন্ধাব্দের আষাত সংখ্যা 'প্রদীপে' বাক্ইপুরে বন্ধিমচক্রের সহক্ষী কালীনাথ দত্ত-লিখিত "বন্ধিমচক্র" শীর্ষক স্মৃতি-কথা পাঠে ব্ঝা যায়, বন্ধিমচক্র বাক্ইপুরে আসিয়া 'তুর্গেশনন্দিনী' সমাপ্ত করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মানে বন্ধিমচক্র বাক্ইপুরে বদলি হন। স্কৃতরাং শচীশবাব্র উক্তি ঠিক নহে। 'তুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধেই প্রকাশিত হয়।

'ত্র্গেশনন্দিনী'র 'আইভ্যান্হো'-সম্পর্কিত একটা অপবাদ বরাবর আছে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং চন্দ্রনাথ বস্তু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও কালীনাথ দত্তের নিকট বলিয়াছিলেন, 'ত্র্গেশনন্দিনী'-রচনার পূর্ব্বে তিনি 'আইভ্যান্হো' পড়েন নাই। কালীনাথ দত্ত লিথিয়াছেন, "আমি তাঁহার honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।" ক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

<sup>&#</sup>x27;बिक्स-कोवनी', ७व मर, शृ. २७) । 🕆 कालीनाथ मन्छ : 'बिक्स-व्यमन्न', शृ. २०० ।

তৎপ্রণীত 'বন্ধিমচন্দ্র' পুস্তকের ৬৭-৭৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্কটের পুস্তকের সহিত 'ত্র্গেশনন্দিনী'র সাদৃষ্ঠ থাকিলেও বন্ধিমচন্দ্রের উপন্তাস সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা।

সমসাময়িক সমালোচক-মহলে 'তুর্গেশনন্দিনী' লইয়া তুই পরস্পর-বিরোধী মত প্রচারিত হইয়াছিল। কাহারও মতে 'তুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নিরুষ্ট রচনা; কেহ কেহ ইহাকে শ্রেষ্ঠ রচনার অগ্যতম বলিয়াছেন।

উছোগপর্ব্বের গোড়ার দিকে বৃদ্ধিমচন্দ্রের ভাষা ও রচনারীতি লইয়া পণ্ডিতসমাজ আক্রমণ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু এই আক্রমণ সত্ত্বেও বৃদ্ধিমচন্দ্র তাঁহার রীতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কারণ, তিনি অস্তরে অস্তরে এই বিশাস পোষণ করিতেন যে, ভাষা লইয়া তিনি যাহা করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব; পুরাতনপন্থীদের তাহা হজম করা শক্ত, কিন্তু বাংলা ভাষাকে অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাহন করিয়া তুলিতে হইলে এই অভিনবত্ব একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু সে যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ত্র্গেশনন্দিনী'র প্রকাশেই বাংলা-সাহিত্যের নৃতন বিপুল সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই হঠাৎ-চমক ও আনন্দ-কলরবের কথা সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত বাঙালী রমেশচন্দ্র দত্ত এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:—

ষধন হুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তথন যেন বন্ধীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটা নৃতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকছটায় চমকিত হইল, সে বালাককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্বতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উথিত হইল, বন্ধবাসিগণ বৃথিল সাহিত্যে

একটা নৃতন যুগের আরম্ভ হইরাছে। একটা নৃতন ভাবের স্ষ্টি হইরাছে,—নৃতন চিস্তা ও নৃতন কল্পনা বন্ধিমচন্ত্রকে আশ্রয় করিরা আবিভূ'ত হইরাছে।—'সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা', শ্রাবণ, ১৩০১, পু. ৪।

এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র পর পর অত্যন্ত্র কালের মধ্যে আরও তুইটি উপন্যাস রচনা করেন; 'কপালকুণ্ডলা' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'মৃণালিনী' ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিন বংসরের ব্যবধানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

'তুর্গেশনন্দিনী'তে যদিও বা সন্দেহ ছিল, 'কপালকুণ্ডলা'তে সকল সন্দেহের নিরসন হইল, বহিমচন্দ্র অবিস্থাদিতরূপে বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইলেন। 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় প্রতিভা সম্পর্কে বহিমচন্দ্রের নিজের হিধাও সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল এবং বাংলা-সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্ম তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

## যুদ্ধপর্বব

শুধু উপত্যাসের ক্ষেত্রে নয়, বিষমচন্দ্র শিশু বাংলা-গতের সকল বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিবার জন্ম বন্ধপরিকর হইলেন। উপকরণ সবই ছিল, উপকরণের যথাযথ প্রয়োগে যুগাবতার বিষমচন্দ্র বাণীমন্দিরে মাতৃভাষার এমন একটা মোহিনী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, নিতান্ত বিম্থ ও অত্যন্ত অলস ব্যক্তিকেও একবার কৌতৃক ও কৌতৃহলের সহিত চাহিয়া দেখিতে হইল। এক মৃহুর্ত্তে বিপুল সম্ভাবনার স্ট্চনা দেখা দিল। বাংলা দেশে বিস্কদর্শন বাহির হইল।

···ৰন্ধিম বঙ্গদাহিত্যে প্রভাতের স্ব্রোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্পন্ন সেই প্রথম উদ্বাটিত হুইল। পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা ছই কালের সন্ধিন্ধলে দীড়াইরা আমরা এক মৃহুর্ত্তেই অম্ভব করিতে পারিলাম। কোখার গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই স্থান্তি, কোথার গেল সেই বিজরবস্তু, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালর্ক-ভূলানো কথা—কোখা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য !···বঙ্গদর্শন যেন তথন আবাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাঙ্গবছরতধ্বনি:।" এবং মৃরলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গমাহিত্যের পূর্ব্বাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নিমারিলী অক্যাৎ পরিপূর্বতা প্রাপ্ত ইইরা যৌবনের আনন্দবেগে ধারিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপক্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলররে মুখবিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাবা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।—ববীক্রনাথ: 'আধুনিক সাহিত্য', ২য় সং, পৃ ২।

'মৃণালিনী' প্রকাশের মাসাধিক কালের মধ্যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বহিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন এবং সেধানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে পর্যান্ত অবস্থান করেন। বহিম-জীবনের বহরমপুরের এই কয়েক বংসর বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণমৃগ। বহুদিন হইতেই বহিমচন্দ্রের বাসনা ছিল, একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। যোগাযোগের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাধ ১২৭৯) বহিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুরের ১ নং পিপুলপটী লেন হইতে সাপ্তাহিক সংবাদ মন্ত্রে ব্রজমাধব বস্থ কর্তৃক প্রকাশিত হইল। বহরমপুরে তথন রীতিমত সাহিত্যের আসর—সাহিত্য-চর্চ্চার যেন বান ডাকিয়াছিল। ভূদেব, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্থায়রত্ব, রাজক্রফ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ব, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন,

ভারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গবোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ( তথন উকীল ),—এই স্থধী এবং সাহিত্য-সমাজে বিষম্বন্ধ বোগদান করিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল। যে সৌরমগুলী বিষ্কিম-স্থাকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রদীপ্ত প্রভায় বিরাজ্ব করিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র সহায়ভায় তাঁহারা ধীরে ধীরে ভাশব হইয়া উঠিলেন।

বিষ্কাচন্দ্র বরাবরই একটু স্বাতন্ত্রাধর্মী, রাশভারি প্রকৃতির লোক ছিলেন, আপন স্বভাব-স্বলভ গান্তীর্য্য লইয়া জনতা ইইতে ত দ্রে থাকিতেনই, সাহিত্যিক মজলিশেও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাথিয়া চলিতেন। এই কারণে দান্তিক বলিয়া তিনি নিন্দাভাজনও ইইয়াছেন। ফিল্ক 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশের উন্মাদনায় অসামাজিক বঙ্কিম সামাজিক ইইয়া উঠিলেন; নিজে স্ব্যুসাচীর মত লেখনী প্রয়োগ করিয়াই সল্কন্ত ইইলেন না, গোষ্ঠাপতিরূপে নির্বাচিত লেখকদের দিয়া আপন ফ্রমাশ অনুর্যায়ী প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি লেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই সাহিত্যিক উন্মাদনার আভাস "বঙ্গদর্শনের পত্র-স্ক্রনা"তে আছে। এই সময়ে এই বহরমপুরেই বন্ধিমের প্রভাবে পড়িয়া সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র বাংলা লিখিতে প্রতিশ্রুত হন। অগ্রন্ধ সঞ্জীবচন্দ্র, জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিও বন্ধিমচন্দ্রের আকর্ষণেই বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন; পরবর্ত্ত্বী কালে হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয়কেও তিনি সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত করেন।

"বঙ্গদর্শনের পত্ত-স্ট্রনা"য় বৃদ্ধিমচক্র লিখিয়াছিলেন:---

এই পত্র আমরা কুতবিছা সম্প্রদারের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ কবিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিছা, করুনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্বের পরিচর দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বছন করিরা, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।

বিষ্কিচন্দ্র যদি দেদিন স্থকৌশলী সেনাপতির মত বঙ্গবাণীর বিচ্ছিন্ন সেবকদের 'বঙ্গদর্শনে'র বৃহ্মধ্যে সংস্থাপিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অত্যল্পলাল মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের এতথানি প্রসার সম্ভব হইত না। তিনি নিজে পুরোভাগে থাকিয়া এক দিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্ত দিকে অস্বাস্থ্যকর-মোহজাত পাশ্চাত্যের অহুকরণর্ত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঙালী-জ্বাতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে স্বম্গ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র "স্চনা" হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রচারে'র "বিদায়" পর্যান্ত এই কাল বন্ধিমচন্দ্রের রণোন্যাদের কাল।

'বন্ধদর্শনে' পর পর 'বিষর্ক্ষ', 'ইন্দিরা' (ছোট), 'চক্রশেখর', 'য্গলাঙ্কুরীয়' এবং 'লোকরহস্থ', 'বিজ্ঞানরহস্থ', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য' থগুশঃ বাহির হইতে থাকে—সামাজিক, বাঞ্টিক ও সাহিত্যিক বিবিধ বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধও তিনি প্রকাশ করিতে থাকেন। শেষোক্ত প্রবন্ধ ও সমালোচনাগুলিকে বন্ধিম যুদ্ধকালীন আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন; এইগুলির সাহায্যে তাঁহার আদর্শ-নিষ্ঠাও প্রতি দিন বাঙালী পাঠক-সমাজে প্রকট হইত।

আবর্জ্জনা-দূর ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার কাজে যিনি আত্মনিয়োগ করিবেন, 
তাঁহার বছবিষয়িণী ও নিত্য নব নব উল্লেষশালিনী প্রতিভা থাকা 
প্রয়োজন। বক্তব্য একঘেয়ে হইলে অবজ্ঞাত হইবার আশকা আছে। 
বিশ্বমচন্দ্রের সেই প্রতিভা ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই 
তিনি ইতিহাস, প্রত্নতম্ব, ভাষাতত্ব, সঙ্গাত, সাহিত্য-সমালোচনা ও 
ব্যঙ্গকৌতুক স্বয়ং লিখিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন; মানবীয় সভ্যতার 
ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া

বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাকেও বাদ দিতে পারেন নাই। স্বীয় স্বভাবধর্মে পলিটিক্স্কে বাদ দিয়া চলিলেও তিনি যে একাস্তভাবে তাহা বৰ্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় 'সাম্যে' আছে।

বহরমপুরে অবস্থানকালেই (১৮৭৩) বন্ধিমচন্দ্র 'বিষরৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। উত্যোগ-পর্বের রোমান্দ্র ও ঐতিহাসিক রোমান্দ্রে বাজ হয় নাই, এই সামাজিক উপত্যাস হইটির প্রকাশে সে কাজ সহজেই সাধিত হইল। বাংলা দেশের সাধারণ বাঙালীর বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবন বে উপত্যাসের বিষয় হইতে পারে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতি সেদিন পুলকবিহ্বল হইয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ যে বাংলা-সাহিত্যকে ঘূণায় বর্জ্জন করিয়া চলিতেন, সেই শিক্ষিত সমাজই বাংলা-সাহিত্যের পরম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আশ্বন্ত ও প্রশুক্ক হইয়া উঠিলেন; বাংলা-সাহিত্য পশ্চাতের বিড়কিছার হইতে একেবারে সদরে সমারোহের সহিত উন্নীত হইল।

এমন সমরে তথনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিকা সমস্ত অফুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইরা সেই সঙ্কৃচিতা বঙ্গ-ভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তথনকার কালে কি যে অসামান্ত কাঞ্চ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তথন তাঁহার অপেকা অনেক অন্নশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংবেজিতে ছুই ছত্র লিথিরা অভিমানে ক্ষীত হইরা উঠিতেন। ইংরেজি সমূদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বৃদ্ধিন ক্রেন্স বে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সন্তাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তথনকার বিষক্তনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেকা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে ?…

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অন্থাই প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই প্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাজ্জা সৌন্দর্য্য প্রেম মহন্ত ভক্তি স্বদেশাহ্যরাগ, শিক্ষিত পরিণত বৃদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব চিন্তালাত ধন বত্ব সমস্তই অকৃষ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্থণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বের সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুথে সহসা অপূর্বে লক্ষ্মীন্ত্রী প্রকৃষ্টিত হইরা উঠিল।

বন্ধিম যে গুক্তর ভার লইরাছিলেন তাহা অক্স কাহারও পক্ষে তুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তথন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকলপ্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা বাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্যা। দ্বিতীয়ত, যেথানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেথানে পাঠক অসামাক্ত উৎকর্বের প্রত্যাশাই করে না, যেথানে লেথক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অমুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেথানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওরা যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহল্য বিবেচনা করে, সেথানে কেবল আপনার অস্তরম্ভিত উল্লভ আদর্শকে সর্বনা সম্মুথে বর্ত্তমান রাথিয়া, সামাক্ত পরিশ্রমে ত্মলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অপ্রান্ত বত্বে অপ্রতিহত উল্লমে গ্র্মীম পরিপূর্ণভার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহান্ম্যের কর্ম্ব। স্পর্বত্তই যথন শৈথিল্য এবং

সে-শৈথিকা বধন নিশিত হয় না তধন আপনাকে নিয়মত্রতে বন্ধ করা মহাসত লোকের ভারাই সম্ভব।···

বৃদ্ধিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অস্ত্রেও ভাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রভ্যাশা করিতেন। পূর্ব্ধ অভ্যাস-বশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বৃদ্ধিম ভাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দিঙীরবার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

···সব্যসাচী বৃদ্ধিয় এক হস্ত গঠনকার্ব্যে এক হস্ত নিবারণকার্ব্যে
নিযুক্ত রাধিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইরা বাধিতেছিলেন আর একদিকে ধুম এবং ভশ্মরাশি দুর করিবার ভার নিজেই সইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভর কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করান্তেই বঙ্গসাহিত্য এত সম্বর এমন দ্রুত পরিণতিলাভ করিতে সক্ষম হইরাছিল।

ধাবমান হইতেন। াবিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে বেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুক্ত মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কল্প তিনি যে কেবল অভর দিতেন, সান্থনা দিতেন, অভাব পূর্ব কবিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন! এখন বাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারখ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে
অত্যক্তিপূর্ণ স্থাতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ত রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু বঙ্কিমের
বাণী কেবল স্থাতিবাদিনী ছিল না, খড়াধারিণীও ছিল। সাহিত্যমহারখী
বঙ্কিম, দক্ষিণে বামে উভর পক্ষের প্রতিই তীক্ষ শরচালন করিয়া অক্ষতি
ভাবে অগ্রসর হইরাছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র
সহার ছিল। তিনি বাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পাষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন
—বাক্চাত্রী দ্বারা আপনাকে বা অক্সকে বঞ্চনা করেন নাই।—
ববীক্রনাথ: 'আধুনিক-সাহিত্য'।

এই সব্যসাচী, দগুবিধাতা, কর্মষোগী, থজাধারী, দর্পহারী, মহারথী, বীরশ্রেষ্ঠ বন্ধিমচন্দ্র সেই মহাত্র্যোগের কালে দৃঢ়হন্তে বঙ্গসাহিত্য-ভরণীর কর্ণধার হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহা বানচাল হয় নাই, তাঁহার আবির্তাবের শতাকীপাদের মধ্যেই রবীক্রনাথের আবির্তাবও সম্ভব হইয়াছে।

প্রথমে এই পর্কের প্রবৃদ্ধগুলির কথাই বলি। 'বিজ্ঞানরহস্থা ও 'দাম্যো'র উল্লেখ পূর্কেই করিয়াছি—বিষ্ণাচন্দ্রের বছ কীর্ত্তির অক্সতম শ্রেষ্ঠ কীন্তি 'বিবিধ প্রবন্ধে'র উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্মই এগুলি সম্ভব হইয়াছিল। স্থতরাং 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব একটা সামান্ত দাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, বাংলা-সাহিত্যের পরবর্ত্তী সমন্ত ইতিহাসই এই একটি ঘটনার ঘারা প্রভাবান্থিত হইয়াছে। মাইকেল মধুস্থদনের আবির্ভাব থেমন বাংলায় নৃতন কাব্যধারার প্রবর্ত্তন করিয়া

সার্থক হইয়াছিল, বিষমচন্দ্রের আবির্ভাব ষেমন বাংলার কথাসাহিত্যকে সঞ্জীবিত ও পল্লবিত করিয়া সার্থক হইয়াছিল, 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাবের সার্থকতা তেমনই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের অভিনব বিকাশ ও বিস্তারের মধ্যে। বস্ততঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সর্বপ্রভক্তরী', 'বিবিধার্থ-সঙ্গুহ', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্থ-সন্দর্ভ' প্রভৃতিতে যে সম্ভাবনার আংশিক আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ণবিকশিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রবন্ধ-সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ (news) ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-সংযোগে সাহিত্য-পদ্বাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও থোরাক জোগাইতে পারে, 'বঙ্গদর্শনে'ই সেই সত্য সর্বপ্রথমে প্রচারিত হইল।

অবশ্য ইহাতে বিষম্চন্দ্রের ক্বতিত্বই পনর আনা; তাঁহারই আদর্শ, উদ্দীপনা ও উপদেশে জগদীশনাথ রায়, রাজক্বফ মুংথাপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি স্বনামধন্ত পশুতেরা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষমচন্দ্রের নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভা গতাত্মগতিকতা ও একঘেয়েমির হাত হইতে প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ব, ধর্মতত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতত্ব—এমন কোনও বিষয় নাই যাহাতে তিনি হন্তক্ষেপ করেন নাই, এবং যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন তাহাই সাহিত্য হইয়াছে। বাংলায় যে প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের আমরা আজ গৌরব করি, তাহা একা বিশ্বমচন্দ্রেরই স্কৃষ্টি। তাঁহার এই স্কৃষ্টকাল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত কৃত্যি বৎসর বিস্তৃত এবং এগুলি

'বঙ্গদর্শন', 'লমর', 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করে। এই যুগের প্রারম্ভে ও শেষে প্রধানতঃ 'মুগার্জিদ ম্যাগাজিনে'র শস্ত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও "দোশাইটি ফর হায়ার টেনিং অব ইয়ং মেনে"র আগ্রহে বৃদ্ধিমচন্দ্র ইংরেজীতেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বৃদ্ধিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' চারি বৎসরকাল প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাদে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপূর্বেই তিনি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রঙ্গরহস্তমূলক প্রবন্ধগুলি ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্ত' ও 'বিজ্ঞানরহস্ত' নাম দিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইবার পরেই তিনি সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত नश्रेष्ठि श्रवस 'विविध সমালোচন' নামে काँगेलभाषा, वन्नमर्भन यञ्चालय হইতে প্রকাশিত হয়। তথনও অনেক প্রবন্ধ অবশিষ্ট থাকে। তাহারও দশট লইয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাঁটালপাড়া হইতেই 'প্রবন্ধ পুস্তক' প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদৰ্শন' তখন পুনঃপ্ৰকাশিত হইতেছে এবং বিষমচন্দ্ৰ নৃতন নৃতন প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ('বঙ্গদর্শন' দিতীর পর্য্যায় তথন বন্ধ হইয়াছে, 'প্রচার' ও 'নবজীবন' চলিতেছে ) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ সমালোচন' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক' বাতিল করিয়া উভয় পুস্তকের প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া ও তুই-একটি বর্জন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ। প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর বংসরাধিক কাল পূর্বে 'বন্ধদর্শনে' নৃতন লিখিত এবং 'প্রচারে' প্রচারিত প্রবন্ধগুলি নিতাম্ভ এলোমেলো ভাবে সাজাইয়া প্রায় বিনা সম্পাদনায় 'বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ করেন। বঙ্কিমের যে সকল মূল্যবান্ প্রবন্ধ এত দিন পর্যান্তও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ছিল, পরিষং-সংস্করণ-গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" থণ্ডে সেগুলির অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি পাঠে যোদ্ধা বৃদ্ধিমের একটা রূপ পাঠকের সম্মুথে স্পষ্ট হইয়া উঠে; সে রূপ শুধু প্রষ্টার নয়—পালকেরও।

১৮৭৪ औष्टोट्स 'लाकत्रञ्ज', ১৮৭৫ औष्टोट्स 'कमनाकारस्वत्र मश्रत' এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' পরে ( ১২৯২ বঙ্গান্দে ) পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কমলাকান্ত' নামে বাহির হয়। 'বিজ্ঞানরহস্থা', 'সাম্য' ও 'विविध প্রবন্ধে' এবং পরবর্ত্তী জীবনের অন্থূশীলন-তত্ত্বমূলক রচনাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের যে দিক্টির পরিচয় পাই, তাহাকে তাঁহার গবেষণা ও অহুসন্ধিৎসাপরায়ণ গম্ভীর দিক বলা যায়। 'বঞ্চদর্শনে'র সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্ম এবং প্রধানতঃ বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্ম সব্যসাচী বঙ্কিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও বসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে—'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্তু' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচক্রের বিপরীত বা লঘু দিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বঙ্কিমচক্রের এই সকল হালকা वहना त्म व्यर्थ नपू नटर । छाँशांव शिम वा वात्मव वखवात्न विधिकाः न ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান-লাঞ্চনার জালা ও বেদনার অঞ্চ লুকাইয়া আছে। প্রবন্ধগুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন নাই, বিদ্রূপের আবরণে সে-দকল কথা তিনি অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। বাংলা দেশের চিরন্তন গতামুগতিকতার বিরুদ্ধে ক্মলাকান্তী বৃদ্ধিমের এই বিদ্রোহ বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।

'কমলাকান্ত' বন্ধিমচন্দ্রের বিচিত্রতম স্বৃষ্টি; বস্তুতঃ স্বয়ং বন্ধিমচন্দ্র

তাঁহার কমলাকান্ত-চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন। কমলাকান্ত বলিতে আমরা বহিমচন্দ্রকেই ব্ঝিয়া থাকি। কমলাকান্ত আইডিয়ালিন্ট—আদর্শবাদী এবং বান্তবের উর্দ্ধলোকে ভাহার কল্পনা-বিহার। কমলাকান্ত কবি, প্রেমিক এবং বাংলা-সাহিত্যের যাহা প্রথম—স্বদেশপ্রেমিক।

গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বৃদ্ধিমচন্দ্রের স্বভাবতঃ রহস্থপ্রিয় মন প্রথমটা 'লোকরহস্তে'র সহজ্র পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতক সাম্বনা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মাসের পর মাস নিছক বহস্ত স্ঠি করিয়া তথ্য থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন তাঁহার ছিল না। প্রবহমান সংসার-স্রোতের উপরিভাগে আপাতমনোহর তরঙ্গভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তীক্ষ্মী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কখনও গভীর রহস্তগহনে তলাইয়া যাইতেন, এবং মরণশীল মানবের ও বিশেষ করিয়া যে-সকল হতভাগ্য জীব তাঁহার আশে পাশে চিন্তাহীন নি:শঙ্কতায় ভাসমান. তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অমুভব করিয়া হালকা হাসির বুছ,দ-বিলাসে তাঁহার মন সায় দিত না। অদ্ধোন্মাদ নেশাথোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাডা তথন তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাস্থজি সজ্ঞানে যে-সকল কথা বলিতে তিনি সম্বোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসকোচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্তময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাদের পর মাদ পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যক্ষের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্স, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া नहेलन। क्रमनाकान्ध-कत्मव हेहारे हेल्हिन। क्रमनाकात्न्धव দর্শনকে অর্থসঙ্গতি দেওয়ার জন্ম নসীরামবার ও প্রসন্ন গোয়ালিনী

এবং পৃথিবীতে প্রচারের জন্ম ভীম্মদেব খোশনবীসকেও সৃষ্টি করিতে হইল।

'আনন্দমঠে'র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 'মৃণালিনী'তে যাহার স্ত্রপাত, 'কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ। বাঙালী-জাতির পরাধীনতার স্থগভীর ধিকার এখানেই বহিমচন্ত্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতৃপূজার মন্ত্র শিখাইয়া বহিমচন্দ্র সর্বপ্রথম আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এই 'কমলাকান্তে'। আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃত পক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা স্কুরু।

বর্ত্তমান জগং, স্থতরাং বাংলা দেশও অধুনা ভোগস্থালোল্পতায়
উন্নাদের মত যে লেলিহান বাসনাবহির ইন্ধন জোগাইবার জন্ত
ছুটিতেছে, এবং যে সোশ্রালিজ্মের প্রচণ্ড আঘাতে ধনী ও দরিদ্রের
ব্যবধান প্রায় ভাঙিয়া চ্রমার হইয়া গেল, উনবিংশ শতানীর তৃতীয়
পাদেই 'কমলাকান্ত' তাহারও ছংস্বপ্র দেখিয়া "পতক্ষে" ও "বিড়ালে" যে
মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিল, আজও তাহা প্রাতন হইয়া য়য় নাই—
কমলাকান্তের মনের এই চিরসজীবতা ও নবীনতা বিশ্বয়কর। অভ্ত
প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে কোনও সাহিত্যমন্ত্রী কালের গণ্ডী অতিক্রম
করিয়া আসিতে পারেন না; বিদ্নমচন্দ্র 'কমলাকান্তে' যে সেই পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশ ও কালের সন্ধীর্ণ
ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তিনি অনাগত ভবিয়্যংকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং
বহিংপৃথিবীর প্রচণ্ড সংঘাত আশক্ষা করিয়া বাঙালীকে স্বদেশের
স্বন্নপরিসর মৃত্তিকায় সচেতন ও আল্বন্থ হইয়া দাঁড়াইবার যে ইন্ধিত
দিয়া গিয়াছেন, তাহা দিয়াই আমরা তাহার প্রতিভার বিরাট্রের

বিচার করিব। শাশত শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ বন্ধিমচন্দ্র তাঁহার যুগে একক ছিলেন, তাঁহার সকল দেশপ্রেম ও স্বজাতিকতাকে ছাপাইয়া তাঁহার সেই নিঃসঙ্গ মনের আর্ত্তনাদ আমরা আজও শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি।

এইবার উপক্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগে মোট এগারখানি ক্ষুদ্রবৃহৎ উপত্যাস বচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের ক্রম ধরিয়া সেগুলি এই:--১। বিষরুক্ষ-১৮৭৩, ২। ইন্দিরা (ছোট )-১৮৭৩, ७। युगनाकृतोय-->৮१८, ४। हक्तरमथत-->৮१९, ४। त्राधातानी-->৮१६, ७। तबनी-->৮११, १। कृष्णकारत्वत উर्देग-->৮१৮, ৮। ताबिनिःह (ছোট)-->৮৮२, २। जानमगठ-->৮৮२, ১०। प्रवी होधुवागी-->৮৮৪, এবং ১১। সীতারাম-১৮৮৭। পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা' (১৮৯৩) ও 'রাজসিংহ' (১৮৯০) স্বতন্ত্র উপক্যাস বলিয়া ধরিলে এই যুগে মোট উপক্যাদের সংখ্যা তের। এই তেরখানি উপক্যাসকে ছুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে ভাগ করা যায়। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিন্থানি এক পর্যায়ে পড়ে: বাকী দশ্খানি ( ছই 'ইন্দিরা', ছই 'রাজসিংহ') অপর পর্য্যায়ভুক্ত। শেষোক্ত পর্য্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিছক কবি এবং শিল্পী; প্রথম পর্যায়ে তিনি কবি এবং শিল্পী ছাড়াও জাতিগঠন-প্রয়াসী প্রচারক। বৃদ্ধিমচন্দ্রের এই উপন্তাসগুলি লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে এবং বহু সমালোচক এই আলোচনাগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আলোচনা ও বাদামুবাদ পরিহার করিয়া সংক্ষেপে এই উপত্যাসগুলির রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র বর্ণনা কবিব।

উত্তোগপর্ব্বে বিষ্কমচন্দ্র তিনধানি ঐতিহাসিক রোমান্সধর্মী উপন্থান
 লিথিয়া ব্রিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা দেশকে সম্পূর্ণ জয় করিতে হইলে

সমসাময়িক সমাজ-সমস্থাকে এড়াইয়া গেলে চলিবে না। এই কারণে যুদ্ধপর্বের অগ্যন্ত আয়োজনের সঙ্গে সে যুগের বাঙালী-সমাজের যে তুইটি বৃহত্তম সমস্থা—বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ, ভাহা লইয়াই ভিনি উপন্থাস রচনা করিতে বসিলেন। যুদ্ধপর্বের প্রথম উপন্থাস 'বিষর্ক্ণে'র ইহাই গোড়াপত্তন। 'বিষর্ক্ণে' বিষ্কিচন্দ্রের প্রার্থিত ফল ফলিয়াছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা হইতে ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সংখ্যা ইতে ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার প্রভি দীর্ঘ দিনের অবহেলা বিশ্বত হইয়া এই অপূর্বে চমকপ্রদ কাহিনীর অন্থসরণ করিতে লাগিলেন। এক 'বিষর্ক্ণে'র ছারা বিষম্বচন্দ্রের মনের গোপন উদ্দেশ্য প্রভূত পরিমাণে সাধিত হইল। 'বিষর্ক্ণ' প্রকাশের পর বাংলার শিক্ষিত মহলে যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, সমসাময়িক সমালোচনায় ভাহার পরিচয় আছে। স্থবিখ্যাত 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের সমালোচক লিথিয়াছিলেন:—

This novel....was to be found in the baitakhana of every Bengali Babu throughout the whole of last year. It is quite of a different character from its predecessors. While the others were all historical, "men and women as they are, and life as it is," is the motto of the present one.—The Calcutta Review, No. exiv, Critical Notices, pp. v-vi.

উত্যোগপর্কের এবং যুদ্ধপর্কের 'বিষবৃক্ষ'-পর্য্যায়ের উপস্থাসগুলির পার্থক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের সর্বাদা স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

বঙ্গদর্শনে যে জিনিষ্টা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবুক্ষ। এর পূর্বের বক্ষিমচন্দ্রের লেখনী থেকে ইহার পর বৃদ্ধিমচন্দ্র যতগুলি উপন্তাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের क्ष्मकृष्टि नार्म ঐতিহাদিক উপग्राम वर्षना द्यामान पर्गास पिएतन, ইহাদের প্রত্যেকটি আসলে এই অভিজ্ঞতামূলক বাস্তবতাধর্মী। তিনি প্রয়োজন মত কল্পনাকে অবাধ বিস্তার দান করিবার জন্ম অতীত পরিবেশের সাহায্য লইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাচীন পরিবেশের মধ্যেও বৃদ্ধিমের সমসাময়িক সমাজকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। 'ইন্দিরা' ( ১৮৭৩ ও ১৮৯৩ ), 'রাধারাণী' ( ১৮৭৫ ), 'রজনী' ( ১৮৭৭ ), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) নি:সংশয়ে আধুনিক সামাজিক বাস্তব উপত্যাস ; 'যুগলাঙ্গুরীয়' ( ১৮৭৪ ), 'চন্দ্রশেথর' ( ১৮৭৫ ) ও 'রাজসিংহ' ( ১৮৮২ ও ১৮৯৩ ) রোমান্স হইলেও পূর্ববর্ত্তী রোমান্সের সহিত এক-পর্যায়ভুক্ত নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীব্যাত্রা হইতে ইহাদের ভূমিকার দূরত্ব সত্ত্বেও ইহাদের মুখ্য উপকরণ সেই দূরত্ব নয়। এই সকল উপত্যাসের মূল ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত সমসাময়িক মাছুষের মনোজগতের সংঘাতের মিল আছে। 'চন্দ্রশেথর' প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাসের আশ্রয় তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণ তাঁহারই মানস পুত্র; ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহাদিগকে সঞ্জীবতা দিবার জ্বন্তই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসিমের স্হিত ইংবেজের সংঘর্ষ-কাহিনীকে অবলম্বন ক্রিয়াছিলেন। নিতাস্ত সামাজিক পটভূমিকায় প্রতাপ-শৈবলিনীকে লইয়া তিনি অধিক দ্ব অগ্রসর হইতে পারিতেন না।

বিষ্কাচন্দ্ৰ তাঁহার অন্তান্ত উপন্তানে যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 'ইন্দিরা'ও 'রজনী'তে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; সর্বত্র উপন্তাসকার গল্প বলিয়াছেন, 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরাই বক্তা, 'রজনী'তে বিভিন্ন চরিত্র নিজেরাই আপন আপন বক্তব্য বলিয়া গল্পের ধারা বজায় রাথিয়াছে। উইন্ধি কলিন্দের Woman in White-এ অবলম্বিত পদ্ধতি যে বন্ধিমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা "বিজ্ঞাপনে" স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নায়িকাও লর্ড লিটনের Last Days of Pompeii-এর অন্ধ ফুলওয়ালী নিনিয়ার শ্বরণে চিত্রিত হইয়াছে। নানা অসঙ্গতি ও অভাব সন্ত্রেও বাংলা উপন্তাস-সাহিত্যের ইতিহাসে 'রজনী'র বিশিষ্ট স্থান থাকিবে; ইহা বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম মনস্তত্ত্বিশ্লেষণমূলক উপন্তাস। ইহাতে নায়ক-নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতকে ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে; সে যুগের বর্ণনা-বহুল রোমান্টিক উপন্তাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব সন্দেহ নাই।

বিষমচন্দ্রের উপত্যাস ও গল্পগুলিকে তিনটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়, পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি। প্রথম স্তরে, উত্যোগপর্বের তিনথানি উপত্যাস—'হুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুগুলা' ও 'মৃণালিনী'; তৃতীয় স্তরে 'আনন্দমঠ', 'দেবা চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'; বাকি সবগুলি গল্প ও উপত্যাস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত। দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপত্যাস 'বিষবৃক্ষ' এবং শেষ উপত্যাস 'কুফ্রকান্তের উইল'। অবশ্রু সময়ের দিক্ দিয়া বিচার করিলে 'কুফ্রকান্তের উইলে'র পরেও দ্বিতীয় স্তরে তাঁহার "কুদ্রক্ষণ" 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 'রাজসিংহ'কে উপত্যাসের পর্যাায়ে ফেলা যায় না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাক্বে প্রকাশিত ৮৩ পৃষ্ঠার

এই চটি গল্পের বইটি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ অধুনা-প্রচলিত 'রাঙ্গসিংহ'কে নানা কারণে তৃতীয় স্তরের অস্তুর্ভুক্ত করা সক্ষত।

দিতীয় স্তবের প্রথম উপন্তাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'ক্রম্ফকাস্তের উইলে'র (১৮৭৮) প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ। শেবোক্ত উপন্তাসে শিল্পী বৃদ্ধিমচন্দ্রের লেখনী সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে। অনেকের মতে নিছক রসরচনা হিসাবে এইটিই তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ বই। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক এমনও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, বৃদ্ধিমচন্দ্র স্বয়ং 'ক্রম্ফকাস্তের উইল'কে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্তাস মনে করিতেন।

দিতীয় স্তবের শেষ উপস্থাস 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে ১০০০ বন্ধাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'সাধনা'য় প্রকাশিত রবীক্রনাথের "রাজসিংহ" প্রবন্ধে শিল্পী বন্ধিমচক্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার সত্য পরিচয়। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। রবীক্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকে প্রবন্ধটি পুন্মু দ্রিত হইয়াছে।

বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ইহার পরেই মোড় ফিরিয়াছে; শিল্পী বন্ধিমচন্দ্র জাতিগঠনের উদ্দেশ্য লইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) এই নবতন পদ্ধতির প্রথম উপন্যাস। পরবর্ত্তী ছুইটি উপন্যাস—'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারামে' (১৮৮৭) এই ধারাই পরিণতি লাভ করিয়াছে। "ত্রুয়ী" নামে খ্যাত তাঁহার এই শেষ উপন্যাস-ভিনটি উদ্দেশ্য ও প্রচার-দোষ-ছুই বলিয়া বহু সাহিত্যিকের নিন্দাভাজন হইয়াছে; আবার অনেকে এই তিনটিকে তাঁহার পরিণত বয়সের মহোত্তম কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং শেষোক্ত দলে শ্রীঅরবিন্দ, পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিথিয়াছেন :---

এই তিনথানি উপভাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বিদ্ধিচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বরের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিক্ষৃট করিরাছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেটা করিরাছেন; দেবী চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উল্লেখ-প্রকরণ ব্ঝাইবার প্রয়াস পাইরাছেন; সীতারামে সমাজ ও সাধক সন্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা State বা স্বতন্ত্র শাসন স্বষ্ট হইতে পারে, তাহার পর্যায় দেখাইরাছেন। স্বাাসীর গৈরিক লেখা তাঁহার শেব তিনখানি উপভাসে খেন উজ্জ্ব হইরা ফুটিরা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখাস ছিল বে, বাঙ্গালার রাহ্মণ ও কারস্থ, এই হুই জাতি ছাড়া সমাজের কোনরূপ ভাঙ্গা গড়া হর নাই। তাই তিনি এই তিনখানি উপভাসে বাঙ্গালার রাহ্মণ ও কারস্থের চিত্র উজ্জ্ব করিয়া অন্ধ্রিত করিয়াছেন। স্ব্রুটিয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।—'নারারণ', বৈশাধ, ১৩২২।

আসল কথা, শান্তিপর্ব্বে যে অফুশীলন-তত্ত্ব লইয়া তিনি অবিরত মাথা ঘামাইতেন, তাহারই সহজ প্রচারের জন্ম তিনি এই তিনটি উপন্যাস প্রচারের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এগুলিকে "অফুশীলনতত্ত্ব" প্রচারের একটা "কল" বলিয়া গিয়াছেন।

১৮৮২ গ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে শোভাবাজার রাজবাটীর একটি প্রাদ্ধ-অমুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া পাদরী হেক্টি 'স্টেট্সম্যান' পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্মের উপর যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, "রামচন্দ্র" এই ছদ্ম নামে তাহার জবাব দিতে গিয়া হিন্দুধর্মের মূলতত্বগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। ইহা 'আনন্দম্য্য' প্রকাশের অব্যবহিত পরের ঘটনা। তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত "পজিটিভিন্ট" যোগেক্সচক্র ঘোষকে লিখিত বিশ্বমের Letters on Hinduism ইহারই ফল। এই অসম্পূর্ণ পত্রগুলিতে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস আছে। ইহার পরেই 'দেবা চৌধুরাণী'—ইহার দ্বিতীয় খণ্ড পর্যান্ত প্রকাশ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' বিল্পু হয়। সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই। ঐ বৎসরের জুলাই মাস (প্রাবণ, ১২৯১) হইতে বন্ধিমচক্র-পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। ঐ প্রাবণ মাস হইতেই অক্ষয়চক্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন' বাহির হইতে থাকে। এই তুইটি সাময়িক-পত্রের সহায়তায় বন্ধিমচক্র হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার নৃতন ধারণা প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রচারে 'সীতারাম' অন্ততম "কল" মাত্র। প্রথম সংখ্যা 'প্রচার' হইতেই উহা বাহির হইয়া ১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্যান্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; মধ্যে কয়েক মাস বন্ধ ছিল।

মতবাদ যাহাই হউক, শিল্পস্টের দিক্ দিয়াও বন্ধিমচন্দ্র এই উপন্থাস তিনথানিতে অনেক বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। বন্ধিমের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এইথানেই চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে। 'ছুর্গেশনন্দিনী'র ভাষার সহিত 'সীতারামে'র ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে সহজ্বেই প্রতীয়মান হইবে যে, বন্ধিমচন্দ্র এ বিষয়ে নিত্য প্রগতিশীল ছিলেন। ভাষা সরল ও সহজ্ববোধ্য করিবার জন্ম তিনি অলঙ্কার ও অন্থান্থ উপকরণ বর্জন করিতে দিধা করেন নাই। যাহারা মনে করেন, এই পর্কের শেষের দিকে তাঁহার প্রচারবৃদ্ধি শিল্পবৃদ্ধিকে খণ্ডিত করিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর মাত্র পূর্বের প্রকাশিত 'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহ'র পরিবৃদ্ধিত সংস্করণ ভাল করিয়া দেখিলেই মত পরিবৃদ্ধন করিতে বাধ্য হইবেন। এই 'রাজসিংহ'ই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শেষ

জীবনে শিল্পস্টেকেই জীবনের চরম কীর্ত্তি মনে করিতে না পারিলেও শেষ পর্যান্ত শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে নাই।

যুদ্ধপর্কের শেষের দিকে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' মারক্ষং বন্ধিমচন্দ্র নানা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া একটা ব্যাবহারিক হিন্দুধর্ম আবিন্ধারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন—'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্রে' এবং তাঁহার গীতা ও বেদের ব্যাখ্যায় তাহার সাক্ষ্য আছে। তিনি কদাপি জনতার মুখ চাহিয়া আপনার মতকে খাটো করেন নাই, সকল গোঁড়ামি ও অবিখাসকে প্রয়োজনমত উপেকা করিয়া নির্ভীকভাবে নিজের মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আশ্চর্য্য শিল্প-প্রতিভার গুণে এগুলিও বাংলা-সাহিত্যের বিষয় হইয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে।

### শান্তিপর্বব

যুদ্ধপর্কের শেষ কয়েক বংসর হইতেই বিষমচন্দ্রের জীবনে শান্তিপর্ক প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ 'প্রচার' ও 'নবজাবনে'র স্থচনাকাল হইতেই তিনি শান্তির পথসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন এবং পিতামহ ভীম্মের মত পথলান্ত বাঙালীকে পথের নির্দ্দেশ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতীয় ঐতিহুকে তিনি সম্মান করিতেন এবং সমসাময়িক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মবিশ্বতিই হিন্দুজাতির অবনতির কারণ। আত্মবিশ্বতকে আত্মসচেতন করাই তাঁহার শেষ জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই মহত্দ্দেশ্যে তিনি এক প্রকার আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র তৃতীয় বৎসরে ১২৮১ বঙ্গান্দের চৈত্র মানে বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র স্মালোচনা উপলক্ষ্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যকে যাঁহারা অপবিত্র, অরুচিকর ও অঙ্গীল বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলেন :—

যাঁহার। এইরপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিভাস্ত অসারগ্রাহী। বদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাথ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণ-গীতি কথন এতকাল স্থায়া হইত না। কেননা অপৰিত্র কাব্য কথন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের বাধার্থ্য নিরপণ জন্ম আমরা এই নিগৃঢ় ভড়ের সমালোচনার প্রবৃত্ত হইব।

এই অমুসন্ধানের ফলই বিষমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'। এই ফল সম্পূর্ণ ফলিতে অনেক দেরি হইয়াছিল। তিনি কিছু কালের জ্বন্ত এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। 'প্রচারে'র আধিন সংখ্যা হইতে পুনরায় 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগ প্রকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯২ গ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র' (সম্পূর্ণ গ্রন্থ) বাহির হয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রসঙ্গে রবীজ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ক্সার তেজন্মী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিকৃত্বে এরপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।—'আধুনিক সাহিত্য'।

১২৯১ বন্ধান্দের শ্রাবণ মাদের 'নবজীবনে'র প্রথম প্রবন্ধ বন্ধিমচন্দ্রের "ধর্ম-জিজ্ঞাসা"। ইহাই 'ধর্মতত্ত্ব'র আদি। ঐ শ্রাবণ হইতে ১২৯২ সালের চৈত্র মাস পর্যাস্ত 'নবজীবনে' বিবিধ প্রবন্ধে তিনি অনুশীলন-ধর্ম বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এইগুলিই পরিবর্ত্তিত আকারে ১২৯৫ বঙ্গান্দে 'ধর্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অন্ধূশীলন' নামে পুস্তকাকারে বাহির হয়।

'প্রচারে' বিশ্বমচন্দ্র দেবতত্ত্ববিষয়ক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'রও ব্যাথ্যা করিতেছিলেন। এই ছুইটিই তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বোল শ্লোক পর্যাস্ত ব্যাথ্যা বাহির হয়। এই অসম্পূর্ণ ব্যাথ্যাই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে বাহির হয়। দেবতত্ত্বিষয়ক অসম্পূর্ণ রচনা পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী "বিবিধ" থণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

বিষমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন প্রায় শেষ দিন পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল; তাঁহার প্রতিভা কথনই নিজ্ঞিয় থাকে নাই। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ঐ বংসরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মানে "সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেনে"র (পরে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট) সাহিত্য-বিভাগের সভাপতিরূপে বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে ইংরেজীতে তুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর ইংরেজী থণ্ডে এগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

'প্রচার' যে বৎসর প্রচারিত হয়, সেই বৎসর উপন্থাসাদি লঘু রচনার বিরুদ্ধে তিনি প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; কিন্তু পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয় ও তিনি বলেন:—

জ্ঞানের মধ্যে ধর্মজ্ঞানই সর্বব্যেষ্ঠ বটে, কিন্তু অক্সাক্ত জ্ঞান ভিন্ন ধর্মজ্ঞানের সম্যক্ ক্ষুর্ত্তি হয় না। বিশেষ মনুষ্য-জীবন বিচিত্র ও বহু বিষয়ক; এজক্ত জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য ও বহুবিষয়কতা চাই। যাহা বিচিত্র ও বহুবিষয়ক নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধেও সকলতা ঘটে না।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, "বিবিধ," পৃ. ৪০৪।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এই ভাবে ধর্মবিষয়ক জ্ঞানকে সাধারণের বোধ্য করিবার জন্ম প্রাচীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে তুইখানি উপন্থাস রচনা করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। এই ইচ্ছা কার্য্যকরী হয় নাই।

জীবনের শেষ কয়েক বংসর তিনি বাংলা দেশের তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিকদিগকে নানা উপদেশ দিয়া সাহিত্য-সেবায় উৎসাহিত করিয়া-ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশচক্র মজুমদার, হীরেক্রনাথ দত্ত, স্থরেশচক্র সমাজপতি, হরপ্রসাদ শান্ত্রী প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য রাথিয়া গিয়াছেন।

বাংলা-দাহিত্যের লেখক-সম্প্রদায়ের প্রতি পিতামই বন্ধিম শাস্তি-পর্ব্বে তাঁহার দাহিত্য-জীবনের সার কথাগুলি এই ভাবে "নিবেদন" করিয়াছেন:—

যদি মনে এমন ব্ঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মন্থ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য হাষ্ট্রী করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন ।···

বাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিক্ষা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন বাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কথনও হিতকর হইতে পারে না, স্মৃতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সভ্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অক্স উদ্দেশে লেখনীধারণ মহাপাপ।—পরিবৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২র ভাগ, পূ. ২০৬।

পরিশেষে, বিষমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্ব্বদা আপনাকে আড়ালে রাখিয়া নিজের স্পষ্টকেই প্রাধান্ত দিতেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ স্থির ছিল; জীবনে যত অগ্রসর হইয়াছেন, সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাঁহার তত বাড়িয়াছে। তিনি শয়নে স্থপনে একাগ্রচিত্ত হইয়া দেশের এবং দশের কল্যাণকামনা করিয়া সাহিত্যস্পষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিটি আমাদের সর্বাদা মনে রাখিতে হইবে—

সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। বাহা
সত্য, তাহা ধর্ম। বদি এমন কুসাহিত্য থাকে বে, ডাহা অসত্যমূলক
ও অধর্মময়, ডবে তাহার পাঠে হুরাত্মা বা বিকৃতক্রচি পাঠক ভিন্ন কেহ
ক্র্মী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে বে সত্য ও বে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা
এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্ত্বের অংশ এই
সাহিত্য, সেই ধর্মই এইরপ আলোচনীর হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ
করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ
কর।—পরিবৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, 'বিবিধ প্রবন্ধ', দিভীম্ব ভাগ, পূ১ ১৮২।

শান্তিপর্ব্বে বাংলা-সাহিত্যে পিতামহ ভীমস্থানীয় বন্ধিমচন্দ্রের ইহাই চরম কথা। এই আদর্শ তিনি নিজের জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। এই মতবাদের জন্ম বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-শিল্পিসম্প্রদায় যে তাঁহাকে একদিন সাহিত্য-সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন, এই আশহা তিনি কথনই করেন নাই; নির্ভীকভাবে জীবনের আরক্ধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

# গ্রস্থাবলী

বিষমচক্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালাফুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল।—

১। **ললিভা। পুরাকালিক গরা ভথা মানস।** ইং: ১৮৫৬। পূ. ৪১।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "তিন বংসর পূর্ব্বে এই প্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নৃতন পদ্ধতির প্রীকাঃ

- ্পদ্বীরত হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাবজনিত এই কাব্যন্থরকে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন করনা ছিল না কিছেন্
  কভিপর স্থরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবার তাঁহাদিণের অন্থ্রোধান্স্সারেন্
  এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল।
- ২। **ভূর্বেশনন্দিনী।** ইতিবৃত্ত-মূলক উপক্রাস। ইং ১৮৬৫। পু. ৩০৭।
  - ত। কিপালকুগুলা। ইং ১৮৬৬। পৃ. ১২৪।
     ত ডিনেম্বর ১৮৬৬ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' 'কপালকুগুলা'র
     সমালোচনা প্রকাশিত হর।
  - 8। **मुगानिनी।** हेर ১৮७२। शृ. २८४।
  - বৈষবৃক্ষ। ইং ১৮৭৩। পৃ. ২১৩।
     ১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হর।
- ৬। **ইন্দিরা।** উপন্তাস। বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। ইং ১৮৭৩। পু. ৪৫।

১২৭৯ সালের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণের পুস্তকে (১৮৯৩, পৃ. ১৭৭) 'ইন্দিরা' "পুনর্লিখিত ও পরিবন্ধিত" হয়।

१। यूर्गनां कूतीय । हेः ১৮१८। शृ. ७७।

১২৮০ সালের বৈশাধ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ইহা-১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পুস্তকাকারে বাহির হয়। ১ আগষ্ট ১৮৭৪ ভারিথের 'সাধারণী'তে কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন-কার্যালয়ে বিক্রমার্থ প্রস্তুত্ত বিষ্কিমচন্দ্রের পুস্তকগুলির ভালিকামধ্যে সর্ববিপ্রথম 'যুগ্লাঙ্গুরীরে'র নামঃ পাওরা যাইতেছে। ইহার মূল্য ছিল ১/১০। ৮। **লোকরহস্ম।** ১২৭৯৮০ শালের বন্দর্শন হইতে উদ্ধৃত। কোতৃক ও রহস্ম। ইং ১৮৭৪। পু. ৯৯।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দিতীর সংস্করণ (পৃ. ১৭৪) প্রকাশিত হয়।
"বিতীরবারের বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "লোকরহস্তের দিতীর সংস্করণে অর্দ্ধেক পুরাতন ও অর্দ্ধেক নৃতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নৃতন, আটটি পুরাতন; এবং একটি (রামারণের সমালোচন) পুরাতন হইলেও নৃতন করিরা লিখিত হইরাছে। সকল গুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনুমু ব্রিত।"

ন। বিজ্ঞানরহস্ম অর্থাৎ ১২৭নাচন শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ। ইং ১৮৭৫। পু. ১৭০।

দ্বিতীয় সংস্করণের পৃস্তকে (১২৯১ সাল, পৃ. ৭৯) "সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবস্থাটির ব্যাখ্যা" প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে ১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভ্রমরে' প্রকাশিত "চন্দ্রলোক" প্রবন্ধ সন্ধিবিষ্ট হইরাছে। প্রথম সংস্করণেও ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শন' হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত আছে।

### ১০। **চন্দ্রদেখর**। উপত্যাস। ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৯৫।

১২৮॰ শ্রাবণ—১২৮১ ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

#### 3)। त्रांशांतांगी। हेर अम्बदा

১২৮২ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহারণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হর। প্রথম সংস্করণের পুস্তক এখনও কোথাও দেখি নাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পু. ৬৫) পরিবৃদ্ধিত। ১২। কমলাকাভের দপ্তর। (বন্ধদর্শন হইতে পুন্মুদ্রিত) ইং ১৮৭৫। পু. ১৬২।

ইহা প্রথমে ১২৮০-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।
'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ ব্রীষ্টান্দে; পূস্তকের
আখ্যা-পত্রে এই তারিখই দেওরা আছে। ১২৯২ সালে (ইং ১৮৮৫ ॰)
'কমলাকান্ত' নামে (পৃ. ২৫০) ইহার পরিবর্দ্ধিত দিতীর সংস্করণ প্রকাশিত
হয়। এই দিতীর সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এই গ্রন্থ কেবল
'কমলাকান্তের দপ্তরের' পুন: সংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর"
ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই
ছইখানি নৃতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও ছইটি নৃতন প্রবন্ধ
এবার বেশী আছে।…"চক্রালোকে" আমার প্রিয় স্কছৎ শ্রীমান্ বাব্
আক্ষরচন্দ্র সরকারের রচিত; এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় স্কছৎ
শ্রীমান্ বাব্ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যারের রচিত।…কমলাকান্তের পত্র তিনখানি
মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি
হইয়াছে। "বুড়া বয়নের কথা" যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত
হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও
"কমলাকান্তের পত্র"মধ্যে সন্ধিবেশিত করিয়াছি।"

'কমলাকাস্ত' পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে (ইং ১৮৯১ ?) ১২৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "টেকি" নামক প্রবন্ধ সংযোজিত হইরাছে। এই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল দেওরা নাই।

১৩। বিবিধ সমালোচনা। (বঙ্গদর্শন হইতে পুনম্দ্রিত) ইং ১৮৭৬। পৃ. ১৪৪।

গ্রন্থকার পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনে মংপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কৃতকগুলি পরিত্যাগ করিরাছি। যে করটি প্রবন্ধ পুন্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিষদংশ স্থানে২ পরিত্যাগ করিরাছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচাক প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিরাছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুন্মুদ্রিত করা গিরাছে।"

### 28 । **त्रक्षनी ।** উপज्ञाम । हेः ১৮११ । शृ. ১२२ ।

ইহা প্রথমে ১২৮১-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, একংণ, পুনমু্দ্রান্ধন কালে, এই প্রস্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, যে ইহাকে নৃতন প্রস্থও বলা বাইতে পারে। কেবল প্রথম থও প্রব্ধ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিছু স্থানাস্তকে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে। প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপস্থানে নিদিয়া নামে একটি "কাণা ফুলওয়ালী" আছে; রজনী তৎস্বরণে স্থাচিত হয়।"

১৫। **উপক্থা।** অর্ধাৎ ক্ষুত্র ক্ষুত্র উপক্যাস সংগ্রহ। ইং ১৮৭৭ । পৃ. ৮৩।

ইহাতে 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্কুরীয়' ও 'রাধারানী' একত্র পুনর্মু ডিড হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা দিভীয় বার (পৃ. ৫৬) মৃত্তিত হয়।

১৬। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাতুরের জীবনী। ইং ১৮৭৭। পু. ১॥०।

ইহা সর্বপ্রথম ১২৮৩ সালে 'দীনবন্ধ্-গ্রন্থারলী'র সহিত প্রকাশিত হয়।

## ১१। **कविडाश्रुखक।** हेर २৮१৮। शृ. ১১२।

'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমরে' প্রকাশিত করেকটি ক্ষু কবিতা, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা 'ললিতা' ও 'মানস' এই পুস্তকে পুন্রু দ্রিত হইয়াছে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিতীয় সংস্করণে (পৃ. ১৪৪) এই পুস্তকের নামকরণ হয় 'গত পত বা কবিতাপুস্তক'। বিতীয় বারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এবার একটি গত প্রবন্ধ নৃতন দেওয়া গেল। "পুশ্লাটক" প্রথম 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুন্মু দ্রিত হইল। "হুর্গোৎসব" 'বঙ্গদর্শন' হইতে, এবং "রাজার উপর রাজা" প্রচার হইতে পুন্মু দ্রিত করা গেল। 'কবিতা পুস্তক' অপেকা 'গত পত্ত' নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এইজন্ত এইরূপ নামের কিছু পরিবর্তন করা গেল।"

# ১৮। कुस्क्रकोटखत्र **উट्टन**। देः ১৮१৮। शृ. ১१०।

১২৮২ ও ১২৮৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

### ১२। **थिवस-शूखक।** हेः ১৮१२। भृ. ১৫৮।

পুস্তকের আখ্যা-পত্তে কোন তারিথ নাই। এই প্রবন্ধগুলি পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল; কেবল রাম শর্মার প্রণীত "বুড়া বয়সের কথা" 'কমলাকাস্ত' পুস্তকের অস্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

## २०। जागा। हेर ১৮१२। शृ. ७৮।

"এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিছেদ [ ১২৮ ও ১২৮২ সালের ] বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্থক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিছেদ ঐ পত্রে [ ১২৭৯ সালে ] প্রকাশিত "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধ হইতে নীত।"

### २)। **त्रांकिनिংइ**। कृत कथा। हेर ১৮৮२। श्र. ৮७।

১২৮৪ চৈত্র—১২৮৫ ভাস্ত সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' অংশভঃ প্রকাশিত।
১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পৃ. ৪৩৪) বর্তমান আকারে
"পুন:প্রবীত"।

# ২২। **আনন্দ মঠ।** ইং ১৮৮২। পৃ. ১৯১। ১২৮৭-৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

২৩। **মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।** (১২৮৭ সালের বঙ্গর্শন হইতে পুনুমু দ্বিত) ইং ১৮৮৪। পু. ৪৭।

২৪। **দেবী চৌধুরাণী।** ইং ১৮৮৪। পৃ. ২০৬। ১২৮৯-১০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত।

### २८। कूछ कूछ छेशशांत्र। हेर ১৮৮७।

ইহাতে 'ইন্দিরা' ( ৪র্থ সং ), 'যুগলাঙ্গুরীর' ( ৪র্থ সং ), 'বাধারাণী' ( ৩র সং ) এবং 'রাজসিংহ' (২র সং ) একত্রে স্থান পাইরাছে।

### ২৬। কৃষ্ণ চরিতা। প্রথম ভাগ। ইং ১৮৮৬। পৃ. ১৯৮।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "কৃষ্ণচরিত্র—'প্রচার' নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় ছই বৎসর হইল—প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্ত—আজি পর্যান্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।—আগে অমুশীলন ধর্ম পুন্মুজিত করিয়া তৎপরে কৃষ্ণ চরিত্র পুন্মুজিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, "অমুশীলন ধর্মে" যাহা তত্ম মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অমুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মা ক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ম ব্যাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা শশস্তীকৃত্ত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।"

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কুফচরিত্তে'র দিতীর সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "কুফচরিত্তের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীর কুফকথা সমালোচিত হইরাছিল। তাহাও অল্লাংশমাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীর প্রয়োজনীয় কথা বাহা কিছু পাওয়া বায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তাছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে বাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া বায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উপক্রমণিকাভাগ পুনলিখিত এবং বিশেবরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে বাহা ছিল, তাহা এই বিতীয় সংস্করণের অল্লাংশ মাত্র। অধিকাংশই নৃতন।"

২৭। **সাঁতারাম।** ইং ১৮৮৭। পৃ. ৪১৯। প্রথম তিন বর্ষের 'প্রচারে' (১২৯১-৯৩) প্রকাশিত।

२৮। विविध व्यवसा अथम जाता है: ১৮৮१। शृ. २৮०।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, 'বিবিধ সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'
— "ছই খানি পৃথক সংগ্রহ নিস্তাহোজন বিবেচনায়, একণে ঐ প্রবন্ধগুলি
এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল
প্রবন্ধ পূর্বেক 'বিবিধ সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা
গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে।
এই সকল প্রবন্ধ জনেক বৎসর পূর্বেক বন্ধদনিন প্রকাশিত হইয়াছিল।"

২৯। **ধর্মাতত্ত্ব।** প্রথম ভাগ। **অনুশীলন।** ইং ১৮৮৮। পু. ৩৫৯।

পুস্তকের "ভূমিকা"র প্রকাশ, "এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে [১২৯১-৯২] প্রকাশিত হইরাছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্তিত হইরাছে।"

৩০। বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ। (বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনমুদ্রিত) ইং ১৮৯২। পু. ৩৫৬।

#### ৩১। সহজ রচনাশিকা।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহার ২র সংস্করণ প্রকাশিত হর। ৩র সংস্করণ প্রকাশিত হর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক (পূ. ৩২) দেখিয়াছি।

#### ७२। महज हैरदब्रको निका।

ইহার ৩র সংস্করণ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক আমরা এখনও দেখি নাই।

# . ७०। **बीमस्थानम्योजा।** हेर ১२०२। भृ. ७१৮+२।

দিব্যেন্দুস্থলর বন্যোপাধ্যার "সংগ্রহকারের নিবেদন"-স্বরূপ লিথিয়াছেন, "…'প্রচারে' [ শ্রাবণ-পৌষ ১২৯৩ ; বৈশাথ-চৈত্র ১২৯৫ ] এই গীতাব্যাখ্যার প্রথম কিয়দংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইরাছিল।…প্রচারে ষেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, ভাহা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল।…"

### তঃ। Rajmohan's Wife. ইং ১৯৩৫। পু. ১৫৬।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান ফাল্ড' পত্তে এই ইংরেজা উপগ্যাসথানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী'-কার্য্যালয় হইতে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বল্লিমচন্দ্র এই ইংরেজা উপগ্যাসথানির প্রথম সাত অধ্যায় বাংলায় অমুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'বারিবাহিনী' পুস্তকের প্রথম নয় অধ্যায় Rajmohan's Wife পুস্তকের বল্লিমচন্দ্র-কৃত্ত অমুবাদ।

৩৫। ব**দ্ধিমচন্দ্রের রচনাবলী**—জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ। ইং ১৯৩৮-৪২।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্বক প্রকাশিত বঙ্গিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একমাত্র প্রামাণিক সংস্করণ। বঙ্গিমটন্দ্রের পুস্তকগুলি ছাড়া তাঁহার ইংরেজ্ঞী-বাংলা প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

# বঙ্গিমের জীবিতকালে প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থ

বিষমচন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে। জার্মান, সোয়েডিশ ও ভারতীয় বহু ভাষাতেও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলির তালিকা করা আপাততঃ সম্ভব নয়। বৃদ্ধিমের জীবিতকালে যথাক্রমে নিয়লিখিতরূপ অনুবাদ প্রকাশিত হয়:—

ইংরেজী: 'কপালকুগুলা'—গোপালকুণ্ড ঘোষ, National Magazine, Calcutta, 1876-77; 'তুর্গেশনন্দিনী'—চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, Calcutta, 1880; 'বিষর্ক্ষ'—Miriam S. Knight, London, 1884; 'কপালকুগুলা'—H. A. D. Phillips, London, 1885.

জার্মান: 'কপালকুওলা', Curt Klemm, Leipzig, 1886.

হিন্দুখানী: 'ত্র্গেশনন্দিনী', K. Krishna, Lucknow, 1876; 'ম্ণালিনী'—K. Simha, Lucknow, 1880; 'বিষর্ক্ষ', G. Quadir, Sialkot, 1891; 'দেবী চৌধুরাণী', Tulasi Rama, Amritsar, 1893.

হিন্দী: 'যুগলাঙ্গুরীয়', K. R. Bhatt, Patna, 1880; 'তুর্গেশ-নন্দিনী', G. Simha, Benares, 1882.

কাৰাড়ী: 'হুৰ্গেশনন্দিনী', B. Venkatachar, Bangalore, 1885.

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টক্হলম হইতে 'বিষবৃক্ষে'র সোয়েডিশ অনুবাদ

Det giftiga Tradet নামে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্ভবতঃ বৃদ্ধির ফ্রাজাশিত।

এই তালিকা সম্পূর্ণ না হইতেও পারে। পাঠকদের স্থবিধার্থ আমরা বিছমের উপক্তাসের ইংরেজী অমুবাদের একটি স্বতম্ব তালিকা নিমে দিলাম। বিছমের মৃত্যুর পর তাঁহার বহু পুস্তক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় (অনেকগুলি একাধিক বার) অন্দিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকা এখনও সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

- Durgesa Nandini; or, The Chieftain's Daughter: trans. into English prose by Charu Chandra Mookerjee. Calcutta, 1880.
- The Poison Tree: trans. by Miriam S. Knight. With a preface by E. Arnold. London, 1884.
- 3. Kopal Kundala: trans. by H. A. D. Phillips. London, 1885.
- Krishna Kanta's Will: trans. by Miriam S. Knight, with introduction, glossary, and notes by J. F. Blumhardt, M. A. London, 1895.
- The Two Rings: trans. by Rakhal Chandra Banerjee, B. A. Calcutta, 1897.
- Sitaram: trans. by Sibchandra Mukherji. Calcutta, 1903.
- 7. Chandrasekhar: trans. by Manmatha Nath Ray Chowdhury. Calcutta, [Nov.] 1904.
- 8. Chandrashekhar: trans. by Debendra Chandra Mullick. B. L. Calcutta, [Oct.] 1905.

- 9. Ananda Math: "The Abbey of Bliss": trans. by Naresh Chandra Sen-Gupta. Calcutta, [28 Dec.] 1906.
- 10. Radharani: trans. by R. C. Maulik. Calcutta, 1910.
- 11. Yugalanguriya (The Story of the Two Rings): trans. by P. N. Bose and H. W. B. Moreno. Calcutta, 1913.
- 12. Krishnakanta's Will: trans. by Dakshina Charan Roy. Calcutta, [1918] (Reviewed in the Modern Review for Feb. 1918.)
- Indira and other Stories: trans. by J. D, Anderson (Indira, Radharani, the Two Rings, Doctor Macrurus or Vyaghracharya Brihallangul.) Calcutta, 1918.
- 14. Kapalkundala: trans. by Devendra Nath Ghosh. Calcutta, [Aug.] 1919.
- The Two Rings and Radharani: trans. by D. C. Roy. Calcutta, 1919.
- Sree, an Episode from Sitaram : trans. by P. N.
   Bose and Moreno. Calcutta, 1919.
- 17. Rajani: trans. by P. Majumdar. Calcutta, [Dec.] 1928.

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রকাশিত The Indian Magazine and Review পত্তের মার্চ সংখ্যায় মিরিয়ম এস্. নাইট বিষমচন্দ্রের 'স্বর্ণগোলকে'র ইংরেজী অন্থবাদ ''The Globe of Gold'' নামে প্রকাশ করেন।

# সাধারণ রঙ্গালয়ে বঙ্গিমচন্ত্রের উপন্যাসের নাটকাকারে অভিনয়

( ইং ১৮৭২—১৮৭৫ )

 ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখে কলিকাতায় সাধারণ বন্ধালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বন্ধিমচন্দ্রের ষে-সকল উপস্থাস নাটকাকারে অভিনীত হয়, তাহার একটি তালিকা সম্ধলিত হইল।—

| অভিনীত পুস্তক             | थिस्बर्धेरत्रव नाम      | অভিনয়ের তারিখ         |  |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| কপালকু গুলা               | ন্তাশনাল থিয়েটার       | ১৮৭৩১৽ মে              |  |
| ছুৰ্গেশনন্দিনী            | বেঙ্গল থিয়েটার         | —-২ - ডিদেশ্বর         |  |
| ত্র                       | ক্র                     | —-২৭ ডি <b>সেম্ব</b> র |  |
| ঐ                         | ঐ                       | ১৮৭৪— ৩ জাতুরাবি       |  |
| কপালকু গুলা               | গ্রেট ক্যাশনাল থিয়েটার | — ৭ ফেব্ৰুয়াৰি        |  |
| ত্র                       | ঐ                       | —১৪ ফেব্ৰুয়াৰি        |  |
| মৃণালিনী                  | ক্তাশনাল থিয়েটার       | —১৪ ক্ষেব্রুয়ারি      |  |
| ত্ৰ্গেশন <del>শি</del> নী | বেঙ্গল থিয়েটাৰ         | —১৪ ফেব্ৰুয়ারি        |  |
| ঐ                         | ব্র                     | —২১ ফেব্ৰুয়াবি        |  |
| <b>मृ</b> गालिको          | গ্রেট স্থাশনাল থিয়েটার | —২১ ফেব্ৰুয়ারি        |  |
| ক্র                       | ঐ                       | —২৮ ফেব্রুয়ারি        |  |
| কপালকু <b>গুলা</b>        | ঐ                       | — ৪ এপ্রিল             |  |
| <b>হ</b> র্গেশনন্দিনী     | বেঙ্গল থিয়েটার         | — ২্মে                 |  |
| ঐ                         | ঐ                       | —১৫ আগষ্ট              |  |
| ঐ                         | ঐ                       | — ৩ অক্টোবর            |  |
| ব্র                       | ঐ                       | — ৫ ডিসেম্বর           |  |
| ঐ                         | ঐ                       | —১২ ডিসেম্বর           |  |
| কপালকু গুলা               | ঐ                       | ১৮৭৫—১৩ ফেব্রুয়ারি    |  |
| ছুৰ্গেশনন্দিনী            | বেঙ্গল থিয়েটার         | २० मार्घ               |  |
| বিষবৃক্ষ                  | গ্ৰেট স্থাশনাল থিয়েটার | — 2 CA                 |  |

# জাবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপজা

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন (১৩ আবাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নরটার সময় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই জন্ম-তারিথ বঙ্কিমচন্দ্রের কোষ্ঠা হইতে গৃহীত।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বংসর বয়সে মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। সেখানে তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত চারি বংসর কাল শিক্ষা লাভ করেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁটালপাড়ার সন্ধিকটস্থ নারায়ণপুর গ্রামের পঞ্চমবর্ষীয়া একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ অক্টোবর ১১<del>২</del> বংসর বয়সে তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিথে 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম বাল্যরচনা (কবিতা) এবং ২৩ এপ্রিল তারিখে প্রথম গন্ম রচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ললিতা ও মানস' পরারাদি বিবিধ ছন্দে রচনা করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বৃদ্ধিমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্যোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তুই বংসরের জন্ত মাসিক ৮০ টাকা বৃত্তি পান।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্যোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তুই বৎসরের জন্ম মাসিক ২০১ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' প্রকাশিত হয়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই তারিথে বন্ধিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বন্ধিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথম প্রবর্ত্তিত এনুট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ায় কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান (ছিতীয় বিভাগ) অধিকার করেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট পর্যান্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়েন।

এখানেই বিষমচন্দ্রের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হইল। পরবর্ত্তী কালে ছাত্র-জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বুলিয়াছিলেন—

আমি আপন চেষ্টার যা কিছু শিথেছি। ছেলেবেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিথিনি। হুগলী কালেজে এক আধটু শিথেছিলাম ঈশান বাব্র কাছে। ক্লাসে কথনও থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াগুনা কথনও ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলার বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাক্তেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিকা কিছু হয় নি; নীতিশিকা কথনও হয় নি।—'বহিম-প্রসঙ্গ', পু. ১৯৪।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট তারিখের লেপ্টেনান্ট গবর্নরের অর্ভারে যশোহরের ডেপ্টি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপ্ট কলেক্টরেরপে তাঁহার নিয়োগ বিজ্ঞাপিত হয়। ৭ই আগস্ট হইতে তাঁহার চাকুরীর দিন গণনা করা হইলেও সম্ভবত: তিনি ২০এ আগস্ট প্রথম কার্য্যে যোগদান করেন।
যশোহরেই দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়।\* এই
পরিচয় উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। যশোহরে
অবস্থানকালে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বন্ধিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ
হয়। পূর্বচন্দ্র লিখিয়াছেন—

বৃদ্ধিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসিলেনণ, স্বস্তুদপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন;…।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জাতুয়ারি তিনি ষশোহর হইতে মেদিনীপুরের নেগুয়ঁ মহকুমায় বদলি হইলেন; ৭ই ফেব্রুয়ারি নেগুয়ঁ গৌছিয়া তিনি ৯ই তারিখে সেধানকার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ঐ বংসর জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরি-বাড়ীর কন্তা রাজলন্দ্রী দেবীর সহিত বহিমচন্দ্রের বিবাহ হইল। ছাদশবর্ষীয়া পত্নীকে বহিমচন্দ্র কর্মস্থানে লইয়া গেলেন। নেগুয়ঁয় অবস্থানকালে সম্ক্র ও অরণ্যের শোভা দেখিয়া 'কপালকুগুলা'র বীজ চাঁহার মনে উপ্ত হয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বৃদ্ধিমচন্দ্র খুলনায় বৃদ্ধি হন এবং সেখানে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ পর্যান্ত অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি 'এডুকেশন গেন্ধেটে' কিছু কিছু লিখিতেন। তাঁহার ইংরেজী উপন্থাস Rajmohan's Wife এবং প্রথম বাংলা উপন্থাস 'তুর্গেশনন্দিনী' এখানেই অংশতঃ বৃচিত হয়। Rajmohan's Wife কিশোরীটাদ

<sup>\*</sup> পূর্ণচক্রের কথার—প্রভাকরে লিখিবার সময় "পত্রের বার)—ইংদের বন্ধুত্ব স্বামিল।—সর্বাধাই উভরে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কথনও কথনও পত্রের ভিতর ক্বিতা থাকিত,—আদরের ক্বিতা, কথনও গালাগালির ক্বিতা থাকিত।"

<sup>†</sup> ৰন্ধিমচল্লের চাকুরীর ইতিহাসে এই ছুটের উল্লেখ নাই।

মিত্র-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' (Indian Field) পত্তে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়।

শচীশবাব্-প্রোক্ত ( 'বঙ্কিম-জীবনী', পৃ. ১০৮ ) বঙ্কিমচন্দ্রের Adventures of a Young Hindu নামক উপস্থাসের কথা যদি সভ্য হয়, তাহা হইলে তাহা ঐ কালেই বচিত হওয়া সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের খুলনা-শাসন সম্পর্কে সি. ই. বাক্ল্যাণ্ড লিখিয়াছেন-

While in charge of the Khulna sub-division (now a district) he helped very largely in suppressing river dacoities and establishing peace and order in the eastern canals....

While at Khulna Bankim Chandra began a serial story named "Rajmohan's Wife" in the *Indian Field* newspaper, then edited by Kisori Chand Mitra. This was his first public literary effort.

—Bengal under the Lieutenant-Governors, ii. 1079.

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বন্ধিম-জীবনের একটি শ্বরণীয় বংসর; এই বংসক্ষেচটোপাধ্যায়-পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের বীজ উপ্ত হয়। যাদবচন্দ্র উইল করিয়া কাঁটালপাড়ার ভ্রদাসন মধ্যম পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেন। শ্রামাচরণ ও বন্ধিমচন্দ্র ন্থায়্য অংশ হইতে বঞ্চিত হন। এই বংসরেই তাঁহার প্রথম বাংলা উপত্যাস 'তুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়।

বাক্সইপুরে অবস্থানকালেই বঙ্কিমচন্দ্র 'তুর্গেশনন্দিনী'র শেষাংশ লিখিয়া থাকিবেন। এই প্রসক্তে কালীনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন— এই সময়ের পূর্ব হইতেই তিনি তুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন।
এ সময় তাঁহাকে সর্বাদা অন্যমনন্ধ দেখা বাইত। এমন কি, সাক্ষীর
এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে
অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া
গৃহাভাস্তরে—তাঁহার study room-এ প্রস্থান করিতেন…।—'প্রদীপ',
১৩০৬, পূ. ২১৯।

'কপালকুগুলা' ও 'মৃণালিনী'ও এই সময়ে রচিত হয়। 'কপালকুগুলা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। 'মৃণালিনী'র প্রকাশকাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জাতুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সা কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

'মৃণালিনা' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি কিছু দিনের জন্ম কাশী ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্দের তরা মে পর্যান্ত অবস্থান করেন। মধ্যে অস্থায়ী ভাবে তিনি বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্সন্থাল অ্যাসিস্টান্টের কাজ করেন (১৮৭১, এপ্রিল), এবং শেষের তিন মাস অস্ত্র্ম্ভাবশতঃ ছুটি লন। ১৮৭০ গ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ( বৈশাখ ১২৭৯ ) বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বন্ধদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

বহুরমপুরে অবস্থানকালে বন্ধিমচন্দ্র কয়েকটি ইংবেজ্ঞা প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন। "On the Origin of Hindu Festivals" ও "A Popular Literature for Bengal" নামক প্রবন্ধ ছুইটি তিনি বেশ্বল সোশ্রাল আ্যাসোসিয়েশনে পাঠ করেন—

প্রথমটি বহরমপুরে আসিবার পূর্ব্বেই পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ তুইটি <sup>•</sup> উক্ত সমিতির বিবরণী-বহিতে যথাক্রমে ১৮৬৯ ও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'দি ক্যালকাটা বিভিট্ট' তৈমাসিকের ১০৪ ও ১০৬ (ইং ১৮৭১) সংখ্যায় ষ্থাক্রমে তাঁহার "Bengali Literature" ও "Buddhism and the Sankhya Philosophy" বেনামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে 'মুগার্জিস ম্যাগাজিনে'র শস্তুচক্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ১৮৭২ ডিসেম্বর ও ১৮৭৩ মে মানে যথাক্রমে উক্ত পত্তে তাঁহার "The Confessions of a Young Bengal" ও "The Study of Hindu Philosophy" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই সময়ে লিখিত কয়েকটি পত্র 'বেঙ্গল পাস্ট আণ্ড প্রেসেণ্টে' বাহির হইয়াছে। এই সময়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধিমচন্দ্র নিন্দিত হইয়াছিলেন। যে সার জর্জ ক্যাম্পবেলকে তিনি পরে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই ষে কেন সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা আজও অজ্ঞাত বহিয়া গিয়াছে। তখনকার 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

...According to his [Bunkim Chunder Chatterjee the Dy. Collector of Berhampoor] opinion, "much of the general feeling of distrust towards the Government which has often been the comment, is due to the action of the native press."... We are taken by surprise at the remarks of an educated native like Bunkim Babu, who holds no inconsiderable position in our society. Certainly in a free country such remarks from a person of Bunkim Babu's position would have brought down upon him universal condemnation, but under the pressure of a foreign government even the truest patriot turns a traitor to his country. —16 Octr. 1878.

...This mischievous remark of the Babu, as may be easily supposed, has met with the approval of his Honor....What Bunkim

Babu said was simply silly in the extreme. He might have as well said that the native press seeks the interests of the people.... If Babu Bunkim and Sir George following mean to insinuate that the native press sows sedition, we can only say that there is a vague and indefinite law on the subject, which might be easily enforced if necessary.

...Babu Bunkim Chandra draws but only Rupees 600 per mensem and already his zeal has met with the approbation of his Honor, and it is to be expected that a promotion would increase his zeal tenfold...Before concluding this we would make the remark regarding Bunkim Baboo which the late Mr. Anstey made of Mr. Paul when culogising Lord Mayo. "I hope my learned colleague will meet his reward in after life as surely as he is to receive the reward here."—23 Octr. 1873.

'বঙ্গদর্শনে' পর-পর 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেধর', 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'লোকরহস্ত', 'বিজ্ঞানরহস্ত', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য' খণ্ডশঃ বাহির হইতে থাকে—বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধ এই সময়ে তিনি লিখিয়া প্রকাশ করেন। বহুরমপুর থাকা কালেই 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ক্যাণ্টন্মেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিনের সহিত এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ লইয়া বহরমপুরে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্বষ্টি ইইয়াছিল; এই বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াইয়াছিল। ৮ জাহুয়ারি ও ১৫ জাহুয়ারি (১৮৭৪) তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

We are grieved to learn from the *Moorshidabad Patrica* that Babu Bunkim Chunder Chatterjee, the Dy. Magt. while returning home from office on the 15th Dec. last, was assaulted by one Lt. Colonel Duffin of the Berhampore Cantonment, and received

several violent pushes at his hands. It appears that the Babu was passing in a palkee across a cricket ground where Mr. Duffin and some Europeans were playing. This was deemed a great beadubee on the part of the Babu and Mr. Duffin felt himself fully justified in chastising him with blows. The Patrica says that the Babu has brought a criminal case against his aggressor and it has caused as it ought great sensation in Berhampore....
—8 Jany, 1874.

...It appears that the Colonel and the Babu were perfect strangers to each other, and he did not know who he was when he affronted him. On being informed afterwards of the position of the Babu, Col. Duffin expressed deep contrition and a desire to apologise. The apology was made in due form in open Court where about a thousand spectators, native and European, were assembled.—15th Jany. 1874.

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাথ ১২৮০) কাঁটালপাড়ায় বঙ্গদর্শন ছাপাথানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা হইতে বঙ্গদর্শন কার্যালয় সেথানে স্থানাস্থরিত হয়। এই সময়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'ভ্রমর' নামক একটি ক্ষুত্র মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে লিথিতেন ও ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে বৃদ্ধিমচন্দ্র ২৪-পরগণা জিলার বারাসত মহকুমার বদলি হন এবং সেথানে কয়েক মাস থাকিতে না থাকিতেই অক্টোবর মাসে মালদহে রোড-সেসের কাজে নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন হইতে দীর্ঘ অবসর (প্রায় ২ মাস) গ্রহণ করেন। এই সময়ে 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'লোকরহস্থা' (১৮৭৪) 'বিজ্ঞানরহস্থা' (১৮৭৫), 'চন্দ্রশেথর' (১৮৭৫), 'রাধারাণী' (১৮৭৫) ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) পুন্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' 'রজনী' আরম্ভ হয়।

নয় মাস ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়ায় অবস্থানকালে বন্ধিমচক্ষ 'রুঞ্চকান্তের উইল' রচনা করেন। সেই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা আসিতেন। এই সময়েই রাজা শৌরীক্রমোহন ঠাকুরের 'এমারেন্ড বাওয়ারে' দ্বিতীয় কলেজ-রিইউনিয়ন নামক মিলন-সভায় বঙ্কিমচক্রের সহিত চক্রনাথ বস্থু ও রবীক্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিথে বন্ধিমচন্দ্র হুগলীতে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যান্ত অবস্থান করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে তিনি অস্থায়ী ভাবে বর্দ্ধমান ডিবিসনের কমিশনারের পার্সন্তাল অ্যাসিস্টাণ্ট নিযুক্ত হন।

বিষমচন্দ্র কাঁটালপাড়া হইতেই হগলী ষাতায়াত করিতেন; 'বঙ্গ-দর্শন' ইহার পূর্ব্ব পর্যান্ত পূরা দমে যাদবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জীবচন্দ্রের পরিদর্শনে ও বিষমের সম্পাদনায় বাহির হইতেছিল। 'রজনী' ও 'রাধারাণী' শেষ হইয়া 'রুষ্ণকান্তের উইল' ধারাবাহিক ভাবে চলিতে চলিতেই হঠাৎ ১২৮২ বঙ্গান্তের চৈত্র-সংখ্যা বাহির হইয়া অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টান্দের মার্চের শেষ নাগাদ বিষমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিয়া দেন। 'বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক-সংখ্যা তথন খুব বেশী। ঠিক এই সময়ে বিষমচন্দ্রের আতাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। যাদবচন্দ্র তাঁহার উইলে বিষমকে কাঁটালপাড়ার বাড়ীর অংশ দেন নাই; ভাতাদের মধ্যেও সন্ভাবের অপ্রতুল হইতেছিল। কিন্তু এগুলি ঠিক 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিবার কারণ না হইতে পারে। ছুটিতে কাঁটালপাড়ায় আরামে কাটাইয়া চাকুরীতে যোগ দিবার প্রাক্তালে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়াছিল; চাকুরীর চাপও ইহার কারণ হইতে পারে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কয়েকটি সমালোচনা 'বিবিধ সমালোচন' নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি The Bane of Life নাম দিয়া 'বিষবৃক্ষে'র অমুবাদ স্থক করেন।
সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে লাট-পত্নী লেডা এলিয়ট্কে এই অমুবাদই উপহার
দেওয়া হইয়াছিল।

এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেন কাটালপাড়ার বাড়ীতে বন্ধিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাং করেন। 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশের কথা হয়। বন্ধিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখাপড়া করিয়া দান করিলেন (১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৩)।

ধ্মায়িত বহ্নি তথন জনিয়াছে, ল্রাত্বিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে।
৮৭৭ গ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাস উঠাইয়া
চুঁচুড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে উঠিয়া গেলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টান্দের এপ্রিল হইতে কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় উহা পুনঃপ্রকাশিত হইল; অসমাপ্ত 'কুফ্ফকান্ডের উইল' সমাপ্ত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের "ক্ষণভিন্নস্থত্বং" দীনবন্ধুর ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল ; ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম-লিখিত জীবনী-সম্বলিত হইয়া দীনবন্ধু মিত্ত্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল।

হুগলীতে অবস্থানকালে বিষমচন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হ্য—'রজনী' (১৮৭৭), 'উপকথা' (ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী একত্রে ১৮৭৭), 'কবিতাপুস্তক' (১৮৭৮), 'রুফ্ফাস্টের উইল' (১৮৭৮), 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৭৯), 'সাম্য' (১৮৭৯)।

চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জ্বোড়াঘাটের বাড়ীতে কলিকাত। হইতে হেমবাব, যোগেন্দ্রবাব্ প্রভৃতি অনেকে যাতায়াত করিতেন; ভূদেববাব্র সহিত এই সময়ে তাঁহার খুবই দেখা-শোনা হইত। অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্ত, পণ্ডিত রামগতি গ্রায়রত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ভূদেবের গৃহে সমবেত হইয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিথে চুঁচুড়া হইতে বন্ধিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনকে বে পত্র লেখেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি তৎকালে ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস\* ও 'আনন্দমঠ' উপন্থাস রচনা করিতেছিলেন।

ডিবিস্নাল কমিশনারের পার্সন্তাল অ্যাসিস্টাণ্টরূপেই বৃদ্ধিমচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিথে হাবড়ায় বদলি হন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। হাবড়ায় আসিয়াই বিচারের রায়। লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাক্ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিষমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অস্থায়ী অ্যাসিন্টান্ট সেক্রেটরী স্বরূপ কলিকাতায় স্থানাস্তরিত হন।
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জান্থয়ারি তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর-রূপে অস্থায়ী ভাবে ২৪-পরগণায় আলিপুরে বদলি হন; মধ্যে মে মাসে করেক দিন বারাসতে ছিলেন। ১৮৮২, ১৭ই মে হইতে ৭ই আগস্ট পর্যান্ত পুনরায় আলিপুরে থাকিয়া ৮ই আগস্ট তারিথে তিনি জাজপুরে (কটক) বদলি হন।

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (১৮৮২) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

<sup>\*</sup> বৃদ্ধিন একটি থস্ডা-থাতার এই ইভিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই থাতার নিয়লিখিত ভাবে বিষয়-বিভাগ করা হইয়াছে—Character of the Ancient Hindus, Maritime power and habits, External commerce, Manners and customs (women and widow marriage), Dates of authors, Wealth of ancient India, Government, Military power, Arab expeditions, Arab Geographers, Historical and Miscellaneous.

হাবড়া হইতে কলিকাতায় বদলি হওয়ার পর জান্ধপুর গমন পর্যান্ত বিছিমের বাসা কলিকাতার বউবাজার স্থীটে ছিল; সেধানে প্রায় প্রতাহই সাহিত্যিক বৈঠক বসিত; 'আনন্দমঠে'র পাণ্ড্লিপি পড়া হইত। চন্দ্রনাথ বস্থ, হেমচন্দ্র, রাজক্ষ ম্থোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাকুমার কবিরত্ব, বলাইচাদ দত্ত, যোগেল্ডচন্দ্র ঘোষ ও সঞ্জীবচন্দ্র নিয়মিত সেই আড্ডায় জুটিতেন। বেকল গবর্মেন্টের আ্যাসিন্টান্ট সেক্রেটরীর পদটি হঠাৎ লুপ্ত হওয়াতে সেই সময় বিছমচন্দ্রকে লইয়া 'বেক্লী', 'ন্টেট্স্ম্যান' প্রভৃতি দৈনিক পত্রে খুব লেখালেখি হয়।

'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেজ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীক্রনাথ এই সময়ে বহিষের নিকট যাতায়াত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতন্ত্ব এবং হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া গভীরভাবে আন্দোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন—পঞ্জিটিভিজ্ম সম্বন্ধে যোগেক্সচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার আলোচনা হইত। পিতার বাংসরিক শ্রান্ধ ব্যাপারে এই সময়ে বঙ্কিমের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাতার বিবাদ হয়। সঞ্জীবের সম্পাদনায় 'বঙ্কদর্শন' তথন অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জান্থয়ারি তারিথে বন্ধিমচন্দ্র মি: ব্লাইদকে অ্যাসিন্টান্ট সেক্রেটরীর চার্জ বৃঝাইয়া দেন। সেই দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জ্যোড়ানাকোর বাটীতে বন্ধিমকে লইয়া য়ান। সেই দিন ১১ই মাঘ ছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিথে বন্ধিম কলেজ-রিইউনিয়নের সভায় যোগদান করেন। ৫ই ফান্ধন (১৬ই ফেব্রুয়ারি) তারিথে কলিকাভায় সাংঘাতিক ঝড়র্ষ্টি হয়—সেই প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের মধ্যে বন্ধিমচন্দ্র কমলাকাস্তের জোবানবন্দী রচনা করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যস্ত বিষমচক্র জাজপুরে ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে



বঙ্কিমচক্রের সহধর্মিণী

জেনাবেল জ্যাসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউপনের অধ্যক্ষ পাদরি হেষ্টির সহিত হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব লইয়া 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকায় তাঁহার বাদামুবাদ হয়।

১৮৮২ এটাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দমঠ' পুত্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি বন্ধিমচক্র হাবডায় বদলি হন। সেখানে আসিয়াই ম্যাব্রিট্রেট ওয়েস্টমেকট্ সাহেবের সহিত তাঁহার খিটিমিটি ৰাখে। এই বিবাদের ফলে বদ্বিমকে হয়ত চাকুরা ত্যাগ করিতে হইত, কিন্তু ওয়েস্টমেকটু বদলি হওয়াতে তাহা করিতে হয় নাই। বহিমচক্রের বাসা তখন কলিকাতায়, তিনি প্রথমে সেখান হইতে হাবড়া যাতায়াত করিতেন, কিন্তু পরে বাধ্য হইয়া হাবড়ায় বাড়ী ভাড়া করেন। ১৮৮৫ औष्टोत्स्व खून मान পর্যস্ত বৃদ্ধিম হাবড়ায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ও 'দেবী চৌধুরাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'দেবী চৌধুরাণী' 'वक्षपर्नत' नमाश्च ना इटेटाउँ 'वक्षपर्नन' अकाम वद्य इय-नश्चीवहत्स्वव সম্পাদনায় তাহা আর নিয়মিত বাহির হইতেছিল না। ১৮৮৩ থ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্যান্ত (চৈত্র ১২৮৯, নবম বৎসর সম্পূর্ণ) কোনও প্रकार्त्र वाहित्र इटेग्ना 'वक्रमर्भन' वक्क इटेग्ना यात्र। छथन हस्त्रनाथ বস্থার উৎসাহে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; বউবাজার খ্রীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক इन। ১২৯ वद्गारमञ् कार्षिक इट्टेंट (১৮৮० चरक्वोवन) 'वद्रमर्गन' পুন:প্রকাশিত হইয়া মাঘ মাসে একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। বন্ধিমচক্র তখনও 'বঙ্গার্শনে'র উপর কর্ডছ করিতেছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে 'বক্দৰ্শন' বন্ধ হয়।

১৮৮৪ बीहात्मत क्नारे मात्र कामाना त्राथानम्य तत्माराधात्रत्क

পুরোভাগে রাখিয়া বিষমচন্দ্র 'প্রচার' নামক ক্ষুদ্র মাসিক পত্তিকাটি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দের প্রাবণ হইতে 'প্রচার' প্রচারিত হয়। ইহার ঠিক ১৫ দিন পূর্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' পত্তিকার প্রকাশ ক্ষক হয়।\*

'প্রচারে' বিষমচন্দ্রের শেষ উপন্থাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হইতে থাকে; 'ধর্মতন্ধ—অন্থূলীলনে'র প্রবন্ধগুলি 'নবজীবনে' বাহির হয়। এই ছই পত্রিকার সাহায্যে বৃষ্কিমচন্দ্র ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার পরিণত বয়সের মতামত প্রচার করিতে থাকেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র প্রথম বংসরেই বৃষ্কিমচন্দ্রের সহিত তত্তবোধিনা সভার যে বিতর্ক উপন্থিত হয়, তাহাতে সে সময় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়ন হইয়াছিল। এই তর্কের ফলে বৃষ্কিমের মতামতগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তত্তবোধিনীর আড়ালে থাকিয়া বাঁহারা বৃষ্কিমচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তত্মধ্যে দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনাবারণ বস্তু, কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও রবীক্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রনাথ বস্তু এই যুদ্ধে বৃষ্কিমের পক্ষে ছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তারিথে আলিপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিট্রেট হওয়া পর্যান্ত তিন বৎসর কাল বন্ধিমচন্দ্রকে ঝিনিদহ ( যশোহর ), ভদ্রক ( কটক ), হাবড়া ও মেদিনীপুর ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। এই ৩২ মাস সময়ের মধ্যে ১৩ মাস তিনি অসুস্থতাবশতঃ ছুটিতে কাটাইয়াছেন। তিনি হাঁপানিতে

\* "নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহাব্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম—বে হিন্দুধর্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিরমক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিবরে নিরমক্রমে লিখিতে লাগিলাম।"—বিছমচক্র।

এই কালে খুব ভূগিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে 'প্রচারে' তাঁহার 'ক্লফ্চরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিথে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী' ও 'রাজসিংহ' একত্র 'ক্লু ক্লুন্ত উপন্থাস' নামে বাহির হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ, ১ম ভাগ' তাঁহার সম্পাদনায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তল্লিখিত 'জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ"-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৫ প্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের 'কমলাকান্ডের দপ্তরে'র দিতীয় পরিবর্ত্তিত সংস্করণ 'কমলাকান্ড' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ প্রীষ্টাব্দে 'সীতারাম' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ' পুস্তকাকারে বাহির হয়।

১৮৮৭ খ্রীষ্টান্দের জামুয়ারি মাসে বিষমচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্পৃথস্থ প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে একটি বাটী খরিদ করিয়া সেখানেই বাস করিতে থাকেন। তথন তিনি হাবড়ায় ডেপুটি ছিলেন; ১৮৮৭ খ্রীষ্টান্দের মে মাসে তিনি মেদিনীপুর যান। তৎপূর্ব্বে ৬ মাসের ছুটি লইয়া তিনি বিশ্রাম ও হৃত স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মার্চ তারিথে তিনি জ্যেষ্ঠ শ্রামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে উত্তর-ভারত পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। মির্চ্ছাপুর, বিদ্ধাচল, কাশী, আগ্রা হইয়া তাঁহারা মথুরা-বৃন্দাবন অবধি গিয়াছিলেন। মথুরায় জ্যেষ্ঠের সহিত সঞ্জীব ও বন্ধিমের মনোমালিক্ত হওয়াতে তিনি একা জ্মপুর চলিয়া যান। বন্ধিম ও সঞ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদের থসক্রবাগে তাঁহাকে লইয়া একটি সাহিত্য-সভা হয়। প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত

ছিলেন। ২রা এপ্রিল তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'প্রচার' পত্রিকায় এই সময় তাঁহার 'শ্রীমন্তগবদ্গীতা' প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই; কারণ, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'প্রচার' বন্ধ হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুর হইতে বঙ্কিম আলিপুরে বদলি হন। কলিকাতার বাড়ী হইতেই তিনি আলিপুর যাতায়াত করিতেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ধর্মতন্ত। প্রথম ভাগ। অফুশীলন' প্রকাশিত হয়।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যস্ত চাকুরী করিয়া বন্ধিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। অভঃপর তিনি কলিকাতাতেই অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার নিম্নলিখিত নৃতন অথবা পরিবর্দ্ধিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।—

'গছ পছ বা কবিতাপুস্তক' — ১৮৯১ 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় ভাগ—১৮৯২ 'কৃষ্ণচরিত্র', ২য় সংস্করণ—১৮৯২ 'ইন্দিরা', ৫ম সংস্করণ—১৮৯৩ 'রাধারাণী', ৪র্থ সংস্করণ—১৮৯৩ 'রাজসিংহ', ৪র্থ সংস্করণ—১৮৯৩

তাঁহার 'সহজ রচনা শিক্ষা' ও 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' এই কালেই প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের সিণ্ডিকেট কর্জ্ক অন্তরুদ্ধ হইয়া তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্ম ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'Bengali Selections' প্রকাশ করেন। টেকচাদ ঠাকুরের যে গ্রন্থাবলী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'লুপ্ত-রত্মোদ্ধার' নামে প্রকাশিত হয়, বিষমচক্র তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন, এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সঞ্জীবনী-স্থধা' নাম দিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সন্থলন সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী সহ প্রকাশ করেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জাত্ম্যাবি মাসে বন্ধিমচন্দ্র রায় বাহাত্ব ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জাত্ম্যারিতে সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে পরীক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্ম তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রবীক্রনাথ রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে "শিক্ষার হের-ফের" শীর্ষক একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যা 'সাধনা'য় বাহির হয়। প্রবন্ধটি পড়িয়া বিষমচক্র রবীক্রনাথকে এক পত্র লেখেন। পত্রখানি অংশতঃ ঐ বৎসরের চৈত্র সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীক্রনাথের টিপ্পনী সমেত প্রকাশিত হয়। সেই অংশ এই—

বিষমবাবু লিখিয়াছেন, "পৌৰ মাসের সাধনার প্রকাশিত শিক্ষাসম্বন্ধীর প্রবন্ধটি আমি ত্ইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার
সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক
সম্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট
হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"—কিন্তু কেন যে
তাঁহার "কীণস্বর" কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হোসের মহতী
সভা "অসংখ্যবালক-বলিদানরপ মহাপুণ্যবলে" কিরপ চরম সদগতির
অধিকারী ইইয়াছে, সে সম্বন্ধে বল্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ
রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বল্কিমবাবুর
ক্রীণস্বর যদি বা কর্ণ ভেদ করিতে না পারে তাঁহার তীক্ষবাক্য উক্ত কর্ণ
ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।—পৃ. ৪৪০-৪১।

সেন্টাল টেক্স্ট বুক কমিটির ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যের সাব-কমিটিতে ১৮৯৪ থ্রীষ্টাব্দে বন্ধিমচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট তারিথে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' নামীয় সভার প্রতিষ্ঠা-দিবসে বিষমচন্দ্র উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-শাখার স্থায়ী সভাপতি হন। এই সভার নাম পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টিটিউট হয়। বিষমচন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তি—উক্ত সভার উল্লোগে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তৎকর্তৃক প্রদত্ত বৈদিক সাহিত্য-বিষয়ক ইংরেজাতে তুইটি বক্তৃতা; এই বক্তৃতা তুইটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত ক্রালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজ্বিনে'র ঐ বৎসরের গোড়ার তুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ প্রীষ্টাব্দের মার্চ মাদের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার বহুমৃত্র রোগ অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পায়, তিনি শয়াশায়ী হইয়া পড়েন; ২০ দিন সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি সংজ্ঞাশ্র্য হইয়া পড়েন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাক্রোধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল (২৬ চৈত্র ১৩০০) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার আতুম্ত্র (খ্যামাচরণের পুত্র) ক্রফ্বার্ ম্থায়ি করেন। বিহ্নমচক্রের বিধবা স্বী রাজলক্ষ্মী দেবা বিহ্নমের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

বিষ্কিমের পুত্রসন্তান হয় নাই; তিনটি কন্তা জন্মিয়াছিল—শরৎকুমারী, নীলাক্ষকুমারী ও উৎপলকুমারী। তাঁহারা কেহই এখন বর্ত্তমান নাই।

#### সাহিত্য-সাধক-চরিত্যালা---২৩

# মধুসূদন দত্ত

3648--3690

# यथुजूपन पछ

# योजएकसनाथ वत्न्त्राभाषाग्र



# বঙ্গীয়–সাহিত্য–পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ বস্তার-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাস্কন ১৩৪৯ পরিবর্দ্ধিত বিভীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫০ মূল্য আট আনা

মুস্তাকর—শ্রীসৌরীজনাথ দাস শনিবঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাভা ৪—৮৮১১১৪৩



মধুস্দন দত্ত

# জন্ম ও বংশ-পরিচয়

শাহর নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে কপোতাক্ষ-তীরবর্ত্তী
সাগরদাড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রাস্ত পরিবারে মধুস্থদন দত্তের জন্ম হয়।
প্রচলিত জীবন-চরিতগুলির মতে মধুস্থদনের জন্ম-তারিথ—১২ মাঘ
১২৩০, শনিবার (২৫ জাহুয়ারি ১৮২৪)।\*

সাগরদাড়ী গ্রাম মধুসদনের জন্মভূমি হইলেও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ধুলনা জিলার অন্তর্গত তালা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহ

নধুস্থন নিজে এক হলে তাঁহার বরসের কথা উরেথ করিরাছেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টান্দের আকৌবর মাসে তিনি লগুন হইতে প্রকাশিত Bentley's Magasine-এ প্রকাশির রচনা পাঠাইরা সম্পাদককে বে পত্র লিখিরাছিলেন, তাহার এক হলে আছে :—"I···study English at the Hindoo College in Calcutta. I am now in my eighteenth year, ···" (বোদীক্রনাথ বস্তু: 'জীবন-চরিড', ৪র্ব সং, পৃ. ১১৪)। ১৮৪২ খ্রীষ্টান্দের অক্টোবর মাসে অষ্টাদ্শবর্ষার হইলে, ১৮২৪ খ্রীষ্টান্দের শেব ভাগে অথবা ১৮২৫ খ্রীষ্টান্দের বিশ্ব কর্ম হইরাছিল ধরিতে হইবে।

<sup>\*</sup> মধুস্থনের এই কথ-তারিও তাঁহার কোটা হইতে পাওয়া কি না, চরিতকারগণ উল্লেখ করেন নাই। ১২ মাব ১২০•, শনিবার তাঁহার কথা হইলে ইংরেজা তারিও ২৫ জামুরারি ১৮২৪ হর না—হর ২৪ জামুরারি, অবস্ত রাত্রি ১২টার পর জারিলে কতম্র কথা। মধুস্থনের কথ-সন লইনা গোল আছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাবের নবেষর মাসে বিশপ্স কলেকে প্রবেশকালে তাঁহার বরস "২১" বংসর ছিল বলিয়া উলিখিত আছে। তাঁহার প্রস্কু বন্ধু ও ভক্তবণ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তাঁহার বে সমাধি-তত্ত হাপন করেন, তাহাতে তাঁহার অথ-বংসর "১৮২০" খ্রীষ্টান্ট উৎকীর্ণ আছে; নগেক্রনাথ সোম 'সধু-স্থতি'তে এই সমাধিলিপির বে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সালটি ক্রমক্রবে "১৮২৪" মুক্তিত হইরাছে।

রামনিধি দত্ত। রামনিধি সাগরদাঁড়ীতে মাতামহের নিকট আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চারি পুত্র, সকলেই বিদান্, কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ দত্ত মধুস্থদনের পিতা।

পারশু ভাষায় রাজনারায়ণের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; লোকে তাঁহাকে 'মূন্শী রাজনারায়ণ' বলিত। মধুস্দনের বয়স যথন ৭ বৎসর, তথন তিনি ওকালতী উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিরূপে পরিগণিত হন। তিনি কলিকাতার অন্তর্গত খিদিরপুরে বড় রাস্তার উপরে একটি দ্বিতল বাটী ক্রেয় করিয়া তথাকার এক জন সম্রাপ্ত অধিবাসিরূপে গণ্য হন। তাঁহার চারি বিবাহ; মধুস্দনের জননী জাহ্নবী তাঁহার প্রথমা পত্নী। মধুস্দন পিতার একমাত্র জীবিত সস্তান ছিলেন।

মধুস্দনের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, "তিনি [ রাজনারায়ণ ] ব্যবহার-শাস্ত্রে এরুপ পারদর্শী ছিলেন যে, প্রথমে তাঁহাকে সরকারী উকীল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যোগাড়-যন্ত্র করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন" ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৩)। এই উক্তি ঠিক নহে। ১২ এপ্রিল ১৮৪৮ (১ বৈশাথ ১২৫৫) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত "সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ" মধ্যে দেখিতে পাই:—

পৌষ [ ১২৫৪ ]:—সদর আদালতের জজেরা খাস আপীল ঘটিত মোকদমার উকীল বাবু প্রসন্ত্রকার ঠাকুরকে সর্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সবদার এবং রমাপ্রসাদ রার বাবুকে শ্রেষ্ঠরপে গণ্য করিয়াছেন। পরস্ত রাজনারারণ দত্ত প্রভৃতি কএকজনকে অবোগ্য বলিয়া পদ্চ্যুত করিলেন। রাজনারায়ণ পুত্রকে স্থাশিকিত করিতে ক্রাট করেন নাই। মধুস্বদন প্রথমে সাগরদাঁড়ীতে মাতার নিকট থাকিয়া পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। তৎকালে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে পারস্থ ভাষা শিক্ষা করার চলন ছিল, মধুস্বদনও শৈশবে ফার্সী শিথিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে থিদিরপুরে আনয়ন করিয়া কলিকাতার বিখ্যাত হিন্দুকলেজে ভর্তি করাইয়া দিলেন।

# ছাত্র-জীবন

# হিন্দুকলেজ

মধুস্দনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ বংসর বয়সে মধুস্দন হিন্দৃকলেজে প্রবেশ করেন। এই উক্তি ভিত্তিহীন। মধুস্দন ইহার অনেক আগেই হিন্দুকলেজে বোগদান করিয়াছিলেন।

সেকালের হিন্দুকলেজ ত্ই ভাগে বিভক্ত ছিল—জুনিয়র স্থল ও দিনিয়র স্থল। এই তুই ভাগে সর্বসমেত ১৩টি শ্রেণী ছিল; \* জুনিয়র স্থলে ১৩শ হইতে ৬৯ পর্য্যন্ত আটটি (অর্থাৎ ৮ম হইতে ১ম জুনিয়র) শ্রেণী, এবং দিনিয়র স্থলে ৫ম হইতে ১ম পর্যন্ত পাঁচটি শ্রেণী ছিল।

<sup>\* &</sup>quot;ছিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগের পরীক্ষা।—২৭ জামুরারি শনিবার পটলডাঙ্গার হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিভালরে ছাত্রেরদিগের সাখৎসরিক পরীক্ষা হইরাছিল•••।

<sup>---&</sup>gt;৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পংক্তিপর্যান্ত ছাত্রেরা---"। ('সমাচার দর্শন', ৩ কেব্রুয়ারি ১৮২৭)। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২র সং.) পু. ৩২।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জেনারেল কমিটি অব পাব লিক ইন্ট্রাকশনের রিপোটেও (পৃ. ৪) প্রকাশ, হিন্দুকলেকের কলেজ-বিভাগে ১ম হইতে ৫ম শ্রেণী, এবং লোরার স্কুলে ১ম, ২র ও ছরটি নির শ্রেণী ছিল।

জুনিয়র স্থলে সর্বনিম শ্রেণীতে ছাত্রের। ইংরেজী ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করিবার পর তবে ৭ম জুনিয়র (অর্থাৎ ১২শ) শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। ৮ বৎসরের কম ও ১২ বৎসরের অধিক বয়য় ছাত্রকে জুনিয়র স্থলে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত না।\*

মধুস্দন কোন্ সালে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্থলের সর্কনিম শ্রেণীতে অর্থাৎ ৮ম জুনিয়র, বা সিনিয়র স্থলের ১ম শ্রেণী হইতে নিম দিকে গণনা করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তাহা দেখা যাক। তিনি ষে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জুনিয়র স্থলে সর্কনিম শ্রেণী বা ৮ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তাহা নিঃসন্দেহ; কারণ, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জুদের ম্থোপাধ্যায় হিন্দুকলেজের ৭ম শ্রেণীতে ( সিনিয়র স্থলের ১ম শ্রেণী হইতে নিম দিকে গণনা করিয়া সপ্তম শ্রেণী, অর্থাৎ জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের ২য় শ্রেণীতে ) প্রবেশ করেন ও মধুস্দনকে সহাধ্যায়িররপে পান। ক গোরদাস বসাকও লিখিয়াছেন

<sup>&</sup>quot;The college is divided into a junior and senior school. In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are admitted. In the latter, none are admitted above twelve, unless qualified to enter one of the senior classes. The utmost limit of admission is fourteen. The students begin in the junior school with the rudiments of English, and rise to the 7th class, by which time they have acquired a tolerable command of the English language, have mastered its grammar, have advanced in arithmetic to vulgar fractions, and have some acquaintance with the elements of geography...Calcutta Cour. May 16."—Asiatic Journal, Nov. 1832, Asiatic Intelligence, p. 115.

<sup>†</sup> ভূদেৰ ১৪ বংসর বরসে ১৮০৯ খ্রীষ্টান্দে হিন্দুকলেন্তে প্রবেশ করেন। তাঁহার একখানি পত্তে প্রকাশ:—"মধ্যুদনের সহিত আমার প্রথম আলাগ হিন্দু কলেন্তে। সংস্কৃত কনেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেন্তের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হই, তখন মধ্পু ঐ শ্রেণীতে পড়িত।"—'ভূদেৰ-চরিত', ১ম ভাগ, পৃ. ৪৫-৪৬।

বে, তিনি ১৮৪০ থ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের ৬ ছ শ্রেণী বা জুনিয়য় ডিপার্টমেন্টের ১ম শ্রেণীতে সহাধ্যায়িরপে মধুস্বনের সহিত পরিচিত হন।\* তাহা হইলে মধুস্বন ১৮৩০ থ্রীষ্টাব্দে সর্বানিয় বা ৮ম জুনিয়য় শ্রেণীতে (অর্থাৎ উপর হইতে নিয় দিকে গণনা করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে) প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যে জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের সকল শ্রেণীতেই পাঠ লইয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চিত; কারণ, আমরা তাঁহাকে ১৮৩৪ থ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ টাউন হলে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী সভায় শেক্সপীয়র হইতে আর্ত্তি করিতে দেখি। দ্ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মধুস্বন ১৮৩৯ থ্রীষ্টাব্দে ভ্লেবের সহিত ২য় জুনিয়র শ্রেণীতে পড়িতেছেন, স্থতরাং ১৮৩৪ থ্রীষ্টাব্দে তিনি ৭ম জুনিয়র শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। স্থল-কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আর্ত্তি ব্যাপারে সচরাচর স্থারিচিত পুরাতন ছাত্রদেরই নির্বাচিত করা হয়। এই কারণে মধুস্বান ১৮৩৩ থ্রীষ্টাব্দে সর্বানিয় বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন—এরপ মনে করাই সঙ্গত। আরও একটি কথা, ৭ম

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল।•••

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লাষ্টর।

্ষ্ঠ হেনরি। ••• ঈশরচন্দ্র ঘোষা**ল।** প্লষ্টর। ••• সধুফুলন দত্ত।

<sup>\* &</sup>quot;My acquaintance with Modhu began in 1840, when we were in the 6th Class\* (\*1st class, Junior Department) of the old Hindu College."—Reminiscences of Michael M. S. Datta.

<sup>† &</sup>quot;পুরস্কার বিতরণ ।—গত শুক্রবার [৭ মার্চ ১৮৩৪] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।…

<sup>-- &#</sup>x27;मःवापभेट्य (मकारमञ्ज कथा', २ इ ४७ ( २ इ मः ), भू. ১৯-२०

জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জুনিয়র স্থলের ছাত্রদিগকে পর্বনিয় শ্রেণীতে পাঠ লইতে হইত।

মধুস্থান হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্থালে কোন্ বংসর কোন্ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার স্থাবিধার জন্ম একটি হিসাব দিতেছি:—

সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ১ম শ্রেণী নিয়তম শ্রেণী হইতে উপর

দিকে গ্রামা ক্রমিয়া জ্বমিয়া

স্টাকে নিম দিকে গ্লনা ক্রিয়া

|    | २२   | জুনিয়র শ্রেণীর সংখ্যা | ভিপাটমেণ্টের শ্রেণীর সংখ্যা |
|----|------|------------------------|-----------------------------|
| ইং | ১৮৩৩ | ১৩শ                    | সর্বানিয় বা ৮ম             |
|    | 2208 | <b>254</b>             | <b>৭ম</b>                   |
|    | ১৮৩৫ | 22al                   | <b>७</b> के                 |
|    | ১৮৩৬ | ১০ম                    | ৫ম                          |
|    | ১৮৩৭ | ৯ম                     | 8र्थ                        |
|    | ১৮৬৮ | ৮ম                     | · ৩য়                       |
|    | ১৮৩৯ | <b>૧</b> ম             | ২য়ভ্দেব সহাধ্যায়ী         |
|    | 788. | <del>હર્</del> ટ્ર     | ১মগোবদাস সহাধ্যায়ী         |

জুনিয়র স্থলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মধুস্থদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ৫ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই
বংসর সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়; সিনিয়র
ডিপার্টমেন্টের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র বৃত্তি, এবং ৩য় ৪র্থ ও
৫ম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিত। মধুস্থদন ১৮৪১
খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি লাভ
করেন। এই পরীক্ষার ফল ৭ জাত্ময়ারি ১৮৪২ তারিথের 'ইংলিশম্যান'
পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

Hindoo College.—The annual distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindoo College took place yesterday at 10 a.m. at the Town Hall,...

Students who obtained Junior Scholarships.

Jugdishnath Roy,...Junior Scholarship.

Bhoodeb Mookerjee,... Do.

Rajundernauth Mittre.... Do.

Obotarchunder Gangooly.... Do.

Obotarenunder Gangooly,... Do.

Bonnomally Mittre,... Do.
Muddoosoodup Dutt.... Do.

Shamachurn Law.... Do.

(Cited by the Friend of India for Jan. 13, 1842, p. 23).

বৃত্তি-পরীক্ষার ফলে মধুস্থান আট টাকা জুনিয়র-বৃত্তি লাভ করেন।
মধুস্থান এবং তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ভূদেব ও শ্রামাচরণ বৃত্তি লাভ
করিয়া ৫ম শ্রেণী হইতে পর-বংসর (ইং ১৮৪২) একেবারে ২য় শ্রেণীতে
উন্নীত হন; কিন্তু এ বংসর তিনি জুনিয়র-বৃত্তি পুনংপ্রাপ্ত হন নাই,
তাঁহার স্থলে ৩য় শ্রেণী হইতে অভয়চরণ বস্থ বৃত্তি পান।\* দ্বিতীয়
শ্রেণীতে রাজনারায়ণ বস্থ মধুস্থানের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসুদন যথন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় রামগোপাল ঘোষ, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে-ছই জন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, গুণাত্মসারে তাহাদের ছইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধুসুদন এই প্রতিযোগিতাপরীক্ষায় শীর্ষস্তান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক, এবং ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। রচনাগুলির পরীক্ষক ছিলেন —ইণ্ডিয়ান ল কমিশনের সভাপতি ও স্থপ্রীম কাউন্সিলের সদস্ত

General Report on Public Instruction,...for 1842-48. Appendix C,
 p. xvi.

দি. এইচ. ক্যামেরন্। মধুস্দনের এক জন চরিতকার লিখিয়াছেন, "প্রথম শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, তিনি স্বর্ণদক লাভ করিয়াছিলেন।" ('মধু-স্থৃতি', পৃ. ১৩) প্রকৃতপক্ষেপ্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতার যোগদান করেন নাই।\*

মধুস্দন হিন্দুকলেজের মেধাবা ও ক্বতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে তাঁহার রীতিমত অধিকার জনিয়াছিল। ছাত্রজীবনে—বিশেষতঃ দিনিয়র ডিপার্টমেন্টে পঠদশায় তিনি বছ ইংরেজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; ইহার কিছু কিছু 'জ্ঞানায়েষণ' (ইংরেজী-বাংলা), Literary Gazette, Literary Gleaner প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল কবিতার অনেকগুলি তাঁহার জ্ঞাবন-চরিতগুলিতে মুক্রিত হইয়াছে। মধুস্দন বিলাতে Bentley's Miscellany ও Blackwood's Magazine প্রভৃতি পত্রেও কবিতা পাঠাইতেন। তিনি ইংরেজী কবিতা রচনায় ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। মহাকবি হইবার ও বিলাত যাইবার ইচ্ছা হিন্দুকলেজে পঠদশায় তাঁহার মনে জ্ঞানিয়াছিল। এই

<sup>&</sup>quot;It is right here also to mention, that a Native Gentleman having offered a Gold Medal for the best, and Silver Medal for the second best Essay on Native Female Education, considered especially with reference to its effect on children of the next generation, Mr. Cameron, the Examiner, awarded the prizes thus—the 1st to Modoosoodun Dutt, and No. 2 to Bhoodeb Mookerjee of the 2d class. The first class were unwilling to compete for these honors.—"Hindoo College Annual Report for 1842" dated "31st December, 1842." Ibid., App. K, p. lxxiv.

মধুস্দনের পুরস্থারপ্রাপ্ত রচনাটি উল্লিখিত শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে (Appendix K, pp. xcv-xcvi) মুক্তিত ইইরাছে।

সময় তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন :—"Oh! how should I like to see you write my 'Life', if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England."

ছাত্রাবস্থায় মধুস্দন বাঙ্গালাভাষার কিছুমাত্র অমুশীলন করেন নাই। বাঙ্গালাভাষা অশিক্ষিত্তর ও বর্করের ভাষা এবং ভাষা বিশ্বভ হওরাই ভাল, হিন্দু কলেজের অন্ত অনেক ছাত্রের ক্লায় তাঁহারও এই সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তাঁহার প্রিরম্মন্তদ্ গৌরদাস বাব্র অমুরোধে বর্ষাঞ্জু বর্ণনাচ্ছলে ভিনি নিম্নলিখিত কবিভাটী রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে acrostic বলে, কবিভাটী সেই শ্রেণীর। ইহাতে যে কৃষ্টী পংক্তি আছে, তাহার প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে "গউর দাস বসাক" এইরূপ হইবে।…

বৰ্ষাকাল।

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর, উথলিল নদনদী ধরণী উপর। রমণী রমণ লয়ে, স্থাথ কেলি করে, দানবাদি দেব, যক্ষ স্থাধিত অস্তরে। সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব, বঙ্গণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব। সাধীন হইয়া পাছে প্রাধীন হয়, কলহ করুরে কোন মতে শাস্ত নয়।

— 'মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবন-চরিত', ৪র্থ সং, পু. ১০০-১০১।
মধুস্দন ১৮৪২ ঐতিক পর্যান্ত হিন্দুকলেজে পড়িয়া হঠাৎ অন্তর্ধান
করেন। তাহার পর যে ব্যাপার ঘটে, তাহাতে মধুস্দনের হিন্দুকলেজে
পড়িবার আর অধিকার রহিল না।

# খ্রীফ্রধর্ম গ্রহণ

মধুস্থন যথন হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ২য় শ্রেণীর ছাত্র (ইং ১৮৪২), সেই সময় তাঁহার পিতামাতা এক ভূম্যধিকারীর পরমা স্থন্দরী কন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহে মধুস্থদনের মত ছিল না। ২৭ নবেম্বর বন্ধু গৌরদাসকে লিখিত তাঁহার একথানি পত্রে দেখিতে পাই:—

...You don't know the weight of my afflictions, I wish (oh! I really wish) that somebody would hang me! At the expiration of three months from hence I am to be married;—dreadful thoughts! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine! My betrothed is the daughter of a rich zemindar;—poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more,—I must either be in E—d or cease "to be" at all;—one of these must be done!

মধুস্দন বিবাহ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় চিস্তা করিতে লাগিলেন। তিনি শেষে খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণে ক্বতসঙ্কল্প হইলেন। খ্রীষ্টান হইলে বিবাহের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে, বিলাত গমনেরও স্থবিধা হইতে পারে। তৎকালে কালাপানি উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুর জাতিনাশ হইত, কিন্তু খ্রীষ্টান হইলে মধুস্দনের ম্থ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পাদরি ক্ষণ্টমোহনের লিখিত একথানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই:—

I was then living in Cornwallis Square as minister of Christ Church. He called one day and introduced himself to me as a religious inquirer almost persuaded to be a Christian. After two

or three interviews and a great deal of conversation. I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian was scarcely greater than his desire of a voyage to England. I was unwilling to mix up the two questions, and while I conversed with him on the first, I candidly told him that I could lend him no help as regarded the second question. He seemed somewhat disheartened and came to me less frequently after that.... One day I incidentally mentioned to a friend of mine, high in office, the curious case of a student of the Hindu College wishing at the same time to be a Christian and to go to England. My friend felt very much interested in the case and expressed a desire of seeing the enterprising youth. I mentioned the fact to Dutta, when I saw him next and at his own desire I gave him a note of introduction to the gentleman I have referred to. That gentleman received him very cordially and gave him every encouragement in his views, and even introduced him to Mr. Bird, then Deputy Governor of Bengal .- K. L. Haldar: "Michael Madhu Sudan Dutt."-National Magazine, Jany, 1892, p. 35.

ইহার পর হঠাৎ এক দিন মধুস্থান নিক্লেশ হইলেন, কোথাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। রব উঠিল, মধুস্থান প্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। ক্রমে জানা গেল, পাছে তাঁহার প্রতি বল প্রয়োগ হয়, এই ভয়ে লাট-পাদরির সাহায্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম তুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন, শীদ্রই প্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া সহপাঠী গৌরদাস বসাক ও ভূদেব ম্থোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম তুর্গে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সকল হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই।

১৮৪৩ এটাবের ১ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মিশন রো-স্থিত ওল্ড মিশন চার্চ নামক ধর্মমন্দিরে আর্চডিকন্ ডেয়াল্ট্রি (Dealtry) "মাইকেল" নাম দিয়া মধুস্থদনকে এটিধর্মে দীক্ষিত করিলেন। অন্তষ্ঠানে বাধাবিপত্তিব আশকা করিয়া কর্ত্বশক্ষ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
পাদরি রুফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে "নির্বাচিত সাক্ষী"
("Chosen Witness") ছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত এক জন
গণ্যমান্ত ব্যক্তি; তাঁহার পুত্রের খ্রীষ্টধর্মগ্রহণে শহরময় হুলস্থুল পড়িয়া
গিয়াছিল। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রের স্তম্ভে বাহির হইল:—

#### THE CONVERSION AND BAPTISM OF A HINDOO YOUTH.

A student of the Hindoo College, (2d class, senior department,) named Modoosoodun Dutt, had for some time past determined to renounce the religion of his fathers and to embrace Christianity. It is very singular, that before he had actually made up his mind to take this step, he had received no clerical instruction whatever.—having been in the habit of reading books and tracts by himself. A few weeks ago, he presented himself before a clergyman, in Calcutta, as a catechuman, and stated his willingness to embrace the religion which reason, conscience, experience, all conspired to tell him was the true one. He was shortly after introduced to the Archdeacon, who was highly satisfied with the proofs he exhibited in himself of a sound faith and a well-grounded conviction. His relations having been men of wealth and respectability, he was subjected to a great deal of annoyance and trouble. He withstood their opposition with great firmness and continued unshaken in his determinations. A thousand rupees in Government security were sent to him, with a request, that he should immediately take his passage to England and get baptized there,—that no obloquy might be cast upon his family by his embracing Christianity on the spot. He refused to accept of the gift upon such conditions, and was baptized in the Old Church last Thursday, by the Venerable Archdeacon Dealtry. He had been accustomed to write poetry in the Hindoo College, and several of his productions were printed in the Literary Gasette and other periodicals. He composed a hymn on the occasion of his baptism, of which the following is a copy :-

HYMN—BY M. S. DUTT.
[A Hindoo Youth.]

T.

Long sunk in Superstition's night,
By Sin and Satan driven,—
I saw not,—cared not for the light,
That leads the Blind to Heaven:

II.

I sat in darkness,—Reason's eye
Was shut,—was closed in me;—
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful Sea!

TTT.

But now, at length thy grace, O Lord!

Bids all around me shine:

I drink thy sweet,—thy precious word,—

I kneel before thy shrine!

IV.

I've broke Affection's tendorest ties
For my blest Saviour's sake;

All, all I love beneath the skies
Lord! I for Thee forsake!

9th February, 1843. (Cited by the Friend of India for 16 Febr. 1843.)

# বিশপ্স কলেজ

গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া অচিরেই মধুস্দনের বিলাত গমনের স্থবিধা হইল না। তিনি বন্ধ গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন:—

...I won't go to England till December next. I am now about to come and live with or rather near to my father: I am not going to England with Mr. Dealtry; my father won't allow that...

ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও মধুসুদন পিতা-মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন, ইহাই তাঁহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই কারণে মধুসদন শিবপুরে বিশপ্স কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন; হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান ছাত্রের স্থান ছিল না। রাজনারায়ণ পুরের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

মধুস্দনের চরিতকারের। মধুস্দনের বিশপ্স কলেজে প্রবেশের সঠিক তারিথ দিতে পারেন নাই। মধুস্দন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বিশপ্স কলেজে প্রবেশ করেন নাই,—করিয়াছিলেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে। পাদরি লং তাঁহার Hand-Book of Bengal Missions etc., (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়—থুব সম্ভব বিশপ্স কলেজ রেজিষ্টার ইইতে নিয়াংশ উদ্ধত করিয়াছেন:—

List of the Students connected with Bishop's College in 1846.

| THE OIL THE DULL | TOTION COULTECTOR | MINI DIPTOD P | Outlogo III 102 |
|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Name             | Date of           | Age           | On what         |
|                  | Admission         | yrs. ms.      | Endowment.      |
| •                | •                 | •             | •               |
| Mudhu Suden      | Novr.             | 21            | Lay             |
| Dut              | 1844              |               | Student.        |

কিন্তু বেশী দিন মধুস্দনের বিশপ্স কলেজে থাকিয়া পড়াগুনা করা সম্ভব হইল না। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কোন কারণে রাজনারায়ণ পুত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার অর্থসাহায়্য বন্ধ করিয়া দিলেন। বিশপ্স কলেজে তথন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তাহাদের ম্থে মাদ্রাজের কথা শুনিয়া, ভাগ্য পরীক্ষার জন্ম এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অক্স্মাং কয়েক জন মাদ্রাজী সহাধ্যায়ীর সহিত মধুস্দন মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন।

মধুস্থন তিন বংসর বিশপ্স কলেজে ছিলেন। এথানে তিনি গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিবার ক্ষোগ পাইয়াছিলেন। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন ! তিনি পরবর্তী কালে একখানি পত্রে বিশপ্স কলেজে মধুস্পনের ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে যাহা লিথিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

I do not remember the exact date of his entry into Bishop's College. I fancy it was in the course of the year 1843....He entered as a 'lay-student' and the college charges were paid by his father, about Rs. 60/- per month.

Symptoms of Datta's poetical talent had appeared while he was a student of the Hindoo College. He was fond of writing English verses and at his baptism was sung by the congregation to the music of the Church organ an English hymn composed by himself for the occasion. But he never wrote anything at that time in Bengali which he affected to hold in utter comtempt as a 'patois'. He was a person of great intellectual power,—somewhat flighty in his imagination, strong in his opinions and sentiments, of an independent mind and very tenacious of personal rights. This brought him into a momentary collision with the authorities of Bishop's College about his 'dress'.

The ecclesiastical authorities had an idea at the time that natives of India should not be encouraged to imitate the English dress—the tail coat and the beaver hat. It would have been infinitely better if they had not interfered with questions beyond their province—for it was this interference which goaded a fiery spirit like Datta's into an obstinate resistance. The collegiate costume was a black cassock and band and the square cap. There was nothing in these things that was peculiarly English. The authorities wished him to put on a white cassock instead of black. Datta said 'cither the collegiate costume or his own national dress.' The former not being allowed Datta appeared in the latter—which was a white silk kaba with a coloured turban like the pleader's headpiece and shawl roomal worked all over. This looked too much like a fancy dress to be held as suitable for a student of Bishop's College.

I did not 'intervene' as you had heard I had no right to do so, but the senior Professor consulted me on the subject saying his dress had more colours than the rainbow. I cannot say that they were going to strike his name off the rolls—the authorities were certainly annoyed. The upshot of the thing was that Datta was allowed to wear the usual college costume which he adopted for use in college, and took to the English coat and beaver hat as his habit in society out of college.

He left college, I believe, on his father discontinuing the payment of college charges. A great many students of Bishop's College were of the Presidency of Madras, and having contracted cordial friendship with some of them, Datta was induced to go with them to Madras as an adventurer.—K. L. Haldar: "Michael Madhu Sudan Dutt." National Magazine, Jany. 1892, pp. 35-36.

# মাদ্রাজ-প্রবাস

# বিবাহ

১৮৪৮ খ্রীপ্টাব্দের গোড়ার দিকে মধুস্থান মাদ্রাজ আসিয়া উপস্থিত হন। জীবিকা অর্জনের জন্ম প্রথমে তাঁহাকে ব্ল্যাকটাউনে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ মেল অর্ফান অ্যাসাইলামে ইংরেজী শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (ইং ১৮৪৮)। এই বিত্যালয়ের সহিত একটি বালিকা-বিভাগও সংশ্লিপ্ট ছিল। বালিকা-বিভাগে রেবেকা ম্যাক্টাভিস নামে এক নীলকর-কতা অধ্যয়ন করিতেন। মধুস্থান এই কুমারীর রূপলাবণ্যে আরুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ও চাকুরীর কথা মধুস্থান গৌরদাসকে এইরূপ লিথিয়াছিলেনঃ—

...When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that you alone did not receive a valedictory visit from me. I never communicated my intentions to more than 2 or 3 persons. Since my arrival

here, I have had much to do in the way of procuring a standing place for myself,—no easy matter, I assure you,—especially, for a friendless stranger. However, thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale!—Here's a simile for you, my boy!

Your information with regard to my matrimonial doings is quite correct. Mrs. D. is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this Presidency; I had great trouble, in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against the match. However, "all is well, that ends well!"—Madras Male Orphan Asylum. Black Town, 14th February, 1849.

...As for me, I am a poor 'usher' in a poor school—viz. "the Madras Male Asylum for the children of Europeans and their descendants";—all my pupils are Europeans and East Indians. I dress like them, both on account of my good lady, and the situation I hold. Did you ever see me in my European clothes? I make a passable "Tash Feringee."—Madras, 19th March 1849.

### সংবাদপত্র-পরিচালন

মাজাজ-প্রবাদের অধিকাংশ কাল মধুস্থান তিনথানি স্থানীয় সংবাদপত্তের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই তিনথানি সংবাদপত্ত—Madras Circulator and General Chronicle, Athenaeum ও Spectator.\* তিনি প্রধান সম্পাদক-রূপে Athenaeum পত্র কিছু দিন ক্রতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন।

২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখে মধুপুদন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহার শেষাংশ এইরপ:—

<sup>&</sup>quot;P. S. I am at present Sub-editor of the 'Spectator', the only daily in this town."

এই সংবাদপত্রগুলি ছাড়া মধুস্থদন মান্ত্রান্ধে Hindu Chronicle নামে একথানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে Hindu Chronicle প্রথম প্রকাশিত হয়। মধুস্থদনকে লিখিত বন্ধু গৌরদাস বসাকের ভূইখানি পত্রে প্রকাশ :—

My attention was drawn by the 'Hurkaru' to an extract made from a paper named 'Hindu Chronicle' which, it was said, is edited by you. I was delighted to see that you have betaken yourself to the resources of "the Fourth Estate" by a very fair way to make yourself rich and reputed.—29 July 1851.

...It is with great sorrow I learnt from a newspaper that you have retired from the Editor's chair...-20 April 1852.

মধুস্দনের অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা এই সকল স্ংবাদপত্তে প্রকাশিত হয়; এগুলির কোন কোনটি কলিকাতার 'হরকরা' ও 'ইংলিশম্যান' পত্তে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

১৮৪৮-৪৯ এটান্দে Madras Circulator পত্রে মধুস্দনের 'A Vision' ও ইহার অব্যবহিত পরেই 'Captive Ladie' কাব্য এবং অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতায় তাঁহার নিজ নাম থাকিত না, Timothy Penpoem, Esq. এই ছদ্মনাম ব্যবহৃত হইত। এই সকল কাব্য ও খণ্ডকাব্যের কিছু কিছু 'মধু-স্বৃতি' পুন্তকে পুনুম্ দ্রিত হইয়াছে।

# 'মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি'র হাই-স্কুল ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক

মাদ্রাক্তে মধুস্থদন অ্যাডভোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টনকে পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত ছিলেন।
৬ জুলাই ১৮৪৯ তারিথে গৌরদাসকে লিখিত মধুস্থদনের একথানি পত্র
ইইতে ইহা আমরা জানিতে পারি। মধুস্থদন লিখিয়াছিলেনঃ—

... You will. I am sure, be surprised—agreeably surprised to hear that, a short time ago, I was sent for by the Advocate General, Mr. Norton. The old man received me as kindly as I could expect, and after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Government employ of an infinitely more respectable and lucrative kind than my present place. It seems, they are going to establish Provincial College, like our Dacca, Benarcs, Hooghly affairs etc. I have the promise of a Head-mastership or an Inspectorship. Mr. Norton said that he was happy to see me in Madras, because (I give you his own words) had I been in Calcutta, the many accomplished individuals who are to be found there, would have kept me at bay-if not altogether,-at least for some time, whereas there is not the least fear of that here. We correspond like friends, and he has given me a most valuable number of classical works, as a "token of his regard." He has moreover, introduced me to E. B. Powell, Esqr,-the head-master of the University here.

জর্জ নটন ও পাওয়েলের স্থপারিশে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্থন "মাজাজ ইউনিভার্দিটি"র হাই-স্থল ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ লাভ করেন। মাজাজ ত্যাগ করিবার পূর্ব পর্যান্ত (জাত্মারি ১৮৫৬) তিনি এই সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে "মাজাজ ইউনিভার্সিটি" নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মাজাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়।

### প্রথম পুস্তক প্রকাশ

সংবাদপত্তে ইংরেজী কবিতা প্রকাশ করিয়া মাদ্রাজে মধুস্থান কবি হিসাবে যশোলাভ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা Captive Ladie; ইহার সহিত Visions of the Past সংযুক্ত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশকাল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। জর্জ নর্টন তৎকালে মাদ্রাজ্বের অ্যাডভোকেট-জেনারেল, "মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি"র সভাপতি ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। মধুস্থান পুস্তকের প্রথম সর্গ ও দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া পুস্তকথানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অন্তমতি ভিক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯ মার্চ ১৮৭৯ তারিখে মধুস্থান গৌরদাসকে লিখিভেছেন:—

...You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work "exhibiting such great powers and promise" dedicated to him. I have great hopes from his patronage.

'ক্যাপটিভ লেডী' মধুসুদনকে মাদ্রাজের ক্বতবিছ-সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার সংবাদপত্র-মহলে ইহা তেমন আদৃত হয় নাই।

গৌরদাসের অন্থরোধে এবং তাঁহারই সাহায্যে মধুস্থন এক খণ্ড 'ক্যাপটিভ লেডা' কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি, স্বনামধন্ত ছিন্ধওয়াটার বীটনকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। পুস্তকখানি পাইয়া বীটন উত্তরে গৌরদাসকে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity through you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is, that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

By all that I can learn of your vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He might even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed. (20 July 1849.)—বোশীকাণ বহু: 'জীবন-চরিড', ৪ব সং, পূ. ১৫৯-৬ ।

ইতিপূর্ব্বে গৌরদাস মাতৃভাষা চর্চা করিবার জন্ম মধুস্থদনকে একাধিক বার পত্তে অন্ধরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু মধুস্থদন সে অন্ধরোধে কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে বীটনকে অনুরূপ অভিনত প্রকাশ করিতে দেপিয়া উল্লসিতমনে গৌরদাস মধুস্থদনকে লিখিলেন:—

His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. The taste and talents you have cultivated would rebound much to the honor and advantage of your country, if you will employ them in improving the standard and adding to the stock of your own language, if poetry at all events you must write. We do not want another Byron or another Shelley in English; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali literature.

বীটনের পত্রে মধুস্দনের মনের গতি ফিরিল। তিনি অতঃপর মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে ক্বতসঙ্গল্প হইয়। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন। গৌরদাসকে লিখিত তাঁহার ১৮ আগস্ট ১৮৪৯ তারিখের একথানি পত্রে প্রকাশ:—

...Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?

# পিতৃবিয়োগ

মধুস্থদন যথন মাজ্রাজ্ব-প্রবাসে, সেই সময় তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। মাদ্রাজ-গমনের তিন বংসর পরে তিনি মাতাকে হারাইয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মধুস্থদন ধর্থন কার্য্যস্থতে কয়েক দিনের জন্ম গোপনে কলিকাতায় আসেন, তাঁহার পিতা তথনও জীবিত; তিনি সে-বার পিতা ছাডা আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই মাদ্রাজ ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ১৬ জাতুয়ারি ১৮৫৫ তারিখে রাজনারায়ণ দত্তের मुळा इया এ সংবাদ কেহই মধুস্থদনকে জানায় নাই; সকলেরই ধারণা ছিল, মধুস্থদন আর ইহলোকে নাই; এমন কি, বন্ধু গৌরদাসও বহু দিন মধুস্থদনের কোন সংবাদ পান নাই। মধুস্থদনের আত্মীয়েরা তাঁহার পিতৃসম্পত্তি গ্রাস করিতে উন্নত দেখিয়া গৌরদাস চিস্তিত হুইলেন: কি করিয়া সকল কথা বন্ধকে জ্ঞাপন করা যায়, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। শীঘ্রই স্থযোগ মিলিয়া গেল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজ-ভ্রমণে যাইতে-ছিলেন। গৌরদাস তাঁহাকে সকল কথা জানাইয়া তাঁহার হাতে মধুস্থদনের নামে একথানি পত্র দিলেন, এবং মাদ্রাজের যেথানেই থাকুন, সন্ধান করিয়া মধুস্থদনকে সত্ত্ব ফিরাইয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন। গৌরদাসের পত্রথানির তারিথ—১ ডিসেম্বর ১৮৫৫। এই পত্তে তিনি মধুস্থদনকে লিখিয়াছিলেন:-

I regret I have little good news to give you of your family or rather your father's family. You must have heard ere long that both your parents are dead, and that your cousins are fighting over the property left intestate by them. Two widows survive your father, but they are very near being deprived of their late husband's effects by your greedy and selfish relatives. If you come in time you will yet save it from a ruinous litigation and

receive unreserved possession of your own Estate to the utter dismay and disappointment of all illegal claimants....

পাদরি ক্রফমোহনের হত্তে গৌরদাসের পত্র পাইয়া মধুস্দন পিতার মৃত্যুর কথা প্রথমে জানিতে পারিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া বন্ধুকে লিখিলেন:—

Madras, Spectator Press, 20th Decr. 1855.

My Dearest Friend,

Your welcome, though unexpected, letter was put into my hands by Mr. Banerjee, yesterday. It absolutely startled me. I knew that my poor mother was no more, but I never thought that I was an orphan in every sense of that word! My dearest Gour, what am I to do? You talk of my property—what has he left behind? Can you give me an idea of the estate? You know how expensive it is to go to Bengal—at least—for a poor devil like myself. But if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recovery thereof, of course I am ready to weigh anchor, at once, for a voyage to old Calcutta.

Ah! those relatives of mine. Great God! But for you, my noble-hearted friend, I would not have heard a word, about my father's death, for months, perhaps, years. O dearest Gour, when and where did he die? I feel distracted. Give me all the particulars.

If I can so manage, I shall leave this by the next steamer (27th); but I am very poor just now, my Brother. I have not thriven so well in the world as I had expected. But of all that hereafter. Write to me by return of post.

Of course, I am aware that my late father had landed property in Jessore. That I am sure of getting out of the clutches of those biped vultures—what a stupid fellow I am! all vultures are bipeds! Well, but you know what I mean.

Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children. What do you mean by saying that your wife is in heaven? What—a widower a second time?

I conclude in haste, though not before I assure you that I am most affectionately your old friend

Unchanged and unchangeable

M. S. Dutta.

P. S. I am at present Sub-editor of the "Spectator", the only daily in this town.

এই পত্র পাইয়া গৌরদাস উত্তরে ৫ জাতুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে মধুস্দনকে লেখেন ঃ—

I really wonder your friends and relatives did not keep you informed of the melancholy events that lately occurred in your family; ...

Your worthy father died on the 4th Magh 1261 B. S. (16 January 1855) nearly a twelve month ago. His last acts prove that he was not in his perfect senses towards the close of his life. He married two wives successively while your mother was alive, and thus plunged two young and innocent girls into miseries of widowhood and want. I cannot give you an accurate idea of his property. You know best what his estate in Jessore is valued at. His personal property cannot amount too much; but his Kidderpore house is said to be worth 4000 Rs. Sufficient no doubt has been left to enable you to defray the expenses of a voyage to and back from Calcutta. I am anxious to see you here because your presence will not only put an end to the litigation pending over the property but scare away the illegal claimants whose sole intention seems to be to profit by the unprotected effects of the intestate deceased. The widows will also benefit, for they will then be sure of a protector and provision....

P— and B— were at loggerheads about your house and fabricated a will which they dared not produce, before me....

গৌরদাসের পত্তে বাড়ীর সকল সংবাদ পাইয়া মধুস্থান কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

### দিতীয় বার দারপরিগ্রহ

নগেব্রনাথ সোম 'মধু-শ্বতি'তে লিখিয়াছেন:-

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে—মধুস্থদনের মাজাজ-প্রবাসের শেষ বংসরে, তাঁহার পারিবারিক অশান্তি ঘটিরাছিল। পত্নী রেবেকা এবং তুইটি পুল্র ও তুইটি কলাকে লইরা মধুস্থদন এতদিন স্থাথ-তুঃথে সংসারধাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন। কিন্তু এই বংসরে রেবেকার সহিত তাঁহার পত্নীসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইরা গেল। ইহার অল্পদিন পরেই মধুস্থদন এমিলিয়া হেন্রিএটা সোফিয়া নামী কোন ফ্রাসী যুবতীকে পত্নীত্বে বরণ করেন। শুনা বার, এই যুবতীর পিতা মাজাজ মহা-বিলালয়ে শিক্ষকতা বা অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। (পু. ৯১-৯২)

বাঁহাকে আমরা মধুস্দনের পত্নী বলিয়া জানি, তিনিই এই হেন্রিএটা। হেন্রিএটার সহিত মধুস্দনের বিবাহ যে ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিথের পূর্বেই হয় নাই, তাহা নিশ্চিত; কারণ, ঐ তারিথে মধুস্দন গৌরদাসকে লিখিতেছেন,—"I have a fine English wife and four children." এখানে মধুস্দন রেবেকার কথাই বলিয়াছেন। মত্তরাং ২১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ হইতে পরবর্ত্তী জাম্বারি মাসের শেষ ভাগের মধ্যে কোন সময় মধুস্দন হেন্রিএটাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও নৃতন বিবাহ কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ঠিক বুঝা যায় না।

পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জাত্ময়ারি মাদের শেষ ভাগে মধুস্দন 'বেণ্টিক' নামক জাহাজে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

## কলিকাতা প্রত্যাশমন ও পুলিস কোটে ঢাকুরী

২রা ফেব্রুয়ারি (ইং ১৮৫৬) তারিথে প্রাতঃকালে মধুস্দন রিক্তহন্তে কলিকাতা আসিয়া পৌছিলেন। গৌরদাসকে সাক্ষাং করিতে অন্থরোধ করিয়া তিনি সেই দিনই বিশপ্স কলেজ হইতে পত্র লিখিলেন। বহু দিন পরে প্রিয় বন্ধুকে ফিরিয়া পাইয়া গৌরদাসের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি এক দিন বন্ধুর জন্ম একটি সাদ্ধ্য ভোজের অন্থর্চান করিলেন। এই প্রীতিভোজে মধুস্দনের হিতাকাক্ষী বন্ধু কিশোরীটাদ মিত্র ও দিগম্বর মিত্র উপস্থিত ছিলেন। মধুস্দন যাহাতে কলিকাতায় স্থায়ী হন, তাহার জন্ম তাঁহার হিতৈষিগণ বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। শীঘ্রই একটি স্থযোগ মিলিয়া গেল। কিশোরীটাদ মিত্র তথন কলিকাতার জ্বনিয়র প্লিস ম্যাজিট্রেট; মধুস্দন তাঁহার অফিসের কেরানীর পদ লাভ করিলেন। ৪ আগস্ট ১৮৫৬ তারিথের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওরা গেল যে এযুক্ত মাইকেল মধুস্দন
দত্ত পুলিসের কনিষ্ঠ মাজিষ্ট্রেট এযুক্ত রার কিশোরীটাদ মিত্রের জুডিসিরল
ক্লার্কের পদে অভিষক্ত হইরাছেন।

কিশোরীটাদ আরও একটি বিষয়ে মধুস্থদনকে সাহায্য করিয়াছিলেন।
মধুস্থদন যাহাতে পৈতৃক সম্পত্তি পুনক্ষার করিতে পারেন, সে-বিষয়ে
তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

পুলিস কোর্টের কেরানীর পদে মধুস্থদনকে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। ভোলানাথ চন্দ্রের স্থতিকথায় প্রকাশ, পুলিস কোর্টের ইন্টারপ্রিটর টাকার্ সাহেব ছোট আদালতে চাকরি লইলে কিশোরীচাঁদের চেষ্টায় সেই পদে মধুস্থদন নিযুক্ত হন; এই দোভাষীর পদের বেতন ছিল ১২০ টাকা। তাঁহার সমসাময়িক পুলিস ম্যাজিট্রেট—রে (Wray), ফেগান (Fagan) প্রভৃতি তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সম্ভষ্ট ছিলেন। কর্মহত্তে মধুহুদনকে মধ্যে মধ্যে স্থপ্তীম কোর্টেও উপস্থিত হইতে হইত। এই সময়ে তাঁহার আইন-অধ্যয়নের স্পৃহা জাগরিত হয়। তাঁহার সংস্কৃত-পণ্ডিত ৺রামকুমার বিভারত্ব বলিতেন যে, ফৌজদারী আইনে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। সাক্ষীদিগের জেরা করিবার সময়ে তিনি তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেন" ('মধু-শ্বতি', পৃ.১০২)।

পুলিস কোর্টে কার্য্যকালে মধুস্থদন সদর আইন-পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন। গৌরদাসকে লিখিত তুইখানি এবং রাজনারায়ণ বস্তুকে লিখিত একখানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই, মধুস্থদন লিখিতেছেন:—

...I am dreadfully busy, reading up for the Law Examination that is coming, (9 Jany. 1859)

...There is to be no Sudder Examination this year, and I amundecided as to what I should do. (19 March 1859)

...I am studying Law for the Sudder. (24 April 1860)

"পুলিশকোর্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পরে, মধুস্দন, কিশোরীচাঁদের 
> নং দমদম রোডের উত্থান-বাটিকায় তাঁহার সহিত কিছুদিন একত্র 
অবস্থান করেন। একত্রে অবস্থানকালে, অবকাশ পাইলেই উভয়ের 
মধ্যে নানাবিধ আলোচনা হইত। কিশোরীচাঁদের রোজ-নাম্চায় 
একদিনের কথা এইরূপ লিখিত আছে:—

20th July, 1856—Mr. M. S. Dutt gave me the following song —

When I was a young and gay recruit
Just landed at Madaras
I thought to lead a sober life
With a superfine black shining lass.

I roved about from place to place
Until I found my Mathonia
Oh! What a charming girl she was
With her "Thana-na-nia."

"কিশোরীটাদের এই উত্থান-বাটিকা সাহিত্য-চর্চ্চার এবং স্বন্ধৎ-সম্মিলনের প্রীতি-নিকুঞ্জ-স্বরূপ একটি কেন্দ্র ছিল। এই বিবিধ তক্ষলতারাজি-স্থশোভিত উত্থান-বাটিকায় বাঁধাঘাট-স্থশোভিত একটি সবোবর ছিল। এই স্থশীতল, বাপী-তটবর্তী রমণীয় মণ্ডপে সায়াহে স্কলংমণ্ডলী সমবেত হইয়া, সাহিত্য-চর্চ্চা, বহস্তালাপ, ও ভাব-বিনিময় করিতেন। একদিন এইরূপ এক বৈঠকে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, ওরফে টেকটাদ ঠাকুরের সহিত বাঙ্গালা-ভাষা-গঠন সম্বন্ধে মধুস্থদনের মহাতর্ক উপস্থিত হয়। প্যারীচাঁদ তথন 'মাসিক পত্র' নামক একথানি সাময়িক পত্রের সম্পাদকরপে অধিষ্ঠিত: তাঁহার 'আলালের ঘরের চলাল' সেই পত্তে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। সে সময়ে সংস্কৃত বীতাত্রসারে বান্ধালা ভাষা-লিখনের যুগ প্রচলিত; প্যারীচাঁদ দেই 'পণ্ডিতী'-রীতির পরিবর্ত্তন এবং চলিত ভাষায় পুস্তক-লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে. সহজ্ব ভাষাতেই উক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতেছিলেন। মধুস্থান পাারীটাদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন ?—লোকে ঘরে আট-পৌরে যাহা-হয় পরিয়া আত্মীয়জন সকাশে বিচরণ করিতে পারে: কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে. দে বেশে যাওয়া চলে না। 'পোষাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে। আপনি, দেখিতেছি, 'পোষাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে वाहित्त मला-ममास्क मर्खबरे धरे षांदिशोत्त हानारेट हाहर । ইহাও কি কথন সম্ভব ৷" ইংরেজী ভাষায় স্থপণ্ডিত এবং অক্যান্স ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেও, মধুস্থান যে বাঙ্গালা-ভাষার কোনও ধার ধারেন, এরপ

ধারণা কাহারও ছিল না। তাঁহার ম্থে এইরপ শ্লেষোক্তি সম্পূর্ণ অনধিকার-চর্চা মনে করিয়া, উত্তেজিত ভাবে প্যারীটাদ বলিলেন, 'তুমি বালালা ভাষার কি ব্ঝিবে? তবে, জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বালালা-ভাষায় নির্মিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে!' মধুসুদন তাঁহার স্বভাব-স্থলত হাস্ত-সহকারে তত্ত্তরে বলিলেন, 'It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit. উহা কি আবার একটা ভাষা! দেখিবেন, আমি যে ভাষার স্কৃষ্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে।' এই কথা শুনিয়া এবং উহাকে সম্পূর্ণ রহস্ত-বাক্য মাত্র মনে করিয়া, সমবেত সকলেই উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন; কেহ কেহ বিদ্রেপচ্ছলে বলিলেন, 'তুমি বালালা লিখিবে, আর সেই রচনা চিরস্থায়ী হইবে! সে ত আর একালে নহে, ( till the Greek Calends!)' এই উত্থান-সম্মিলনে এবন্ধিধ সাহিত্য-প্রসঙ্গেই বন্ধ-ভাষার প্রতি তাঁহার পূর্ব্রাগ বিশেষভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছিল।"—'মধু-স্বৃতি', পৃ. ৯৭-৯৮।

## নাটক-প্রহসন রচনা

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাংলা দেশে বাংলা নাটকের অভিনয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ১৮৭২ ঞ্জীষ্টাব্দে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে নাট্যাভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতেই হইত। তাহাতে উত্যোগকর্ত্তার গণ্যমান্ত আত্মীয়, বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জনেরা সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন—সাধারণের তাহাতে অবারিত প্রবেশ ছিল না। সে-যুগের সথের নাট্যশালাগুলির

सत्पा तिनगिष्ट्या नांग्रेमाना नाम वित्य उत्विध्य स्वाग्र । शाहिक शाण्य नां मां प्राप्त तिनगिष्ट्र विवार विव

৩১ জুলাই ১৮৫৮ তারিথে 'রত্বাবলী' নাটক বিশেষ সমারোহের সহিত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। ছোট লাট হ্যালিডেও অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ অভিনয়-দর্শনে আমন্ত্রিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহারা মধুসুদন-ক্বত ইংরেজী অন্থবাদের প্রশংসা মৃক্তকণ্ঠে করিয়াছিলেন।

এই ভাবে মধুস্থানকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিবার উপলক্ষ্য হিসাবে 'রত্বাবলী' নাটকের অভিনয় বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি শ্বরণীয় ঘটনা। এই রত্বাবলী নাটকের মহলা দেখিয়াই মধুস্থানের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্ল জাগে। তিনি অনতিবিলম্বে 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র কিয়দংশ রচনা করিয়া গৌরদাসকে শুনাইলেন। গৌরদাস বসাক তাঁহার শ্বতিকথায় বলিয়াছেন :—

...After his admission to the first rehearsal, and before he had entered upon his task of the English translation of the Ratnavali, Modhu, with his partiality for English taste exclaimed to me (aside), "What a pity the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play. I wish I had known of it before, as I could have given you a piece worthy of your Theatre." I laughed at the idea of his offering to write a Bengali play, and chaffingly asked if it was his wish to see us introduce a wretched Vidya Sundar on our stage. Conscious of the dearth of really good plays in our language, he could not but feel the sting of my remark as a home-thrust and simply muttered, "We shall see, we shall see,"

The next morning he called on me at the rooms of the Asiatic Society for the loan of a few Vernacular and Sanskrit books, dramas specially, and in the course of a week or two read to me the first few scenes of his Sarmishtha which struck me as having the ring of true metal. I wished to take the MS. with me to Belgatchia, but he said I must wait till he had finished the First Act.

মধুস্দনের বাংলা রচনা গৌরদাসকে বিশ্বয়-বিমুগ্ধ করিয়াছিল।
তিনি অবিলম্বে এ সংবাদ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন ও তাঁহাকে এক খণ্ড Captive Ladie পাঠাইয়া দিলেন। মধুস্দনের সহিত তথনও যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় হয় নাই; তিনি মধুস্দনের পাণ্ড্লিপি পাঠ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ১৬ জ্লাই ১৮৫৮ তারিখে গৌরদাসকে লিখিলেন:—

I am very anxious to have a perusal of your friend's manuscript drama, for I am pretty sure that he who wields his pen with such elegance and facility in a foreign language, may contribute something to the meagre literature of his own country, which cannot but be prized by all. I shall feel myself honoured by his visit to my humble garden, and shall wait there to receive him any evening that he may appoint.

মধুস্থনন কোন কোন বন্ধুর পরামর্শে ব্যাকরণাশুদ্ধি সংশোধনের জন্ত 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র পাঞ্লিপি পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্বের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মধুস্থদন গৌরদাসকে যে পত্ত লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেভি:—

You must excuse me for not complying with your request. The fact is, I do not like the idea of showing my play to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

Ram Narayon's "version", as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayon to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you meet them to-day, pray, don't say a word about Ram Narayon. I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose.

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the second Act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity; and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tic, or even a waist coat, but not the whole suit.

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of Pandits. When you see Jotindra and the Rajas, puff away—there's nothing like that to raise the price of an article in the market. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil!! I would sooner burn the thing.

যতীক্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচক্র সিংহ ও তাঁহার লাতা ঈশ্বরচক্র সিংহ 'শশ্বিষ্ঠা নাটকে'র পাণ্ড্লিপি পাঠ করিয়া মৃক্তকণ্ঠে রচনার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১ জান্ত্য়ারি ১৮৫১ তারিথে মধুস্থদন গৌরদাসকে লেখেন:—

"Sermista" has turned out to be a most delightful girl, if I am to believe those who have already inspected her. Jotindra says it is the best drama in the language, "chaste, classical and full of genuine poetry!" The Chota Raja writes in raptures about it and swears the "Drama is a complete success!" But I dare say, you have heard their opinions before this. There is to be an English translation.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতুয়ারি মাদের মাঝামাঝি 'শুমিষ্ঠা নাটক'

পুন্তকাকারে প্রকাশিত হয় ৷\* ইহার "প্রস্তাবনা" অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি; এটি পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে:—

মরি হার, কোথা সে স্থথের সময়,
বে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময় !
তন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয় ।
তঠ তাক ব্ম-ঘোর, হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয় ।
কোথার বালীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা তবভূতি মহোদয় ।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নির্থিয়া প্রাণে নাহি সর ।
স্থোরস অনাদরে, বিষ্বারি পান করে,
তাহে হয় তহু মন: ক্ষয় ।
মধু বলে, ভাগ মা গো, বিভূ স্থানে এই মাগ,
স্থবদে প্রবৃত্ত হউক তব তনর নিচয় ॥

<sup>\*</sup> মধুস্থনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'শর্মিষ্ঠা নাটক' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হর। পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রের "১৫ পৌব, সন ১২৩৫ সাল" তারিথ হইতেই এই ধারণার উৎপত্তি হইরাছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জামুরারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইরাছিল। > জামুরারি ১৮৫৯ তারিথে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুস্থনের একথানি পত্রে আছে:—"I hope to send you copies, English and Bengali, when ready,…" ঐ বৎসরের ১৯ জামুরারি তারিথে বতীক্সমোহন ঠাকুর 'শর্মিষ্ঠা নাটক' উপহার পাইরা প্রাপ্তি ব্যাকার করিরাছেন। স্বতরাং পুস্তকথানি বে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ই হইতে ১৯এ জামুরারির মধ্যে বাহির হইরাছে, তাহাতে সব্দেহ থাকিতে পারে না।

১৮৫৯ এীষ্টাব্দের ওরা সেপ্টেম্বর 'শশ্চিছা নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্লাস্ত জনগণ এবং বহু ইংরেজ রাজপুরুষ অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপীয় দর্শকদের ব্ঝিবার স্থবিধার জ্ঞা, পাইকপাড়া-রাজাদের অন্থরোধে, মধুস্থদন 'শশ্চিছা নাটক' ইংরেজীতে অন্থবাদ করিয়াছিলেন। কিরূপ সাফল্যের সহিত 'শশ্চিছা' অভিনীত হয়, সে-সম্বন্ধ ১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুস্থদন বয়ু রাজনারায়ণকে লিথিয়াছিলেনঃ—

...When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of not to tell." Poor old Ram Chandra Mitter was mad and grasped my hand, saying, "why, my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed! O, it is beautiful!"

পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থে 'শর্মিষ্ঠা'ও তাহার ইংরেজী অন্থবাদ মৃদ্রিত হইয়াছিল। 'রত্মাবলী'র ন্থায় 'শর্মিষ্ঠা'র ইংরেজী অন্থবাদ করিয়া মধুস্থদন রাজ্জাতাদের নিকট হইতে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক ত পাইয়াছিলেনই, পরস্তু প্রচুর অর্থসাহাষ্যও লাভ করিয়াছিলেন।\*

<sup>\*</sup> ১৯ মাৰ্চ ১৮৬০ তারিখে মধুসুদন গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন :—"You will be glad to hear that, in a pecuniary point of view, my mind is quite at rest just now; our noble friends—noble in every sense of the word—I mean the Rajas, having heard of my distress, have helped me to get out of most of my liabilities, by advancing me a considerable sum of money. They became aware of my unfortunate circumstances through my good friend, old Sreeram. The next time you write to the Chota Raja, pray, don't forget to thank him for having saved your poor old friend from much anxiety of mind by his princely munificence—"

ক্বতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি এই তিনধানি পুস্তক রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বচন্দ্র সিংহকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যথন 'শশ্মিষ্ঠা নাটকে'র মহলা চলিতেছিল, সেই সময় অভিনয়োপযোগী প্রহসনের অভাব অহুভব করিয়া ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ৮ মে ১৮৫৯ তারিথে মধুস্থদনকে লিথিয়াছিলেন :—

...I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the 'Shermistha' and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors.

ইহারই ফলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় পাইকপাড়া-রাজ্ঞাদের ব্যয়ে 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই প্রহসন তুইথানির অভিনয়াভ্যাসও আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় শেষ পর্যান্ত অভিনীত হইতে পারে নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্বপ্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার শ্বতিকথায় বলিয়াছেন:—

...A few of the "Young Bengal" class, getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভ্যতা!" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a "Young Bengal") fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Rajah Issur Chander Sing was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at the Belgachia Theatre. ("জীবন-চরিত', পু. ৩৭৭)

ইহার পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মধুস্দনের 'পদ্মাবতী নাটক' প্রকাশিত হয়। মৃত্রিত পুস্তকের মধ্যে এই 'পদ্মাবতী'তেই মধুস্দন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী' বেলগাছিয়া নাট্যশালার জ্ব্যু রচিত হয় নাই,—অ্ব্যু একটি নাট্যসম্প্রদায়ের জ্ব্যু লিখিত হইয়াছিল। নাটকথানি মৃত্রণকালে তিনি রাজনারায়ণ বস্তুকে লিখিয়াছিলেন:—

...There is another Drama of mine which will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model. ('জীবন-চরিত', পু. ৩০১)

'পদ্মাবতী' সম্বন্ধে রাজনারায়ণের অভিমত জানিতে চাহিয়া, ১৫ মে ১৮৬০ তারিখে মধুসদন যে পত্রখানি লিথিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি:—

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama; I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre. But let me know what you think of Padmavati. I am sure I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised.

'পদ্মাবতী নাটকে'র পর মধুস্দনের বিয়োগান্ত নাটক 'রুঞ্জুমারী' প্রকাশিত হয়। ইহা রচনাকালে মধুস্দন নটরাজ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে যে পত্র লিথিয়াছিলেন, তাহার নিমাংশ প্রণিধানযোগ্য:—

...In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream

of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the Sermista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry; if I find her before me I shall not drive her away; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. ('\*\*RT-FRE', ?1.865)

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুরের ব্যয়ে 'কুফ্কুমারী নাটক' প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মধুস্দন বন্ধু বাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন:—

...I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will think more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the master pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shapo. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.

যোগীন্দ্রনাথ বস্থ লিথিয়াছেন, "কুফকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত" (পৃ. ৪৪৩)। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম বলেন, মাত্র ছুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৩০২-৩)। নগেজবাব্র উজিই ঠিক বলিয়া মনে হয়; কারণ, 'কৃষ্ণকুমারী'র "মঙ্গলাচরণে" মধুস্থদন লিথিয়াছেন:—

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পত্ত বচনা পরিত্যাগ করিয়াছি।…

'কৃষ্ণকুমারী' রচিত হইবার অব্যবহিত পরে, ২০ মার্চ ১৮৬১ তারিথে ছোট রাজা ঈশরচন্দ্র সিংহের অকালে মৃত্যু হওয়ায় বেলগাছিয়া নাট্যশালা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। একমাত্র 'শশ্মিষ্ঠা' ভিন্ন মধুস্দনের আর কোন নাটক বা প্রহসন এই নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। মধুস্দনও বহু দিন আর কোন নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজনারীয়ণ বস্থকে তিনি লিখিয়াছিলেন:—

You allude to the untimely death of poor Issur Chandra. When shall we look upon his like again? Alas! for the drama. But this is not the age for the drama to flourish. We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse. ('জীবন-চরিড', পু. ৪৮৩)

# বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন ঃ কাব্য রচনা 'তিলোভমাসম্ভব কাব্য'

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন মধুস্থদনের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি।
এই ছন্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করেন। মধুস্থদন
'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রত্যেক সর্গ রচনা করিয়া যতীক্রমোহন
ঠাকুরকে পাঠাইতেন। যতীক্রমোহনও সেগুলি স্বত্বে পাঠ করিয়া
কবিকে নিজের অভিমত জানাইতেন। ১ ডিসেম্বর ১৮৯২ তারিধে

যতীক্রমোহন ঠাকুর একথানি পত্তে গৌরদাস বসাককে এইরূপ লিথিয়াছেন :—

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgachia Villa where the stage had been set up for the performance of the "Ratnavali." Both the Brothers, Rajahs Protap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one; the conversation gradully turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvement in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you," said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember," I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse in Bengali, beginning with the lines "কবিতা কমলা কলা পাকা विन काॅमि. रेक्टा रत्र येठ शारे (भेडे छदि थारे"। "Oh!" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it." "But." I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification," "You forget, my dear fellow," he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist." "True," said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass," said he laughingly, "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking

sharply at me he added "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then," I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verse." \* \* "Done," said he clapping his hands, "you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the ভিলোভমানত কাব্য was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajas of Paikpara. It was then read by several of our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুস্থান অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোভ্রমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম ত্ই সর্গ রচনা করেন। 'বিবিধার্থ-সন্ধূতে'র সম্পাদক মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮১ শকাব্দের প্রাবণ মাসে (জুলাই-আগস্ট ১৮৫৯, ৬ পর্বর, ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮) এই কাব্যের প্রথম সর্গটি তাঁহার পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। মধুস্থানের নাম ছিল না, রাজেন্দ্রলাল যে ভূমিকাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত ইইল:—

কোন স্প্ৰচতুৰ কবিব সাহাব্যে আমবা নিমন্থ কাব্য প্ৰকটিত কৰিতে সক্ষম হইলাম। ইহাব বচনাপ্ৰণালী অপব সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতম্ব। ইহাতে ছল্ম ও ভাবের অফুলীলন, ও অস্তাযমকের পরিজ্যাগ, করা হইরাছে। ঐ উপারে কি পর্যান্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় ভাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্চনীয়; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্যান্ত সিদ্ধ হইরাছে ভাহা সহৃদ্য পাঠকবৃন্দ নির্মণ্ড করিবেন।

'বিবিধার্থ-সন্ধুহে'র ৬ চ পর্ব্ধ, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাকা ১৭৮১ ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দিতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেথকের নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্তে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা ব্যাপ্টিন্ট মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন। ১২৬৮ সালে প্রকাশিত এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে মধুস্থান বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মধুস্দন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র শ্বহন্তলিখিত পাণ্ড্লিপি ষ্তীন্দ্র-মোহনকে উপহার দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ষ্তীন্দ্রমোহন কবিকে লিখিয়াছিলেন:—

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিনেত্বা in the Poet's own handwriting! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuiue province. Time will come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first Blank Verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the Poet himself.

'তিলোভ্যাসম্ভব' উপহার পাইয়া রাজনারায়ণ বস্থ ১৯ জুন ১৮৬০ তারিথে মধুস্দনকে লিখিয়াছিলেন :—

Your reward is very great indeed-immortality.

বারকানাথ বিভাভ্যণ তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে' (৬ আগস্ট ১৮৬০)
লিখিয়াচিলেন :—

বাঙ্গলা ভাষার অমিত্রাক্ষর পাছ নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পাছ
ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওরা সম্ভাবিত নহে। পরার, ত্রিপদী,
চৌপদী, প্রভৃতি বে সমস্ত পাছ আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ়
বিষরের রচনার ভাহা উপযোগী নহে। তথন আর লোকের মন স্থমর
আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে ভাদৃশ উৎস্কুক নহে। এখন দিন দিন
লোকের মন বেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পাছ স্প্রতিও আবশ্যক
হইরাছে। অতএব মাইকেল মধুস্দন দন্তের চেষ্টা ষ্ণোচিত সম্বেই
হইরাছে সন্দেহ নাই।

মনস্বী বাজেজনাল মিত্র 'তিলোতমাসম্ভব' সমালোচনাকালে 'বিবিধার্থ-সঙ্গুহে' (অগ্রহায়ণ, ১৭৮২ শক) লেখেন:—

···আমরা মৃক্তকঠে স্বীকার করিতে পারি বে, বর্ত্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই,···।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বিভাসাগর-মহাশয় প্রথমে যে মত পোষণ করিতেন, ক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বস্তুকে লিখিত মধুস্থানের তিনখানি পত্র হইতে এ সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, নিম্নে উদ্ধৃত করিভেছি:—

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottama. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on blank verse. I do not think R.—either reads or can appreciate Milton; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moore,

very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better. ('মধ্মতি', পু. ৭৪২-৪৩)

...You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection! He is not quite habituated to the new music yet—but of the genuine character of the poetry he does not appear to entertain any doubt. ('अष्-चिक्', १. १६६)

I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new Poetry are very flattering, tho' he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest, for he is above flattering any man. ('মধু-স্ভি', পু. ৭৫৫)

'তিলোভমাসম্ভব' ষ্তীক্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গকালে মধুস্দন লিখিয়াছেন:—

যে ছন্দোবদ্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, ভদ্বিয়ে আমার কোন কথাই বলা বাছল্য; কেননা এরপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সভঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রভীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্রই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণহইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় তো সে তভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আছেয় থাকিবেক, যে কি ধিকার, কি ধন্তবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

মধুসুদনের ভবিশ্বদাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা বলাই বাহল্য। এই ছন্দ-প্রবর্ত্তনে শুধু কাব্য নয়, বাংলা-গছও সতেজ ও ওজন্বী হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

### 'মেঘনাদবধ কাব্য'

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্থদন অমিক্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' তুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম খণ্ড (১-৫ সর্গ) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জাহুয়ারি মাসে, এবং দিতীয় খণ্ড (৬-৯ সর্গ) ঐ বৎসরের প্রথমার্দ্ধে প্রকাশিত হয়।

রাজনারায়ণ বস্থ "মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচন" প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন:—

---স্বদেশে একটা মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ विषया विरवहना कवा कर्खवा। माहेरकल मधुरुपन पख এই ख्येपीव कवि। তিনি একথানি থণ্ডকাব্যে যে বঙ্গভূমিকে "গ্রামা জন্মদে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাম্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়ভা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্ব্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অমুধাবন করিলে তাঁহার 'মেঘনাদ বধ' বাকালাভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত ত্রতীবে।… ভাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্মন ভাষাকে সমৃদ্বিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের वहना প্রণালী তিলোভমা অপেকা উৎকৃষ্ট । . . . আমরা যথনি ইহা পাঠ করি, তথনি ইহা নুজন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে তাহা কথনই পুরাতন বা অকৃচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যথন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন. তখনও মহুষ্যগণ অক্লান্ত অহুবাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে।---'বিবিধ প্রবন্ধ,' ১ম খণ্ড ( ১২৮৯ সাল ), পু. ১৩, ২৩।

'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে বহু অমুক্ল ও প্রতিক্ল সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ নিম্প্রয়োজন। মধুস্থদন আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

### বিছোৎসাহিনী সভায় সম্বৰ্জনা

'মেঘনাদবধ', ১ম থণ্ড প্রকাশিত হইলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্ম গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ধ সিংহ\* তৎপ্রতিষ্ঠিত বিছ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মধুস্থান দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার আয়োজন করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয় মধুস্থানের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। ১২ ক্রেক্রয়ারি ১৮৬১ তারিখে কালীপ্রসন্ধ নিজ গৃহে এই সম্বর্দ্ধনা-সভার অন্তুষ্ঠান করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্ম মাইকেলের গুণামুরক্ত বহু গণ্যমান্ম ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ধের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিতেছি:—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with

<sup>\*</sup> যোগীক্রনাথ বহু 'জীবন-চরিতে' ( ৪র্থ সং, পৃ. ৪২৩) লিখিরাছেন :—"মধুকুদন
যথন পুলিশ আদালতে কার্য করিতেন, কালীপ্রসন্ন বাবুকে তথন, অনারারী ম্যাজিট্রেট
রূপে, মধ্যে মধ্যে তথার উপস্থিত হইতে হইত। সেই হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা
ক্রিম্মিরাছিল।" এই সংবাদ সত্য নহে; কারণ, মধুকুদন যখন বিলাতে, সেই সময় ১৮৬৩
প্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন প্রথম অবৈতনিক ম্যাজিট্রেট হন। ৪ মে ১৮৬৩ তারিখের
'সোমপ্রকাশে প্রকাশ:—"আমরা শুনিরা আহ্লাদিত হইলাম প্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন
সিংহ অনরারী মেজিটেট হইরাছেন।"

success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P.M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861,

সম্বর্দ্ধনা-সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি ক্রম্থমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ষতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি অনেকের সমাগম হইয়াছিল। বিভোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ম সিংহ কবিবরকে একথানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান্ স্বদৃশ্য রজত-পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মাইকেলের চরিতকারগণ বহু অমুসন্ধানেও এই মানপত্র এবং ইহার উত্তরে মধুস্থদনের বাংলা বক্তৃতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। স্থথের বিষয়, উহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মানপত্রথানি এইরপ:—

এড়েস।---

মান্তবর শ্রীল মাইকেল মধুস্দন দন্ত মহাশ্য সমীপেয় । কলিকাতা বিজোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সন্তাবণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকরে কায়মনোবাক্যে ষত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিজোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদ্র কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সভ্যান্য স্থাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষার

ষে অমুত্তম অঞ্ভপূর্বে অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহাদয় সমাক্তে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্বের স্বপ্নেও এরপ বিবেচনা করি নাই বে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবিভূতি হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অফুতম অলক্কারে অলক্ষত করিলেন, আপনা হইতে একটি নৃতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষার আবিষ্কৃত হইল, তজ্জ্জ্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্তবাদের সহিত বিভোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদন্ত রোপ্যশ্বর পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্ত কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্ত। পৃথিবীমগুলে ষতদিন ষেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কুতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বন্ধবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যথন তাঁহারা সমূচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তথন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্ত ও কৃতার্থমন্ত হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শন জনিত ত্রঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা ষতদিন পৃথিবীমগুলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস অথে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উদ্ভরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্তৃক ষেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ হঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অঞ্জল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দাবা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসম্ভাপে কালাভিপাত করিতে না হয়।

প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামাক্স উপহার অর্পণ উৎসবে বে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাডে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীখরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা বিছোৎসাহিনী সভা ২ ফাস্কন ১৭৮২ শকাৰা।

বিভোৎসাহিনীসভা সভ্যবর্গাণাম্•

এই মানপত্রের উত্তরে মধুস্থদন বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি:—

বাবু কালীপ্রসন্ধ সিংহ মহাশয়, আপনি আর্মার প্রতি যেরপ সমাদর ও অমুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্যান্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুম্ম মন্ত্র দারা বে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ঠ সিদ্ধ হইবেক, ইহা একাস্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণামুরাগী আপনারা আমাকে বে এতদ্র সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সোভাগ্য এবং আপনার সোজন্ম ও সভ্লম্বতা।

বিভাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ভাষ। ভগবতী বস্মতী সেই জল প্রাপ্তে বাদৃশ উর্বর্গরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিভাও ভাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিভোৎসাহিনী সভা বারা এদেশের যে কভ উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহল্য।

২০ কেব্রুরারি ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' মুক্রিত।

্আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। স্থতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অম্প্রহের ষ্থাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদরগণের এইরূপ অমুগ্রহভাজন থাকি ইতি।
— 'সোমপ্রকাশ,' ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১।

### এই প্রসঙ্গে মধুস্দন রাজনারায়ণ বস্থকে লিখিয়াছিলেন:-

You will be pleased to hear that not very long ago the বিছোপোহিনী সভা—and the President Kali. Prasanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!

মধুস্দনের সম্বর্জনা করিয়াই কালীপ্রসন্ধন নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীর নিকট তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিথিয়াছিলেন:—

ৰাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্ৰকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"—তানিয়াছে, বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি তানি
হেন মধুমাথা কথা কতু এ লগতে!"

হার ! এখনও অনেকে মাইকেল মধুস্দন দন্তজ মহাশয়কে চিনিতে পার্বেন নাই । সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে ; তথন আম্বা মনে মনে কন্ত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি । অমুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তথন তাহারে শ্বরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইদে না।

মাইকেল মধুস্দন দক্তজ জীবিত থাকিয়া বত দিন বত কাব্য বচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে বত্ব উদ্ধারপূর্বক বহুমানে অলক্ষারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ব লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, একণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভ্যণে ভ্যতি করিতে পারি এবং জুনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লক্ষিত হইব।—'বিবিধার্থ-সঙ্গু, আবাঢ় ১৭৮০ শক, পু, ৫৫-৫৬।

মধুস্দনকে অন্ধুসরণ করিয়া সর্বপ্রথম কালীপ্রসন্ধ সিংহই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার 'হতোম প্যাচার নক্শা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে হুইটি কবিতা আছে।

## 'ব্ৰজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা'

'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের অল্প দিন পরেই মধুস্থদন গীতিকাব্য 'ব্রজান্ধনা' (জুলাই ১৮৬১) প্রকাশ করেন। ইহা সমালোচনাকালে 'সোমপ্রকাশ' (১ সেপ্টেম্বর ১৮৬১) লিখিয়াছিলেন:—

#### ইহার রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি (?) মাসে মধুস্থদন রোমক কবি ওভিদের Heroic Epistles-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'বীরাঙ্গনা' প্রকাশ করেন। ১০ মার্চ ১৮৬২ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিথিয়াছিলেন :—

আমরা তিলোত্তমা ও মেঘনাদ অপেক্ষা এতৎ পাঠে সমধিক প্রীতিলাভ করিলাম। ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত মধুর হইরাছে।…

### "আত্ম-বিলাপ"

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মধুস্থদন "আত্ম-বিলাপ" রচনা করেন; উহা ১৭৮০ শকের আখিন সংখ্যা 'তত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। এই কবিতা রচনাকালে মধুস্থদনের খ্যাতিপ্রতিপত্তি এবং অর্থের যে বিশেষ অসম্ভাব ছিল, তাহা নয়। কিন্তু তাঁহার জীবনের উপর দিয়া যে বিশ্লব চলিয়া গিয়াছিল, তাহা ত ভূলিবার নয়; তাহার বেদনা ক্ষণে মধুস্থদনের মনকে বিক্ষ্ করিয়া তুলিত। মাদ্রাজ-প্রবাস ও কলিকাতা-প্রত্যাগমনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই মানসিক অশান্তি ও বেদনার প্রকাশ এই কবিতাটি:—

### আত্ম-বিলাপ

۲

আশার ছলনে ভূলি কি ফল লভিন্ন, হায়,
তাই ভাবি মনে ?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিরু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? এ কি দায় !

ર

রে প্রমন্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উন্থানে তোর ধৌবন-কুস্কম-ভাতি

কত দিন ববে ?

নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে ? কে না জানে অম্বৃবিম্ব অমুমুখে সতঃপাতি ?

9

নিশার স্থপন-স্থে স্থথী যে, কি স্থথ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে !

মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ ত্যাক্রেশে ;—

এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

8

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে; কি ফল লভিলি ?

জনস্ত-পাবক-শিথা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি !

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

a

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্নেষণে, সে সাধ সাধিতে ?

ক্ষত মাত্র হাত তোর মুণাল-কণ্টকগণে কমল তুলিতে !

নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!

এ বিষম বিষজালা ভূলিবি, মন, কেমনে!

y

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
 কব তা কাহারে ?

স্থগন্ধ কুস্থম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়, কাটিতে তাহারে,—

মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে বে অফুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?

٩

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে যতনে ধীবর, ১

শতমূক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে ফেলিস্, পামর!

ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন, হায় রে, ভূলিবি তত আশার কুহক-ছলে!

# 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ

পুলিস কোর্টে কার্য্যকালে মধুস্থদন প্রধানতঃ মাতৃভাষার সেবা করিয়াছিলেন সত্যা, কিন্তু ইংরেজী রচনার চর্চা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। 'রত্বাবলী' ও 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অন্থবাদ তাঁহার ইংরেঞ্জী-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু 'মিত্রের 'নীলদর্পণ' नांठेक প্রকাশিত হইলে দেশে তুমুল আন্দোলনের স্ঠেই হয়। পাদরি লং বহু ইউরোপীয়ের দারা ইহার ইংরেজী অমুবাদ প্রকাশ করিতে অমুরুদ্ধ হন। কিন্তু ক্বকের গ্রাম্যভাষাপূর্ণ নাটকের স্বষ্ঠু অনুবাদ কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণে লং 'নীলদর্পণে'র हेरदिकी अञ्चर्वात्मद अग्र मधुरुम्दनद भवनाभन्न हहेशाहित्नन। ১৮৬১ এীষ্টান্দের প্রথম ভাগে 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অন্থবাদ—Nil Durpan, or Indigo Planting Mirror নামে পাদরি লঙের একটি ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকাশ ও প্রচার করার ফলে যে মকদমা হয়, তাহাতে লঙের হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও এক মাস কারাবাসের আদেশ হয় ( २৪ জুলাই ১৮৬১ )। আদালতে তিনি অনুবাদকের নাম প্রকাশ করেন নাই; পুস্তকের আখ্যাপত্রে কেবল—"Translated from the Bengali by A Native." মুদ্রিত ছিল। লং পুস্তকের "Introdution''-এ লিখিয়াছিলেন:-

The original Bengali of this Drama—the Nil Durpan, or Indigo Planting Mirror—having excited considerable interest, a wish was expressed by various Europeans to see a translation of it. This has been made by a Native; both the original and translation are bona fids Native productions and depict the Indigo Planting System as viewed by Natives at large.

এই "Native" আর কেহই নহেন—মধুস্দন দত্ত। বৃদ্ধিমচন্দ্র লিখিয়াছেন:—

···ইহার ইংরেজি অমুবাদ করিয়া মাইকেল মধুস্দন দন্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইরাছিলেন এবং শুনিবাছি শেষে তাঁহার জীবন-নির্বাহের উপায় স্থাম কোর্টের চাক্রি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হষ্টুয়াছিলেন।—'বঞ্চিমচন্দ্রের রচনাবলী,' "বিবিধ", পৃ. ৭৮।

দীনবন্ধু ও মধুস্দন উভয়েই রাজকার্যো নিযুক্ত ছিলেন। এই কারণে বোধ হয়, মূল নাটকে বা তাহার ইংবেজী অনুবাদে গ্রন্থকার বা অনুবাদক কেইই নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই।

# 'হিনু পেট্রিয়ট' সম্মাদন

মধ্বদন পুলিস কোর্টের চাকুরী করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার কুলাইত না। এই কারণে মাঝে মাঝে Citizen প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতেন। তিনি কিছু দিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদনাও করিয়াছিলেন।

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশক্তর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে এই দেশহিতকর পত্রথানি বিলুপ্ত হইবার উপক্রন হইয়াছিল। কিন্তু দেশহিতিষী কালীপ্রসন্ন সিংহের চেষ্টায় তাহা হইতে পারে নাই; তিনি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া প্রেস ও পত্রের সর্বয়ন্ত ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের ইচ্ছায় তাঁহার বন্ধু শভ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ম্যানেজিং এডিটর নিযুক্ত হন; পত্রিকা পরিচালনে গিরিশচক্র ঘোষ তাঁহার দক্ষিণহস্তয়রপ ছিলেন। এই ব্যবস্থা কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী

হয় নাই। কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই ব্যক্তিবিশেষের চক্রান্তে বিরক্ত হইয়া শস্ত্চক্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সংশ্রব ত্যাগ করিলেন; গিরিশচক্রও এই সময়ে (নবেম্বর ১৮৬১) তাঁহার অন্তসরণ করেন। এই ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন কর্ত্তব্য হির করিতে না পারিয়া হিতাকাজ্জী বিভাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বিভাসাগর প্রথমে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা অল্প দিন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকীয় কার্য্য চালাইয়াছিলেন; তার পর এই পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার জ্বন্তু তিনি এবং ষতীক্রমোহন ঠাকুর মধুস্থদনকে অন্তরোধ করিলেন। মধুস্থদন এ আহ্রান প্রত্যাধ্যান করিতে পারিলেন না। যে হরিশ্চক্রের সহিতে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র নাম বিশেষভাবে জড়িত, সেই হরিশ্চক্র সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরপ উচ্চ ছিল, তাহা রাজনারায়ণ বস্থকে লিথিত তাঁহার তুইখানি পত্রের নিয়াংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে:—

...They say poor Hurish of the Patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen. I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but to the progress of independence of mind and thought.—
'জীবন-চ্বিড', পূ. ৪৮৪ ৷

...Harish is dead. They are kicking up a row on the subject and propose to establish a "Scholarship." Fie! why not a Statue? However, I shall subscribe. I loved and valued the man.—'জীবন-চারত', পু. ৪৯০।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জাত্মারি (?) মাসে (এই সময়ে 'বীরান্ধনা' ছাপা হইতেছিল) মধুস্থদন Hindoo Patriot পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিলেন। রাজনারায়ণ বস্তুকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ:—

By the bye—from the begining of this month Jotindra and Vidyasagar have burdened me with the Patriot. I would recommend your reading next Monday's issue. I am pretty certain you will recognise my fist....Perhaps I shall go to England next month.—'মধ্-স্কৃতি', পু. ৭৫৫।

কিন্তু যথাসময়ে পারিশ্রমিক না পাওয়ায় মধুস্থদন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সংশ্রব ত্যাগ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; এই প্রসঙ্গে ২৭ মার্চ ১৮৬২ তারিথে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে লেখেন:—

I regret to hear that you have received no remuneration from the "Patriot" Fund up to this time; I have spoken strongly on the subject to Kristo Dass and I dare say a remittance of at least a portion of the amount due will soon be made to you.

I know you can much profitably employ your time by devoting it to the Muses, but I know also that with your facility of diction, a contribution of two or three articles to the "Patriot" during the whole course of a week cannot much interfere with your other literary occupations. Besides as you have consented at our solicitation to assist the editorial business of the Paper I would take leave to request you not to cut off your connection with it all in a hurry; for I know that some new arrangements are being made very shortly which, it is expected will place the "Patriot" finances in a much healthier condition; and if after the expiration of another month or so you do not find the managers more regular in their dealings with you, I will not trouble you with this subject again.—'NA-NGS, 9. 288-84

## পিতৃসম্বত্তি উদ্ধার, বৈষয়িক ব্যবস্থা ও ইউরোপ যাত্রা

রাজনারায়ণ দত্ত মৃত্যুকালে কোন উইল করিয়া যান নাই। গোরদাস বসাকের শ্বতিকথায় প্রকাশ, তাঁহাকে উইল করিতে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যার বিষয়, সে এসে নেবে।" মধুস্থান মাদ্রাজ্ব হুইতে কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতৃসম্পত্তি লইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন মামলায় ব্যস্ত; এমন কি, একথানা জাল উইলও আদালতে হাজির করা হইয়াছে। তাঁহার উপস্থিতিতে সে মকদমা থামিল না।

মধুস্দন তথন বিক্তহন্ত। বন্ধু গৌরদাস বসাক ও কিশোরীটাদ মিত্র এই সময় তাঁহাকে পিতৃসম্পত্তি লাভে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন; মকদ্দমার সমন্ত ব্যয় নির্কাহ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতার কর্মচারী মহাদেব চটোপাধ্যায়। মকদ্দমা দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।

বিভাসাগরকে লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ :---

The Moonkeah Case was dismissed by the P. S. A. of Jessora in February 1860. Within a few months of that we got possession of both the estates.—Letter dated 18 Septr., 1864.

As for my law-suits I have won one, and another is dragging its slow length along. I am at present master of an estate paying 2500 to 3000 Rs. a year. But the devil! a rupee of it I do not expect to see for months, probably for years yet. There is an appeal pending in the Sudder.

থিদিরপুরের বাটীর অধিকার পাইয়া ১৮৬১ ঐটিজের শেষ ভাগে তিনি রাজনারায়ণ বস্তুকে লেখেন:—

Have you heard that I have won my Kidderpur-house case. The whole claim has been decreed except in the matter of my mother's jewels. I could not exactly prove my claim in that matter, so the Judge has only decreed 1800 Rs. But then he has given me Wasilot from the date of my father's death, which amounts to upwards of 2000 Rs. ('ग्र-गु-क', गृ. १८१)

আশৈশব মধুস্দনের বিলাতগমনের বাসনা ছিল। কিন্তু নানা বাধাবিপত্তির ফলে এত দিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি এক্ষণে স্থির করিলেন, ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় শিক্ষার অন্ত অবিলম্থে ইউরোপ যাত্রা করিবেন। তাঁহার বিলাত যাত্রার উছ্যোগের কথা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জাহুয়ারি (?) মাসে রাজনারায়ণ বস্তুকে লিখিত একখানি পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—

But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adicu to the Muse!...He [Vidyasagar] has taken great interest in my proposed visit to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject. He has undertaken to raise a sufficient sum for me on easy terms on the mortgage of my property. The thing will cost me about 20,000 Rs. and I can spare that. No more Modhu the '\(\pi\)', old fellow, but Michael M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barristerat-law!! Ha!! Ha!! Isn't that grand? But I hope I shan't be disappointed....And now God bless you, dearest friend! P'orhaps I shall go to England next month. If I live to come back, we shall meet; if not, what will my countrymen say a hundred years hence!

Far away—Far away, From the land he lov'd so well Sleeps beneath the colder ray. And be hanged for it. I have no time to rhyme and just space enough to subscribe myself. ('মধু-স্বৃতি', পু. ৭৫৪-৫৫)

আত্মীয়ম্বজনের সহিত মকদ্দমা-মামলার তথন অবধি অবসান না হওয়ায় তাঁহার বিলাভ যাত্রায় বাধা পড়িতেছিল। তিনি এই সময় রাজনারায়ণ বস্থকে লেখেন:—

মধুস্থান বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে বিষয়-সম্পত্তির যে বিলিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, সে-সম্বল্ধৈ কিছু বলা প্রয়োজন।

ন আখিন ১২৬৮ তারিথে লিখিত ( ১ অক্টোবর ১৮৬১ তারিথে রেজেখ্রীকৃত ) একটি দলিল দ্বারা মধুস্দন পাইকপাড়া-নিবাসী মহাদেব চট্টোপাধ্যারের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে স্থন্দরবনের অস্তঃপাতী চক মুনকিয়াও গদারভাদার পত্তনিদার নিযুক্ত করেন। দলিল-পাঠে জানা যায়, মধুস্দনের বৈষয়িক আয় সাত বৎসরের জন্ত ( ১২৬৮-৭৪ সাল পর্যন্ত ১৯৯৭॥ ও ধার্য্য হয়। এই টাকা মোক্ষদা দেবী চারি কিন্তিতে মধুস্দনকে ইউরোপে পাঠাইবেন। যাহাতে তিনি নিয়মিতরূপে কার্য্য করেন, তাহার জন্ত দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা)ও মধুস্দনের পিসত্তো ডাই বৈগুনাথ মিত্র প্রতিভূ-স্বরূপ ছিলেন; দলিলে ইহাদিগকে বার্ষিক তিন শত টাকা দিবার কথা আছে। আমরা দলিলটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

আমার বিষয় উদ্ধার ও দেনা পরিশোধের জন্ম আপনার স্থামি অনেক সাহাযা ও যতু এবং পবিশ্রম করিয়াছেন এবং অভ পর্যন্ত আমার মোকদমার থবচ ও দেনা পরিশোধ জন্ত ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা ব্যব্ধ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত তুই চক্ তাঁহাকে কামি বন্দবস্ত করিয়া দিবার অঙ্গীকার ছিল তদমুজাই তাহার প্রার্থনা মতে উপরের লিখিত ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পণে উক্ত চক মুনকিয়া ও গদারভাঙ্গা ১২৬৮ সনের প্রথমাবধি আপনাকে মফস্বলে তালুক ও গাঁতিদার করিয়া দেওয়া গেলা

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাদে মধুস্থদন থিদিরপুরের বসতবাটী তাঁহার বাল্যবন্ধু ও কবি বঙ্গলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাত হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন।

অতঃপর মধুস্দন তাঁহার পিসতুতো ভাই বৈছনাথ মিত্র ও 
দারিকানাথ মিত্রকে পিতৃনির্দ্দেশ অমুসারে আমুমানিক ছই সহস্র টাকা 
ম্ল্যের চক ম্নকিয়ার ।১০ অংশ, এবং রয়ং তিন সহস্র টাকা ম্ল্যের 
সাগরদাঁড়ীর ভদ্রাসনের অংশ ও অন্তান্ত জমি দান করেন। এই সম্পর্কে 
তিনি ৭ জুন ১৮৬২ তারিথে একটি দানপত্র লিখিয়া দেন। 
ক

মধুস্দন যখন পুলিদ কোর্টের ইন্টার্প্রিটর হন, দেই সময় পত্নী হেন্বিএটাকে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আনাইয়াছিলেন। তিনি পত্নীকে কলিকাতায় রাখিয়া একাই ইউরোপ যাত্রা করিবেন মনস্থ করেন। এই কারণে ব্যবস্থা হয় যে, তাঁহার বৈষয়িক আয় হইতে পত্রনিদার মোক্ষদা দেবী কলিকাতায় তাঁহার স্ত্রী হেন্বিএটাকে মাদে

<sup>\*</sup> সমগ্র দলিলথানি ১৬০৮ সালের জৈঠ সংখ্যা 'ভারতবর্ধে'র ৯৭২-৭৩ পৃঠার মুক্তিত ইইয়াছে।

<sup>† &#</sup>x27;ভারতবর্ষ', জোঠ ১৩৩৮, পু. ৯৭৩-৭৪।

পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া মধুস্থান ৯ জুন ১৮৬২ তারিখে 'ক্যাণ্ডিয়া' নামক জাহাজে ইউবোপ যাত্রা করিলেন। যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্ধে—৪ঠা জুন তারিখে বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বস্তুকে তিনি বে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

You will be pleased to hear that I have completed my arrangements, and, God willing, purpose starting, on the morning of 9th instant, per the steamer "Candia." You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure, or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from my distant retreat. Meghnad is going through a second edition with notes, and a real B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.

Well—I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation;—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least respectable.

<sup>&</sup>quot;My Native Land Good-Night!"

## বঙ্গভূমির প্রতি

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে। घटि यनि পরমান. সাধিতে মনের সাধ, মধুহীন করো না গো তব মন: কোকনদে। প্রবাদে দৈবের বশে. জীবতারা যদি খসে এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি থেদ তাহে। জুনিলে মরিতে হবে. অমর কে কোথা কবে. **ठिवन्धिय करव नौव, शय दव, खौवन-नरम** ? কিন্তু যদি রাথ মনে. নাহি. মা. ডরি শমনে: মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে! সেই ধন্ত নরকলে. লোকে যারে নাহি ভূলে, মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন:-কিন্তু কোন গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে, হেন অমরতা আমি. কহ গো খ্রামা জন্মদে। তবে যদি দয়া কর. ज़न त्नांच, खन ध्र অমর করিয়া বর দেহ দাসে, স্থবরদে ! মানসে, মা, যথা ফলে ফুটি ষেন শ্বতি-জলে, মধুময় তামবদ কি বসস্ত, কি শরদে। Here you are, old Raj !-All that I can say is-"মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।"

Praying God to bless you and yours and wishing you all success in life.

# ইউরোপ প্রবাস

### প্রবাদে অর্থকষ্ট

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসের শেষাশেষি মধুস্থদন ইংলণ্ডে পৌছিলেন।
তথায় তিনি ব্যারিষ্টারি শিক্ষার জ্বন্য অবিলম্বে গ্রেক্স ইনে প্রবেশ
করিলেন। তাঁহার দিনগুলি শান্তিতেই কাটিতেছিল, কিন্তু এক
অভাবনীয় ব্যাপারে শীঘ্রই তাঁহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইল।

ইউরোপ-যাত্রার পুর্বের মধুস্থদন তাঁহার পত্তনিদার ও প্রতিভূগণের সহিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার ইউরোপের বায় निर्सारार्थ निर्फिष्ठ मभए होका भागिरेत्वन এवः कनिकाजाय जारात खौरक প্রতি মাসে দেড় শত টাকা দিবেন। কিছু দিন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা-মত কাজ করিয়া তাঁহারা মধুসদনকে বা তাঁহার স্ত্রীকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন। ফলে প্রবাদে মধুস্থদন এবং কলিকাতায় তাঁহার স্ত্রাপুত্রকন্তা মহা সন্ধটে পড়িলেন। হেন্রিএটা কোনরূপে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া পুত্রকন্তা সহ ২ মে ১৮৬৩ তারিখে স্বামীর নিকট পৌছিলেন। একে মধুস্থান অর্থাভাবে প্রবাসে কট্ট পাইতেছিলেন, তাহার উপর পরিবারবর্গ আসিয়া পড়ায় তিনি আরও বিপন্ন হইলেন। প্রতিভূ দিগম্বর মিত্রকে টাকার জন্ম উপযুগপরি পত্র লিথিয়াও কোন ফল হইল না। ১৮৬০ এটাবের মধাভাগে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের রাজ্ধানী প্যারিসে, এবং পরে ভের্দাইয়ে অবস্থান করেন। প্রায় এক বৎসর কাল ভারতবর্ষ হইতে একটি পয়সাও হস্তগত না হওয়ায় তাঁহার এরপ তুরবস্থা হইয়াছিল যে, সংসার নির্বাহের জন্ম শেষে পত্নীর আভরণ, গৃহসজ্জার উপকরণ, পুস্তক-আদি বন্ধক, এমন কি, ঋণ করিতেও হইয়াছিল। এরূপ শোচনীয়

ষ্বস্থায় ভের্নাই হইতে ২রা জুন ও ৯ই জুন ১৮৬৪ তারিখে তিনি দয়ার সাগর বিভাসাগরকে উপযু্তিপরি তুইখানি পত্র লিখিলেন। প্রথম পত্রখানি এইরূপ:—

My dear Sir, If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written to you so long. But you know well that we never fly to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends.

You will be startled, I am sure, grieved to learn that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least, I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher, namely Baboo D—. The whole thing is a tale of cruel shame, but I must tell it to you in confidence, of course.

When I left Calcutta, my wife and two children remained behind and it was arranged between Mohadeb Chatterjee, my Patneedar and myself that the former should give my family 150 Rs. a month. Baboo D-consented to see the things arranged were properly carried on and so I started. A part of the money was paid in advance and deposited in the Oriental Bank. This was in June 1862. How poor Mrs. Dutt was treated I have not the patience to describe. They troubled her to such an extent that she absolutely fled form Calcutta with our two infants. She reached England on the 2nd of May, 1869. From that day to the present, we have not received a pice from India, although there has been money due, some for the year 1862, and some since December last from the Talooks, and the only letter which Baboo Dwrote to us, was written just ten months ago. We have since written to him no less than 8 letters, but not a line have we received from him.

I am going to a French Jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution, tho' I have fairly 4000 Rs. due to me in India. The Benchers of Gray's Inn, from whom I was compelled to draw 450 Rs., have suspended me and this is the third term I am losing this year. I also owe 260 Rs. to Monou, who poor fellow, is no doubt quite inconvenienced by my failure to pay him.

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which my confidence in D— has placed me, and in this, you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost....

পাছে বিভাসাগর তাঁহার পত্র না পান, এই জন্ম তাঁহাকে পরবর্ত্তী
১৮ই জুন (১৮৬৪) তারিখে আর একথানি পত্র কলিকাতা পুলিস
অফিসের প্রাণক্বফ ঘোষের মারফং পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই
পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন:—

...If we perish, I hope, our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I had not little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded. God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago....

I hope, I shall not have to cry out with Ram in my poem of Meghanad, 'বুণা হে জলৰি, আনি.বাধিনু ভোষারে।'•••

I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara, but Karunasagara ( কশাসার) also.

প্রতিভূদিগের সহিত হিসাবনিকাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পাছে বিলম্ব হয়, এই জ্বন্ত মধুস্থদনের পত্র পাইবামাত্র বিভাসাগর ২ আগষ্ট তারিখে বিপন্ন মধুস্থদনকে দেড় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এই টাকা পাইয়া কৃতজ্ঞ মধুস্থদন ২ সেপ্টেম্বর তারিখে বিভাসাগরকে যে পত্র লেখেন, তাহার প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

On the morning of last Sunday, the 28th ultime, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears in her eyes and said "the children want to go to the Fare, and I have only 8 Francs. Why do these people in India treat us this way?" I said—"The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother! I was right; an hour afterwards, I received your letter and the 1500 Rs. you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend? You have saved me....

মধুস্দনের এই ঘোর ত্র্দিনে একমাত্র বিভাসাগরই তাঁহাকে আসন্ত্র
মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ দায়িত্বে অমুকূলচন্দ্র
ম্থোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তিন হাজার ও শ্রীশচন্দ্র বিভারত্বের নিকট
হইতে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া মধুস্দনকে পাঠাইয়াছিলেন।
পরে ১৮ মে ১৮৬৫ তারিখে তাঁহাকে এজেন্ট নিষ্কু করিয়া মধুস্দন
ওকালতনামা পাঠাইলে, বিভাসাগ্রর মধুস্দনের বিষয় বন্ধক রাথিয়া
অমুকূলচন্দ্র ম্থোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বারো হাজার টাকা লইয়া
ইউরোপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে পত্তনিদার মহাদেব
চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিভূ দিগম্বর মিত্র উভরোপ-প্রবাস তৃঃখময় হইয়াছিল;
ব্যারিষ্টারি শিক্ষায় বিলম্ব ঘটয়াছিল। মধুস্দন ভেসাই হইতে ২৬
জামুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে বন্ধু গৌরদাসকে লিথিয়াছিলেন:—

You ask me when I mean to return "homewards?" If I had not been cruelly neglected by Mahadeb Chatterjee and Digumber Mitter, I should have been called to the Bar in the course of the present month; but, as it is, I am airaid, I shall have to stop a year or more longer.

তাঁহার ক্রান্সে অবস্থিতির কারণ সম্বন্ধে মধুস্থান ২৬ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখের একথানি পত্তে গৌরদাসকে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিমে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

You are, no doubt, anxious to know why I am here in France. I will tell you. London is not half so pleasant a place to live in as this country and its brutal climate does not agree with Mrs. Dutt's health, though I myself am strong enough for any country under the sun. Besides, here I have greater facilities for mastering French and Italian than there. To these two languages which I already read and write with great ease, I am going (in fact I have already begun ) to add German. So that if you should ever see me again, you will find me a little more learned than I was when we last saw each other. I do not neglect the law altogether, but I have not yet commenced to work away seriously at it. I have neglected some terms, and will have to remain in Europe a little longer, but that is not to be regretted at all. I wish I could live here all the days of my life, with means to take occasional runs to India, to see my friends; but I am too poor for that, though you needn't have very large fortune to do all that. This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Raja of Burdwan ever dreams of! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him half his enormous wealth to command, no. even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty! This is the अवतांच्छी of our ancestral creed. Come hereand you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here, you are the master of your masters! The man that stands behind my chair, when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest-Rajah in India. Every one, whether high or low, will treat you as a man and not a "d-d nigger." But this is Europe, my Boy, and not India.

You date your letter from "Bagerhat." Is that বাবেরহাট on

the banks of the beautiful কবতক, my own dear native river? I was born, you know, at সাধারণাড়ী, scarcely a couple of miles from this বাগেরহাট…

I have had the honour of bowing to, and being bowed to by, the famous Emperor and Empress of the French and you will laugh to hear that I made myself almost hoarse by shouting "Vive l' Empereur, Vive l' Empererice....

I have not been doing much in the poetical line of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away, and I do not know if it will ever come back again. You know I write by fits and starts.

# দান্তে-শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

ক্রান্সে অবস্থানকালে মধুস্থন দান্তে-ষষ্ঠ-শতবার্ষিক জন্মোৎসবের জন্ম একটি কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই, প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধু-স্বৃতি'তে লিথিয়াছেন:—

মধুস্দনের ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে ইটালীর ফ্লোবেন্স নগরে কবিগুক্ত দাস্তের মৃত্যুর ত্রিশত-বাংসবিক মহোংসব চইতেছিল। ততুপলক্ষে মুরোপের নানা প্রদেশের কবিগণ কবিগুক্তর প্রতিসম্মান-প্রদর্শনার্থে কবিতা রচনা করিয়া ইটালীতে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের মধুস্দনও ফ্রান্স হইতে দাস্তের উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করিয়া, তাহা স্বয়ঃ ফরাসী ও ইটালীর ভাষায় কবিতাকারে অমুবাদ করিয়া ইটালীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ইটালীরাজ, বিশ্ববিশ্রুতকীর্ভি ভিক্তর ইমানিউএল (Victor Emmanuel) উক্ত কবিতা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়া মযুস্দনকে স্থীয় স্বাক্ষর (Autograph) সংযুক্ত একথানি পত্র লিথিয়াছিলেন। সেই তুর্গভ পত্র ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোঘের নিকটে ছিল। তাহাতে ভিক্তর ইমানিউএল লিথিয়াছিলেন;—"It will be a ring which will connect the Orient with the Occident."

দাস্তের জন্ম—মে ১২৬৫, এবং মৃত্যু—সেপ্টেম্বর ১০২১। স্থতরাং নগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত "মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎস্বিক" উৎস্ব ঠিক নহে।

### চতুৰ্দ্দশপদী কবিতাবলী

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্থায়, সনেটও মধুস্থদন সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবর্ত্তন করেন ; "চতুর্দ্দশপদী" নামও তাঁহারই দেওয়া। ১৮৬০ খ্রীষ্টান্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মধুস্থদন রাজনারায়ণ বস্ত্রকে একথানি পত্তে লেখেন:—

...I want to introduce the sonnet into our language and, some morning ago, made the following :—

#### কবি-মাতৃভাষা।

নিজাগারে ছিল মোর অম্ল্য-রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিয়ু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইয়ু কত কাল স্থথ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইপ্তদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা গঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লন্দ্রী মোরে নিশার স্থপনে
কহিলা—"হে ব্র্ণস, দেখি তোমার ভক্তি,
স্থেশয় তর প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিথারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian....

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh! what luscious poetry....

ইহার পর অনেক দিন সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা স্থগিত ।
থাকে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভের্সাই অবস্থানকালে আবার তিনি চতুর্দ্দশপদী
কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ঐ বৎসরের ২৬ জামুয়ারি তারিখে
তিনি ভের্সাই হইতে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে আছে—

... I have been for months like a ship becalmed in France. though, thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, viz., Italian, German and French languages,-which are well worth knowing for their literary wealth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and wellcultivated state-intellectual of course. Should I live to meturn. I hope to familiarize my educated friends with these languages. through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. Do you think England, or France, or Germany or Italy wants Poets and Essayists? I pray God, that the noble ambition of Milton to dosomething for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good, inasmuch as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe : but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Here is a bit of "lecture" for

you and the gents who fancy that they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays! I assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called "educated" who is not master of his own language.

again date your letter from "Bagirhat." Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca, the Italian Poet, and scribbling some "sonnets", after his manner. There is one addressed to this very river 4454 | I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, got these sonnets copied and sent to Jotindra and Raj Narain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুৰ্দ্দ-পদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third; I flatter myself that since the day of his death size at never had such an elegant compliment paid to him. There's variety for you, my Friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear Fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. There is no honour to be got in our country without money. If you have money, you are ৰ্ডমামুৰ : if not, nobody cares for you! We are still a degraded people. Who are the "व्याप्त" among us? The nobodies of Chorebagan and Barrabagar! Make money, my Boy, make money! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to

their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done.

গৌরদাস বসাক মধুসুদন-প্রেরিত সনেটগুলি তাঁহার নির্দেশমত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। ২১ মার্চ (১৮৬৫) তারিথে গৌরদাসবাবৃকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, মধুস্দন তাঁহার পত্রে তিনটির উল্লেখ করিলেও মোট চারিটি সনেট পাঠাইয়াছিলেন। সনেট চারিটি যথাক্রমে এইরপ—অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, জয়দেব, সায়ংকাল ও কবতক্ষ নদ। এই পত্র পাঠে জানা যায়, যতীন্দ্রমোহন কবিতা চারিটি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি মধুস্দনের পত্র সহ কবিতাগুলি যথাসময়ে রাজেক্রলাল মিত্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্থ-সন্দর্ভ' \* পত্রিকায় (১৯২১ সংবং, ২ পর্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৬) তল্পধ্যে তুইটি সনেট মুদ্রিত করেন— "কবতক্ষ নদ" ও "স্যায়কাল"। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল যাহা লিথিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

#### চতুৰ্দ্বশপদী কবিতা।

নিমন্ত চতুর্দশপদী কবিতাধর প্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্থদন দত্তকর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শশ্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি ইইয়াছে

<sup>\*</sup> নগেল্রনাথ সোম অমক্রমে 'মধু-স্বৃতি'তে (পৃ. ৩৯৬) 'বিবিধার্থ-সঙ্গু, হে'র নাম করিয়াছেন। 'বিবিধার্থ-সঙ্গু তথন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্তত্তের অমুপযুক্ত অংশু নহে।

অতি অল্প কালের মধ্যে মধুস্থান ভের্সাই নগরে বিসিয়াই শতাধিক সনেট রচনা করেন এবং তাঁহার প্রকাশক কলিকাতার ট্যান্হোপ্প্রেসের স্বত্যাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বস্থ কোম্পানীকে সেগুলি পাঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে আরও কয়েকটি অসমাপ্ত কাব্য ছিল। প্রকাশক এগুলি সমস্তই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের তিনটি ভাগ ছিল—(১) উপক্রম, (২) চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি, (৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি। "উপক্রম" ভাগে লিথোপ্রেসে ছাপা মধুস্থানের স্বহস্তাক্ষরে তুইটি সনেট; "চতুর্দশপদী কবিতাবলি" অংশে ১০০টি সনেট এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি"তে নিয়লিথত খণ্ডিত কবিতাগুলি ছিল:—

১। স্বভ্জা-হরণ। ২। তিলোন্তমা-সম্ভব\*। ৩। নীতিগর্ভ কাব্য—(ক) ময়র ও গৌরী, (খ) কাক ও শৃগালী, (গ) রসাল ও স্বর্ণলতিকা। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে "উপক্রম" ও "চতুর্দশপদী কবিতাবলি" অংশ একত্র হইয়াছে এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" অংশ পরিত্যক্ত ইইয়াছে।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকৃত পক্ষে মধুস্থদনের শেষ কাব্য।

<sup>\*</sup> মধ্পদন 'তিলোডমাসম্ভবে'র ইংরেজী অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধ্বল-গিরির বর্ণনাট্কু অনুদিত হইয়াছিল। ইহা ১৮৭৪ খ্রীষ্টান্দের আগষ্ট সংখ্যা Mookerjee's Magazine-এ মুক্তিত হয়।

#### বাারিষ্টারি পরীক্ষায় সাফল

ব্যাবিষ্টারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার মানসে ১৮৬৫ ঞ্জীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মধুস্থন পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। লণ্ডনে অবস্থিতিকালে তাঁহার সহিত "পণ্ডিতচ্ডামণি" গোল্ডষ্টু করের পরিচয় হয়। গোল্ডষ্টু কর তাঁহাকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকের অবৈতনিক পদে প্রতিষ্টিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুস্থন এই পদ প্রত্যাধ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার পক্ষে তথন অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গের ১৭ জামুয়ারি ১৮৬৬ তারিখে তিনি লণ্ডন হইতে বিদ্যাসারকে লিখিয়াছিলেন:—

I have even refused the offer of the Bengali Professorship at University College, London, a post of great honour and dignity though without a salary. Dr. Goldstucker (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary....The Doctor is a profound Sanskrit scholar and loves all Hindus.

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর মধুস্থান গ্রেক্স ইন্ হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার পর তিনি ফ্রান্সে চলিয়া যান। 'মেখান হইতে পরীক্ষার ফল ও ম্বনেশ প্রত্যাগমনের সম্বন্ধ সরবর্তী ১ই ডিসেম্বর তারিখে বিভাসাগরকে লেখেন:—

I hope you have received my letter via Bombay announcing my call to the Bar on the 17th ultimo. I have allowed some mails to leave without writing, for I have been looking out for letters and money from you. I am now in France with my family, for we can live here for less money than in England. If the mail now approaching us fast, bring money,

I hope to leave Europe by the Bombay Steamer of the 5th January and reach Calcutta about the early part of February, just to see our Indian winter expire.

I think it would be better for me to leave my family here till I am well-settled in Calcutta. Living in France is cheap and I could not start in life as a Barrister in a becoming style for a time unless I had more money, than I am afraid, you could raise for me. As a single man, I could live anywhere and in any way I chose:-the case would be far different with a wife and children. I earnestly entreat you not to fancy that I am capable of treating your advice lightly; but in this matter, I think you are misled by the idea that living in Europe is dear. However strange the assertion might appear to you, I assure you that Europe is the cheapest quarter of the globe in many respects. When, I reach Calcutta. I hope to hire the upper storey of some house with an Attorney's or other office below, furnish a few rooms decently and live with a cook and Khitmutgar till "briefs" begin to come in. Mrs. Dutt could live here very comfortably for 250 or 300 Rs. a month. I would rather that things went on this way till next winter.

I must now proceed to draw your attention to a much serious subject. I need scarcely tell you that you are my only friend. I am about to undertake a long voyage by sea. Life is uncertain. "In the midst of life we are in death." Should anything happen to me, my wife and children will have no one to look to but yourself....

I cannot conceal it from myself, that in order to get into the profession, I have well-nigh beggared myself. It now remains to be seen এ বুকে কি কল কলিবে! But there is no use of despairing. If I had been a single man, I should have marched out fearlessly, for I am not naturally timid; but it's a serious thing to have a wife and little children, all unable to help themselves, in case of any emergency.

I must now trouble you, my dear Friend, to send Mrs. Dutt

£ 50 on receipt of this, for the money I leave for her will not be sufficient till my arrival...

প্রবাদে পাঁচ বংসর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কাটাইয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্তাকে ফ্রান্সে রাখিয়া, মধুস্বদন ৫ জাহুয়ারি ১৮৬৭ তারিখে মার্লেই বন্দর হইতে স্বদেশাভিমুখে যাতা করিলেন।

### **সদেশ-প্রত্যাগমন**

### ব্যারিফারি

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই মধুস্থদন ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন। স্পেন্সেস হোটেলে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। তিনি ব্যারিষ্টার-রূপে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভের জন্ম ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিথে দিগম্বর মিত্র ও আরও কয়েক জনের স্থপারিশ-পত্র সহ প্রধান বিচারপতি সার্ বার্নেস পীককের নিকট যে আবেদন করেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

Having had the honour of being called to the Dogree of a Barrister by the Hon'ble and Ancient Society of Gray's Inn, I humbly solicit the favour of being admitted as an advocate of the High Court.

I became a student in Michaelmas Term 1862 and was called to the Bar in Michaelmas Term 1866. My name stood on the roll for seventeen Terms as I was obliged to reside on the Continent for a time on account of ill health. The number of Terms, which I formally kept was ton. I attended public lectures for a whole educational year and studied with a Barrister of our Inn.

মধুস্থদনের হাইকোর্ট-প্রবেশে বিদ্ন ঘটিল। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করা হউক—বিচারপতিদের কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ

করিলেন। এই কারণে "Character and good repute" সম্বন্ধে হাইকোর্ট তাঁহাকে আরও স্থপারিশ-পত্র পাঠাইতে লিখিলেন।

এই প্রসঙ্গে ১১ এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে বিদ্যাদাগরকে লিখিত মধুস্দনের একথানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

...This morning I called on the Punditjee who told me that my only chance was to get as many certificates as I could from the most known members of the native community....Sumbhonauth says that our enemies seem to have won the ears of the Judges and that the antidote must be as strong as the poison. He wants you to come to Calcutta; I scarcely know what to say myself. I am sure I have given you too much troubles already. We must go up with our papers early next week, for no time is to be lost. If you can't come, you had better send me a testimonial by return of post. I shall try to do what I can with Digumber, though (as you know) I don't like him much. I don't think he is very sincere. Sumbhonauth said এ বিবরে না জিড লে আর মান পাক্রে না " He has great hopes of success if he be properly backed.

রাজা কালীকৃষ্ণ, রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিছাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি গণ্যমান্ত লোকের স্থপারিশ-পত্ত মধুস্থদন ২৫এ এপ্রিল তারিথে হাইকোর্টের পাঠাইয়া দিলেন। এবার হাইকোর্টের বিচারপতিরা সম্ভুষ্ট হইলেন। ৩রা মে তারিথে হাইকোর্টের Full Bench নিম্নলিখিত প্রস্থাব গ্রহণ করেন:—

Resolved that Mr. Datta be admitted an advocate of the High Court on the strength of his certificate of call and the testimonials now submitted.

মধুস্দন ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন। একা থাকিলেও তিনি স্পেন্সেস হোটেলে তিনথানি বড় বড় ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ ঘন ঘন পানভোজনে পদ্পিতৃপ্ত হইতেন; এই সকল ব্যাপারে প্রচুর মন্থও ব্যয়িত হইত। মাসে তাঁহার হাজার টাকার কমে চলিত না। ইহার উপর তাঁহাকে জ্বী-পুত্ত-কল্যার জন্ম ইউরোপে মাসে মাসে তিন-চারি শত টাকা পাঠাইতে হইত। মধুস্দন কোনরপেই ব্যয় সক্ষোচ করিতে পারিলেন না। ইউরোপ-বাসে তাঁহার যে ঋণ হইয়াছিল, তাহা শোধ না হইয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এদিকে তাঁহার জ্বী-পুত্ত-কল্যা যথাসময়ে টাকা না পাওয়ায় প্রবাসে বিষম সহুটে পড়িলেন। মধুস্দন আবার বিভাসাগরকে শ্বরণ করিলেন; তিনি লিখিলেনঃ—

I am glad you are better, for I want you to get me a thusand Rs. from Onoocool for Europe. Ir you had been a vulgar or common man like most of those who surround you, I should hesitate to ask you to involve yourself again on my account, especially as old Sirish is assuming war-like attitudes. But though a Bengali, you are a man, and I believe you would risk anything to help a friend in such distress as I am! My poor wife is almost as badly off as I was when I first wrote to you, and I am perfectly helpless. What money I am making this month, I am paying to my hotel people, for I do not like the idea of being indebted here. Something is due to my position and some sacrifices are necessary....I have been very thoughtless perhaps, and have not managed matters well; but don't punish innocent people for my folly. If you don't get me this money before the French mail of the 25th, they will nearly perish in Europe ....

...You and I—my good Vid.—have often done desperate things, and looked to the chapter of accidents to neutralize the effects of our *benevolent* folly. What has been the result? You are the greatest Bengali that ever lived and people speak of you with glowing hearts and tearful eyes; and even my worst enemies dare not say that I am a bad fellow!—Be bold

and help again one who loves you and has no friend who seems to care for him except yourself—('মধ্-মুডি', পু. ৪৫৭-৫৮')

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভাসাগর অপরের নিকট হইতে টাকা লইয়া
মধুস্থানকে বিপদের সময় ঋণদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তমর্ণদিগের
মধ্যে শ্রীশচক্র বিভারত্ব ও অন্থক্লচক্র মুখোপাখ্যায় টাকা মিটাইয়া দিবার
জন্ম পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। উত্তমর্পদিগের তাগিদে উত্যক্ত
হইয়া বিভাসাগর মধুস্থানকে এই পত্রগানি লেখেন:—

সাদর সপ্তাবণমাবেদনম্—অন্ত সাত দিন হইল বর্দ্ধমানে আসিয়াছি,
এ পর্যান্ত তাদৃশ উপকার বোধ হয় নাই। আসিবার পূর্বে আপনাকে
কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, এক্ষয় লিপি দ্বারা
জানাইতেছি। অনেকের এরপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোন
ক্রমে তাহার অন্তথা ভাব ঘটে না, স্বতরাং তাঁহারা অসন্দিশ্বচিত্তে আমার
বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। লোকের এরপ বিখাসভাজন
হওয়া যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্পে সেই
বিখাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্বলক্ষণ ঘটিয়াছে।

যংকালে আমি অনুকৃল বাবুব নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরার
যথন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তথন যথাকালে টাকা না পাইলে
পাছে আপনার ক্ষতি বা অস্তবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অয় কোন উপায়
না দেখিয়া প্রশাচন্তের নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়া টাকা
পাঠাইয়া দি। তাঁহার ধার অরায় পরিশোধ করিব এই অঞ্গীকার ছিল।
কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঞ্গীকারভ্রাই হইয়াছি এবং প্রশাচন্ত্র ও অমুকৃল
বাবু সম্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, ভাহায়
কোন সংশর নাই।

একণে কিরূপে আমার মান বকা হইবেক, এই ত্রভাবনায় সর্বকণ

আমার অস্ত:করণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এন্ত প্রবল হইতেছে যে রাজিতে নিজা হয় না। অন্তএব আপনার নিকট বিনর বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোবোগ করিয়া তরায় আমায় পরিজ্রাণ করেন। পীড়া শাস্তি ও. স্বাস্থ্য লাভের নিমিন্ত পশ্চিমাঞ্চলে বাওয়া এবং অস্তত: ছয় মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আনিনের প্রথম ভাগে যাইব স্থির করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোন মভেই বাইতে পারিব না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন, অধিক আর কি লিখিব, আমি নিজে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কার্য্য শেষ করিয়া লইব, আমার শরীরের বেরুপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না। অনেক লিখিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু অস্ত্রন্থতাবশতঃ পারিলাম না। কিমধিকমিত—

ভবদীয়স্ত— শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

এই পত্তে মধুস্থদন মশ্মাহত হইলেন; তিনি বিভাসাগরকে লিখিলেন:—

Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you, of course you have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden. Srish has written to me offering 21,000. But don't you think Onookool would advance fresh money enough to pay off that man and hold the property by way of mortgage—usufructuary mortgage—I paying him the difference in the interest? If we can in this way save the estate let us do so, if not let them go. I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do next Saturday,—("我有意,可. 800.)

বিভাসাগর ও মধুস্দনের চরিতকারগণ লিথিয়াছেন যে, মধুস্দন ঋণস্বরূপ বিভাসাগরের নিকট হইতে যে টাকা লইয়াছিলেন, তাহার সবটা শেষ-পর্যান্ত পরিশোধ করিতে পারেন নাই। অনুক্লচক্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচক্র বিভারত্ব প্রভৃতির নিকট ধার করিয়া বিভাসাগর বিপন্ন মধুস্দনকে সাহায্য করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার মহত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুস্দন আর যাহাই হউন, অক্বতক্ত ছিলেন না; তিনি স্বীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিভাসাগরকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন।

১৩ মাঘ ১২৭৪ তারিথে লিখিত একথানি কবালার দারা মধুস্থান চক মুনকিয়া ও চক গদারডাঙ্গা—এই উভয় মহাল মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্থ্রী মোক্ষদা দেবীকে কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রয় করিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিথে এই দলিল রেজেট্রীকৃত হয়। ইহার কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

…এইক্ষণ আমি শ্রীযুত বাবু অনুকৃলচক্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রায় ১৯০০ ্ উনিশ হাজার টাকার দাইক হইরাছি—তাহা পরিশোধের জক্ত আমি উক্ত উভয় মহাল সংক্রাস্ত আমার দরহস্ত হকুক মবলগে ২০০০ ্ বিশ হাজার টাকা মূল্যে আপনার নিকট বিক্রয় কবিলাম।…\*

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মধুস্থদনের পত্নী হেন্রিএটা পুত্রকন্তা সহ কলিকাতা আসিয়া পৌছিলেন। নিয়মিতভাবে অর্থ না পাওয়ায় ইউরোপে তাঁহারা অস্থবিধা ভোগ করিতেছিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই মধুস্থদন হোটেল ত্যাগ করিয়া ৬ নং লাউডন খ্রীটের উন্তানবেষ্টিত দ্বিতল ভবন ভাড়া করেন। ব্যারিষ্টারিতে তথন তাঁহার মন্দ আয়

<sup>\*</sup> সমগ্র দলিলথানি ১৬৬৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র ৯৭০-৭১ পৃষ্ঠার মুক্তিত ইইরাছে।

হইতেছিল না। মকদমা উপলক্ষে তিনি মধ্যে মধ্যে মফস্বলেও যাইতেন। কিন্তু শুধু গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বৃদ্ধি বা কল্পনা থাকিলেই আইন-ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায় না। বিচারপতিদের মন-রাথা কথা বলিয়া ব্যারিষ্টারি-স্থলভ কার্য্যসিদ্ধির কৌশলগুলি মধুস্থদন আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। বিকৃত কণ্ঠস্বরও তাঁহার ভাষণ হৃদয়গ্রাহী হইবার পক্ষে অস্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

# হাইকোর্টে চাকুরী

এক কথায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে মধুস্দনের আশাহ্মরপ উন্নতি হয় নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়। হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্দিল আপীলের অন্থবাদ-বিভাগে পরীক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে তাঁহার নিয়োগে 'ইংলিশম্যান' ১৩ জুন ১৮৭০ ভারিথে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিপিয়াছিলেন:—

The appointment of Mr. M. S. Datta, Barrister-at-law, to the post of Examiner of the Privy Council Records in the High Court, appears from every point of view quite unobjectionable. The duties pertaining to this office are of great importance, and can only adequately be discharged by an officer of approved ability and high professional character. A better choice therefore could hardly have been made, nor would it be easy to find another Native gentleman so thoroughly intimate with the English language.

এই পদের বেতন ছিল এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা। ইহাতেও মধুস্থদনের আর্থিক অনটন ঘুচিল না। তিনি প্রায় ত্ই বৎসর পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন।

W. W. Ali

# 'হেক্টর-বধ'

বিলাত-প্রত্যাগমনের পর মধুস্দনের অর্থচিস্তাই প্রবল হইয়াছিল
সত্য, কিন্তু তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করেন
নাই। লাউডন খ্রীটের বাটীতে অবস্থানকালে, ১৮৭১ খ্রীষ্টান্দের ১লা
সেপ্টেম্বর মহাকবি হোমারের 'ঈলিয়াস' নামক. মহাকাব্যের উপাখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়া মধুস্দন বাংলায় 'হেক্টর-বধ' প্রকাশ করেন।
প্রায় চারি বংসর পূর্বে তিনি পীড়িতাবস্থায় ইহা রচনা করেন।
প্রক্রথানি তিনি বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।
'হেক্টর-বধ' উপহার পাইয়া, ২৮ মার্চ ১৮৭২ তারিখে চুঁচুড়া হইতে
ভূদেব যে পত্রথানি মধুস্দনকে লেখেন, তাহা সে সময়ের 'এডুকেশন
গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রে ভূদেব লেখেন:—

তুমি স্থপ্রণীত হেক্টরবধ কাব্যগ্রন্থে আমার নামোল্লেথ করিয়া আমাদিগের পরক্ষার সভীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কথনই সেই সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিশ্বত হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবনস্থলভ প্রবলতর আশা প্রণাদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উল্লত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্ঠান্তই বিশেবরূপে তৎসমূদরের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবনকালের ভাব আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তথন আমাদিগের পরক্ষার কত কথাই হইত,—কত পরামর্শ ই হইত,—কত বিচার ও কত বিতপ্তাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে পূত্মি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বন্ধাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন আমার যে বন্ধন হয়ণা হইত, ভাহা কি তোমার শ্বন হয় প্ আহা! তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রম্ব

আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সম্বর্দ্ধনপূর্বক বাঙ্গালার অধিতীয় মহাকবি হইবে ? সেই সমরে তুমি ষে সকল স্থল্ম ইংরাজী পছা রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তথন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে ; কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা হেক্টরবধ হইবে তাহা আমি স্থপ্পেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিথিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। কলতঃ, তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তথন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ব্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনক্ষজীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই তোমার এই বিজ্ঞাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এবক্সভ্নিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।…

#### ঢাকায় সম্বৰ্দ্ধনা

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জান্থয়ারি (?) মাসে একটি মকদ্দমা উপলক্ষে পীড়িত অবস্থায় মধুস্থদনকে ঢাকায় প্রায় ১০ দিন অবস্থান করিতে হয়। এই সময় ঢাকাবাসীরা পোগোজ স্কুলে তাঁহাকে একথানি মানপত্র প্রদান করেন। অভিনন্দন-পত্রের থসড়া না-কি কালীপ্রসন্ধ ঘোষ বিভাসাগর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সম্বর্দ্ধনা-প্রসঙ্গে যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা আমি ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিথের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। বিবরণটি এইরূপ:—

শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাঁহাকে একথানি আডেস দেন। তথন একজন বক্তৃতা কালীন বলেন যে "আপনার বিভা বৃদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিরাছেন শুনিয়া আমরা ভারি ছংখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে এম গেল।" মাইকেল মধুস্থদন ইহার উত্তরে বলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন এমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ এমটি হওয়া ভারি অক্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাথিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক থানি আর্শি রাথিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইছা যে[মনি] বলবং হয় অমনি আর্শিতে মৃথ দেখি। আরো, আমি স্বন্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশেহর।"

মধুস্দনের চরিতকারেরা মধুস্দনের ঢাকা-গমনের তারিথ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সালটি যে ভূল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

'ঢাকা প্রকাশে'র ভৃতপূর্ব সহকারী সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক মধুসুদনের ঢাকা-গমনের একটি বিবরণী লিথিয়াছেন; তিনি বলেন:—

ঢাকায় মাইকেল—মাইকেল একটি মোকদ্বমা উপলক্ষে ঢাকায়
আসিয়া আবমাণিটোলা পোগজ সাহেবের বাড়ীতে থাকেন। তাঁহার
অভ্যর্থনার জন্ম ঢাকায় ছটি সভা হয়। একটি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলগৃহে
এবং অপরটি ঢাকা পোগজ স্কুলে। সে সভায় ঢাকার যাবতীয় বিশিষ্ট
লোক উপস্থিত ছিলেন। হরিশ্চক্র মিত্র, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকও
ছিলেন। অভ্যর্থনা পত্রও দেওয়া হইয়াছিল। 'ঢাকাপ্রকাশ' কার্য্যালয়ে
তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ম একটি party (সম্মিলন) হইয়াছিল। কবি
গোবিন্দ রায় সে সময়ে 'ঢাকাপ্রকাশে'র সম্পাদক ছিলেন। আমি
তাঁহার সহকারী ছিলাম।

একদিন মাইকেল তাঁহার বাসায় হরিশ্চম্রের সঙ্গে সাহিত্যবিষয়ক গল্প করিতে করিতে সেথানেই একটি কবিতা লেখেন এবং কবি হরিশ্চম্রুও তৎক্ষণাৎ তহুত্তরে একটি কবিতা লিখিরা মাইকেলকে দেন। কবিতা ছটি আমার মনে পড়িতেছে 'হিন্দু-হিতৈবিণী'তে ছাপা হইরাছিল। সেসময় এ কাগজের সম্পাদক কবি হরিশ্চম্র ও তাঁহার সহকারী ছিলেন রাধারমণ ঘোষ।—'মধু-শ্বতি', পূ. ৫৩৫।

মধুস্থান নিম্নলিখিত কবিতায় ঢাকাবাসীর সম্বর্জনার উত্তর দিয়াছিলেন:—

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ স্কন্দর স্থানে
ফুলবুস্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী ( থাকে এইথানে )
নিত্য-অতিথিনী তব দেবা বীণাপাণি।
প্রীড়ার ছর্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অপিলা মোরে ( বিধির বিধানে )
তব করে, হে স্কন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে ?
বৈপায়ন হলতলে কুকুকুলপতি ?
যুগে যুগে বস্ক্ররা সাধেন মাধ্যে,
করিও না ঘুণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

## পুরুলিয়া গমন

১৮৭২ খ্রীষ্টান্দের প্রারম্ভে মধুস্থান কোন মকদ্দমা উপলক্ষে পুরুলিয়া গিয়াছিলেন। তথাকার খ্রীষ্টায় মগুলী তাঁহাকে মিশন হাউনে অভিনন্দিত করেন। এই উপলক্ষে মধুস্থান একটি চতুর্দ্দশাদী কবিতা রচনা করেন; উহা সে সময়ে মিশনরী-পরিচালিত 'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্তের এপ্রিল ১৮৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুরুলিয়ায় অবস্থানকালে মধুস্থান একটি বালকের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণে ধর্মপিতার (godfather) কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন, তাহাও 'জ্যোতিরিঙ্গণে' (নবেম্বর ১৮৭২) প্রকাশিত হইয়াছিল।

## পঞ্চকোটের আইন-উপদেষ্ট।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মধুস্থদন পঞ্চলেট রাজ্যের আইন-উপদেষ্টা (Legal Adviser) নিযুক্ত হন। তিনি তখন ভগ্নস্বাস্থ্য; বোধ হয়, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই রম্য প্রদেশে কর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজার আচরণে বিরক্ত হইয়া মাস-কয়েক পরেই তিনি কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাজা প্যারীমোহন তাঁহার শ্বতিকথায় বলিয়াছেনঃ—

The one that I at present recollect was in connection with his appointment as legal adviser of the Raja of Purulia. He said that after he was for a few days with the Raja, the idea struck him that he could be happily compared to a street-hydrant of the Calcutta Water Works. Anybody who chose had only to pull it by the ear and then drink his fill! Mr. Datta was obliged to give up the appointment after a few months' service.

He found it intolerable and quite at the mercy of the Raja's barber and other menials, a whispered hint from whom was enough to mar the fortunes even of his high officials. Mr. Datta began to grow worse after he left the Raja's service.—বেগীকাৰাণ বয়: 'জীবন-চ্বিড', ৪ৰ্থ সং, পূ. ৬৬৬।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে মধুস্থান পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু তথন তাঁহার অনবত স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তিনি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত।

## 'মায়া-কানন' ও 'বিষ না ধনুগুৰ্ণ'

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কয়েক জন ধনী মিলিয়া কলিকাতায় একটি ইংরেজী ধরণের সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। ইহারই নাম বেন্দল থিয়েটার। ছাতৃবাবুর দৌহিত্র শরচ্চক্র ঘোষ ইহার ম্যানেজার ছিলেন। থিয়েটারের উচ্চোক্তারা নানা বিষয়ে মধুস্থানের পরামর্শ লইতেন। অমৃত্লাল বস্থ তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—

মাইকেল মধুস্থানের পরামর্শে থিয়েটরে অভিনেত্রী লওয়া স্থির ছইল। তিনি বলিলেন 'ডোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর থোল; আমি ভোমাদের জন্ম নাটক রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল ছইবে না। মাইকেল ও শবৎ বাব্র ভগ্নীপতি Mr. O. C. Dutt (৺উমেশচক্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন।…('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পু. ১৩১)

ইতিপূর্ব্বে সাধারণ রন্ধালয়ে খ্রীলোকের ভূমিকা পুরুষ কর্তৃকই অভিনীত হইত। মধুস্থানেরই পরামর্শে এই নৃতন নাট্যশালায় সর্ব্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মধুস্থানের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' লইয়াই বেন্ধল থিয়েটার প্রথম আসরে অবতীর্ণ হন, এবং তাঁহার রচিত এই নাটকেরই স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনেত্রীর দ্বারা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্পক্ষ অভিনয়োপযোগী তৃইখানি নাটকের জন্ত মধুস্দনকে ধরিলেন। মধুস্দনের স্বাস্থ্য তথন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর অর্থাভাব। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অত্যে "উপযুক্ত মূল্য দিয়া ও পীড়াকালীন সাহায়্য দান করিয়া" তাঁহাকে সম্মান করিয়াছিলেন। মধুস্দন পীড়িত-শয়ায় 'মায়া-কানন' নামে একথানি সম্পূর্ণ নাটক এবং 'বিষ না ধয়প্তর্ণ' নামে আর একথানি নাটকের কতকাংশ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। মধুস্দনের মৃত্যুর পর, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'মায়া-কানন' বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ:—

বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও স্থাসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুস্পন দন্ত পীড়িত-শ্যায় শয়ন করিয়া 'মায়াকানন' নামে এই নাটকথানি রচনা করেন। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই তাঁহাকে ছইথানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অফুরোধ করিয়াছিলাম। তদহুসারে তিনি 'মায়াকানন' নামে এই নাটক ও 'বিব না ধহুগুণ' নামে আর একথানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অপ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া একী পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া আমরা উভয়েই ঐ ছই নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি।

…গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এথানি প্রকাশ করিতে পারা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। … সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীষ্ক্ত ভূবনচন্দ্র মুগোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আতোপাস্ত দেখিয়া দিয়াছেন। 'বিষ না ধম্পুর্ণ' সমাপ্ত করিয়া শীঘ প্রকাশ করা যাইবে। কলিকাতা। পৌষ,—১২৮০। শ্রীশরচন্দ্র ঘোষ। শ্রীঅধিলনাথ চট্টোপাধার। প্রকাশক।

নগেল্রনাথ সোম ('মধু-স্বৃতি', পৃ. ৫২৭) ও অধ্যাপক শ্রীপ্রায়রঞ্জন সেন (Western Influence In Bengali Literature, pp. 237-38) লিখিয়াছেন যে, মধুস্বন 'মায়া-কানন' সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা ঠিক নছে। সোম মহাশম আরও একটু ভূল করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন, "মধুস্বনের শেষ নাট্যস্থতি 'মায়া-কানন' লইয়া বঙ্গরঞ্জ্মির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট প্রথমে রক্ষ্ত্মে অবতীর্ণ হন। মধুস্বনন তথন ইহজগতে নাই।" ('মধুস্ব্বিত', পৃ. ৫২৭) বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয়—১৬ আগস্ট ১৮৭৩ তারিখে, 'শর্মিষ্ঠা নাটক' লইয়া মধুস্বন্দনের অপোগগু সন্তানগণের সাহায়ার্থা। ইহার অনেক পরে, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্বের ১৮ই এপ্রিল 'মায়া-কানন' সর্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৫৯-৬০ ক্রষ্টব্য)

# শেষ-জীবন

মধুস্দনের আয়- স্থিয় ঢলিয়া পড়িল। বোগের যন্ত্রণা, তত্পরি ঋণের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি কিছু দিনের জন্ত অন্তর্জ্ঞ গমন করিতে মনস্থ করিলেন। ১৮৬৯ ঞ্জীষ্টাব্দে একবার তিনি মাস-তিনেকের জন্ত গঙ্গাভীরবর্ত্তী উত্তরপাড়া-লাইত্রেরি-ভবনের দ্বিতলে বাস করিয়াছিলেন; এবারও তিনি জমিদার জয়ক্রফ মুখোপাধ্যায়ের সাদর আহ্বানে তথায় সপরিবারে গিয়া উঠিলেন (এপ্রিল ১৮৭৩)। মধুস্দনের এই পীড়িত্যবস্থায় জয়ক্রফের পৌত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহার তত্বাবধান

করিতেন; বন্ধুরাও মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন। তিনি ক্রমেই উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পত্নী হেন্রিএটাও বিষম জ্বরে শ্ব্যাশায়িনী হইলেন। এই সময়ের এক দিনের ঘটনা গৌরদাস বসাক তাঁহার শ্বতিকথায় বলিয়াছেন, নিয়ে উদ্ধৃত হইলঃ—

I shall never forget the heart-rending sight I witnessed on the last occasion on which I visited Modhu in the rooms of the Uttarparah Public Library, where he was staying for a change. He was in bed, gasping under the excruciating effects of his disease, blood oozing from his mouth, his wife lying in high fever on the floor. Seeing me enter the room, Modhu sat up a little and burst into tears. The pitiable condition of his wife had unmanned him, he heeded not his own pangs and sufferings; "affliction in battalions" were the words he uttered. I knelt down to feel her pulse and temple; she pointed with her finger towards her husband, heaved a deep sigh and sobbed out in a low voice, "Look to him, tend him, leave me alone. I care not to die!"

রোগের প্রশমন হইল না দেখিয়া মধুস্দন ও তাঁহার পত্নী পীড়িতাবস্থায় ইটালি বেনিয়াপুকুর রোডের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তাঁহারা তুই তিন সপ্তাহ কাটাইয়াছিলেন মাত্র। অতঃপর মধুস্দনের শেষ কয়টি দিনের করুণ কাহিনী আমরা 'মধু-স্মৃতি'-প্রণেতা নগেক্তনাথ সোমের ভাষায় বর্ণনা করিব।

"হেন্বিয়েটা যদি স্বস্থ থাকিতেন, তাহা হইলে মধুস্দন পত্নীর সেবা-শুশ্রমা লাভ করিয়া, ইটিলীর বাটীতেই তহুত্যাগ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অক্তরপ। বেনিয়াপুকুরের বাটীতে মধুস্দনের স্থাচিকিৎসা সম্ভবপর নহে ব্ঝিয়া, তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষ চিস্তিত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে অন্তিম কালে মাইকেল মধুস্নের চিকিৎসা ও সেবার ক্রাট না হয়, তজ্জন্তা ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার

মনোমোহন ঘোষ ও মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক প্রাসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী পরামর্শ করিয়া, মধুস্থানকে জেনারেল হাসপাতালে রাথিয়া চিকিৎসা করাইবার বাসনা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও এক অন্তরায় ছিল। জ্বেনারেল হাদপাতালে ইংরেজ ও য়ুরোপীয়েরাই চিকিৎসিত হইতেন। সে সময়ে য়ুরেশীয়ান, য়িত্তদী, পার্নী, এবং বিলাত-প্রত্যাগত দেশীয় খ্রীষ্টানদিগকে সেথানে লওয়ার রীতি ছিল না। কিন্তু ডাক্তার স্থ্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীর এবং অন্তান্ত হুই-একজন উচ্চ ইংরাজ রাজ-কর্মচারীর বিশেষ অন্থরোধে তাঁহাকে Alipore General Hospital Indoor patient করা হইয়াছিল। কামেই পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় বিদূরিত হইয়াছিল। তৎকালে স্থপ্রসিদ্ধ ইংরেজ-ভিষক ডাক্তার পামার (W. J. Palmer M. D.) জেনাবেল হাসপাতালের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পূর্বের মধুস্থদনের পরিবারে চিকিৎসা করিতেন বলিয়া, ইহার সহিত মধুস্থদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্থতরাং মধুস্থানের পক্ষে সে সময়ে যতদূর পর্যান্ত উৎকৃষ্ট চিকিৎসা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার ক্রটি হয় নাই\*।...

"১৮৭৩ খ্রীষ্টান্দের জুন মাদের শেষভাগে মৃমূর্ মধুস্দনকে তাঁহার কুটুম ও বন্ধুগণ জেনারেল হাসপাতালে লইয়া গেলেন।…

<sup>\*</sup> বোগীক্রনাথ বহু 'মাইকেল মধুহদন দত্তের জীবন-চরিতে' ( ৪র্থ সং, পৃ. ৬১৪ )
লিথিরাছেন :—"ওঁহারা বদি, কোনরূপে মধুহদনের দাতব্য-চিকিৎসালরে মৃত্যু নিবারণ
করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গসমাজ একটা গুরুতর লক্ষা হইতে রক্ষা পাইত।
বঙ্গদেশের আধুনিক সমরের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যে অনাথ ও ভিক্তুকদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ
করিয়াছেন, পরে, কবির বর্ণমন্ন প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেও এ কলক্ষ মোচন হইবে না।"
বক্ষ-মহাশরের এই উজি মোটেই সমীচীন হয় নাই। কলিকাতার যত দূর স্থাচিকিৎসা
সক্ষব মধুস্দনের বন্ধুরা তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—জীত্র-

"মধুস্দন যে কয়দিন হাসপাতালে ছিলেন, সে কয়দিন, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ, এবং অনেক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রত্যহই দেখিতে য়াইতেন। তিনি তাঁহাদের সহিত নিজের অতীত জীবনের আলোচনা করিতেন, এবং অনেককে সহপদেশ দিতেন। যখন একটু ভাল থাকিতেন, তখন তাঁহার স্বভাব-জাত সরস কথাবার্তায় সকলকে বিমোহিত করিতেন। হাসপাতালে আসিয়া মধুস্দন প্রথমে হুই-চারি দিন একটু ভাল ছিলেন; •••

"এদিকে ত মধুস্দনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। ওদিকে বেণিয়াপুকুরে তাঁহার পত্নীর রোগের অবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইল।
স্বামী-বিরহিতা অভাগিনী মৃত্যুশ্যায় মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া,
১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন, বৃহস্পতিবার, স্বামীর মৃত্যুর তুই দিন
প্রেই মর্ত্রাধাম পরিত্যাগ করিয়া, এই অশান্ত সংসারে চির-অশান্ত
মধুস্দনের নিমিত্ত শান্তির নীড় রচনা করিবার জন্তু, অধীরা হইয়া
পলায়ন করিলেন। মধুস্দন পত্নীর সহিত পৃথিবীতে শেষ সাক্ষাৎ
করিতে পান নাই। তাঁহার সতীলক্ষ্মী পত্নীর শবদেহ সমাধিস্থ করিবার
নিমিত্ত জে, লিউইস্ এণ্ড কোম্পানী তাঁহার শববাহী শকটে লোয়ার
সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গেলেন।…

"হেনরিয়েটার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মধুস্পনের এক পূর্বতন কর্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় প্রভুকে তাঁহার পত্নীবিয়োগ-বার্তা জ্ঞাপন করিল। মৃম্যু, আর্ত্ত মধুস্পন শুক্ষকঠে, রুদ্ধরে কেবল বলিলেন, 'জগদীশ! আমাদিগের ছই জনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্তরই হেন্রিয়েটার অত্বর্তী হইব।' এই শোক-সংঘাতেই মধুস্পনের জীর্ণ বক্ষপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল!…

"দেই নিশীথের ঘন অন্ধকারে, বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে, মান বদনে वााविष्टोव भरनारभाइन छाय, भश्रुम्हरनद छ्हे अन वकुरक मह्म नहेशा আলিপুরের চিকিৎসালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন । ... তাঁহারা ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধুস্থদনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মুমুর্ মধুস্দন মৃদিত নেত্রে শ্যায় শায়িত হইয়া আছেন। জনৈক বালক-ভূত্য তাঁহার भशाजित विभिन्न । जाँशानित भन्भक कर्ल श्रविष्ठे दरेवामाज মধস্থদন চক্ষু চাহিয়াই অতি উৎক্ষিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্যোচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই ? কে কে, উপস্থিত ছিলেন ? বিছাসাগর, যতীক্র ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি ?' মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, 'স্কলই নির্বিত্নে সম্পন্ন হইয়াছে: কোন ত্রুটিই হয় নাই। বিছাসাগর প্রভৃতিকে সংবাদ প্রেরণের সময় হয় নাই।' এই কথা শুনিয়া মধুস্থদন কিয়ৎকাল স্তর্জ হইয়া বহিলেন। পরে মনোমোহনকে বলিলেন, 'তুমি ত শেক্সপিয়ার পড়িয়াছ, সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয় ?' মনোমোহন धाय विलालन, '(कान क्याँठ भरकि १' यश्युलन,—'(लडी मार्कावराथव মৃত্যুতে ম্যাক্বেথ যাহা বলেন ? আমার স্বৃতিলোপ হইয়া আসিতেছে. কোন কথাই আর আমার স্মরণ হয় না। এই বলিয়াই তিনি ম্যাকবেথের নিম্নোদ্ধত উক্তিগুলি স্থম্পষ্টরূপে আবৃত্তি করিলেন;—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, Greeps in this petty pace from day to day, To the last syllable of recorded time; And all our yesterdays have lighted fools. The way to dusty death. Out, out—brief candle, Life's but a walking shadow; a poor player, That struts and frets his hour upon the stage, And then is heard no more; it is a tale. Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing—

"মৃতকল্প মধুস্দনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃত্তি শুনিয়া মনোমোহন ঘোষ বিচলিত হইয়া বলিলেন, 'এ সকল কথায় কায় নাই। আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।' এই কথায় ঈষৎ হাসিয়া মধুস্থদন বলিলেন, 'ডাক্তার পামার অভ যথন আমার প্লীহা ষ্কুতের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আদেন, তথন আমার নির্বন্ধতাতিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, আর হুই-তিন দিনের মধ্যেই আমাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখ, আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ। You see, Monu, my days are numbered, my hours are numbered, even my minutes are numbered. একণে আমার এই শেষ অনুরোধ যে, ভোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্র ছটি ভোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তমনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি। If you have one bread, you must divide it between yourself and my children; if you say, you will, I depart with consolation.' প্রত্যন্তরে মনোমোহন ঘোষ বলিলেন ;—'আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার পুত্রগণ একমৃষ্টি খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আপনার পুত্রদয়কে না দিয়া কথনও থাইবে না।'...এই কথায় পুলকপূর্ণ হইয়া, মনোমোহনের হস্ত ধারণ করিয়া মধুস্থদন আবেগে বলিয়া উঠিলেন, 'God bless you, my boy.' তৎপরে মনোমোহন ও বন্ধুদ্বয় সাঞ্চনয়নে বিদায় লইয়া গুহে গমন করিলেন।

"ক্রমেই মধুস্দনের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। পত্নীবিয়োগের পর হইতেই তাঁহার পীড়াসমূহের আর লাঘবের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল না।… "তাঁহার ভবষন্ত্রণা সমাপ্তির পূর্বাদিনে তিনি তাঁহার খ্রীপ্তীয় ধর্মপথের প্রথম বন্ধু—দীর্ঘ মান্তাজ-প্রবাস সময়ে স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্ম প্রথম সংবাদদাতা—প্রত্যাগতের বন্ধদেশে প্রথম অভ্যর্থনাকারী, রেভারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার নিকটে আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ক্রিয়াহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া গভীর ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াহ্নিলেন; দৃঢ় বিখাসের সহিত বলিয়াহ্নিলেন, তিনি ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টে বিখাস করেন এবং তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিতেছেন। মধুস্থদন বলিয়াহ্নিলেন, 'আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি। তিনি যে পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্ম, খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াহ্নিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিখাস করি।' রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জী সময়োচিত প্রার্থনা করিলেন এবং ধর্ম্মান্তকের প্রথাত্ম্যায়ী মধুস্থদনকে ভগবানের আশীষ প্রদান করিলেন।

"মধুসদনের আর বাঁচিবার আশা নাই, একথা পূর্ব হইতেই জনসমাজে প্রচারিত ও বিঘোষিত হইয়াছিল। মধুস্দন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বিষয় লইয়া প্রীষ্ট-সমাজে মহা আন্দোলন চলিতেছে। সম্পুস্দনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে, এই সকল কথা উত্থাপিত হইলে, ক্রফমোহন মধুস্দনকে বলিলেন, 'তুমি জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তোমার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় বিদ্ন ঘটিবার সন্তাবনা। আমি তোমার অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত লওঁ বিশপ মহোদয়ের অন্ত্মতি লইয়া আসি।' ইহা শুনিয়া তেজস্বী মধুস্দন বলিলেন, 'আমি মহ্যা-নির্দ্মিত গির্জ্জার সংশ্রব গ্রাহ্ম করি না; আমার কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই; আমি ঈশ্বরে বিশ্রাম করিতে

ষাইতেছি, তিনি আমাকে তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগারে লুকাইয়া রাখিবেন! ("I am going to rest in my Lord! He will hide me in His best resting-place!") আমাকে তোমরা ষেকোন স্থানে প্রোথিত করিও—সে স্থান তোমার গৃহন্বারের নিকটেই হউক, কোন তক্ষতলেই হউক, কিমা কোন নিভ্ত-নির্জ্ঞন স্থলেই হউক না কেন? কেবল আমার এই মাত্র শেষ অন্থরোধ যেন আমার দেহান্থি বিভৃন্ধিত না হয়। পৃথিবীতলে শ্রামশস্পই যেন আমার সমাধি আচ্ছাদন করিয়া রাথে।"…

"১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকাল হইতেই মধুস্দনের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আদিতে লাগিল। প্রাবৃটের নিবিড় মেঘচ্ছায়ার ক্যায় অককণ মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ঘনাইয়া আদিল। তেই দিনই—সেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন, রবিবার, বেলা ছইটার সময় জামাতা, পুত্র-কন্তা-শুশ্রুষাকারিণী পরিবেষ্টিত শ্রীমধুস্দনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ত

#### বঙ্গের পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।

Bengala! thou proudest Lotus in the Eastern main, Thy Sun of Glory has set, ne'er to rise again!!!

# অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও সমাধি

"মধুস্দনের মৃত্যু-সংবাদ বিদ্যুৎগতিকে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।
…মধুস্দন রবিবার অপরাত্নে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অবিরাম
জন-সমাগমে, এীষ্টীয় ধশ্মযাজকগণের মতভেদ ও বাদাম্ববাদে, বন্ধুগণের
পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে সেই দিন তাঁহার অস্ট্রোষ্ট-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়
নাই। তাঁহার মৃতদেহ পুস্পাচ্ছন করিয়া ২৪ ঘণ্টারও অধিক্কাল

মৃতাগারে স্থরক্ষিত হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার উমেশচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্বির শ্মশান-যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

"পরদিন ৩০ জুন সোমবার ( খ্রীঃ ১৮৭৩ ) অপরাত্নে মধুস্দনের মৃতদেহ টমাস এগু কোম্পানী লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করিবার জন্ম লইয়া গেলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুথ মধুস্দনের ব্যারিষ্টার বন্ধুগণ, তাঁহার কন্তা-পুত্র-জামাতা ও অন্তান্ত কুটুস্বগণ, বিভালয়ের বহু ছাত্র এবং তাঁহার স্বদেশবাসী প্রায় সহস্র ব্যক্তি ধারে—নীরবে—সাশ্রনয়নে তাঁহার শ্বাধারবাহী মন্থরগতি শকটের অন্তগমন করিয়াছিলেন।…

"যখন মধুস্দনের অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া খ্রীষ্টান-সমাজে তুম্ল আন্দোলন চলিতেছিল, যখন মতভেদ-নিবন্ধন পাদরিগণ লর্ড বিশপ মহোদয়ের অন্ত্মতি গ্রহণের জন্ম যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন,—তৎপূর্বেই দেণ্ট জেমস্ গির্জ্জার ধর্মাচার্য্য (Chaplain) রেভারেগু ডাক্তার পিটার জন জার্বো স্ব-ইচ্ছায় মধুস্দনের অস্ত্যেষ্টি-নির্বাহের নিমিত্ত বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্ম করেন নাই। এমন কি, তিনি মধুস্দনের পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত লর্ড বিশপের অন্ত্মতির অপেক্ষা রাখেন নাই। মধুস্দনের অন্ত্যেষ্টি-সমস্থার সময়, মহামতি জার্বো নির্ভীক চিত্তে মতবিরোধী পাদরীদিগকে বলেন যে, 'যথন তিনি খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হইয়া মগুলীভুক্ত হইয়াছিলেন, তথন কেন আমরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিব না ? তাঁহার যে খ্রীষ্টেতে বিশাস ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারেন ?'···

"কবির শবাধার সমাধি-বিবরের উপরিভাগে নীত ও স্থরক্ষিত হইলে বেভারেণ্ড জার্বো মহোদয় Anglican Churchএর ক্রিয়াপদ্বতি ও বিধি-অন্টানান্থায়ী মধুস্থানের অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ডাক্তার জার্বো এবং কবির আত্মীয়-স্বজন সকলে এক-এক মৃষ্টি মৃত্তিকা শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষ-ক্রিয়া সমাধার পর বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত জনমগুলী শবাধার পুষ্পে পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন; এবং সঙ্গে শব্দে শববাহকেরা উন্মৃক্ত ধরিত্রীগর্ভে কবিদেহসমন্বিত শবাধার ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে মৃত্তিকারাশির দারা সমাধি-বিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল! কবি উল্ফের কথায়:—

Slowly and sadly we laid him down, From the field of his fame, fresh and gory; We carved not a line, and we raised not a stone— But we left him alone with his glory.

# সমাধি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা

"১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার একেশ্বরবাদী পাদ্রী ডল ( Rev. C. H. A. Dall ) মৃত্যু হইলে, তাঁহার সমাধি উপলক্ষে দিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুধ ভদ্র ব্যক্তিগণ সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন। সেই সময়ে তাঁহারা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, মাইকেলের সমাধিস্থানের উপর কোন শ্বতি-চিহ্ন নাই; তত্পরি কোন শ্বায়ী শ্বতিস্তম্ভ নির্মিত হওয়া একান্ত আবশ্রক। তদমুসারে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই কয়েকটি সম্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি 'মাইকেল মধুস্পদন দত্ত সমাধিনির্মাণ কণ্ড' (Michael Madhusudan Datta Tombstone Erection Fund) নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া, স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া, চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাজা শুর ষতীক্রমোহন ঠাকুর, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী প্রমুথ ধনকুবের

রাজা-মহারাজা হইতে পল্লীনিবাদী দামান্ত গৃহস্থ পর্যান্ত মধুসুদনের দমাধি নির্মাণে দাহায্য করিয়া করির প্রতি শ্রদ্ধা ও দম্মান প্রদর্শন করেন।

"এই স্থানে সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ-কমিটি সম্বন্ধে তুই-চারিটি কথা বলা আবশ্রক। মধ্যবন্ধ সমিলনীর (Central Bengal Union) সভ্যগণ প্রথমে কমিটি গঠন করিয়া স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনকে তাঁহাদের অবৈতনিক সম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু মধ্যুদন বশোহরের অধিবাসী বলিয়া যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্ম স্বীকৃত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সম্মিলনী পরমাহলাদে তাঁহাদের সহিত একত্রীভূত হইয়া কার্য্য করিতে সম্মত হন। দেশের আপামরসাধারণ এ কার্য্যে সোৎসাহে অর্থ প্রদান করাতে অচিরে তাঁহাদের সম্বন্ধ উপায় হইল।…

"কমিটির সংগৃহীত অর্থে কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ও স্তম্ভনির্মাণকারী Messrs. Llewelyn and Co. কবির সমাধিস্থলে স্থলর
মর্ম্মর নির্মিত সমাধিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টান্দের ১লা
ডিসেম্বর তারিথে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাসমারোহে সাধারণের
সক্ষ্মপে মধুস্থানের সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেন। এই দিন
বন্ধাদেশের একটি স্মরণীয় দিন।…

"উপস্থিত নর-নারীগণ সমাধিশুন্তে উৎকীর্ণ কবির স্বরচিত সমাধি-লিপি ( Epitaph ) পাঠ করিতে লাগিলেন। কবির আত্মা সমাধির অলক্ষ্যে থাকিয়া বাঙ্গালার পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—

> দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে! তিঠ কণকাল! এ সমাধি স্থলে (জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রার্ভ

দত্ত কুলোভব কবি **এমধুসূদন!**বশোরে সাগরদাড়ী কবতক তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারাম্বনামে, জননী জাহুবী!

মাইকেল মধুস্থদন দত্ত।

"সমাধি-স্তম্ভের অপর পার্শ্বে (পশ্চিম মুখে) ইংরেজী ভাষায়
নিম্নলিখিত সমাধিলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে ;—

IN MEMORY OF
MICHAEL MADHU SUDAN DATTA
One of the greatest poets of Bengal,
especially distinguished
AS AN EPIC POET

and as the first Bengali writer of blank verse.

BORN AT SAGARDARI IN THE DISTRICT OF JESSORE
in 1823 A. D.

DIED ON THE 29th JUNE, 1873, A. D.
This tomb is erected in the year 1888
by his grateful and admiring
COUNTRYMEN.

LLEWELYN & CO.

# 

মধুস্থন বে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, নিমে তাহার একটি কালামুক্রমিক পঞ্জী দেওয়। হইল:—

#### বাংলা

১। **শর্মিন্তা নাটক**। জান্ত্রাদ্বি ১৮৫२। পৃ. ৮৪। ২। **একেই কি বলে সভ্যতা?** ইং ১৮৬০। পৃ. ৬৮।

- ७। **तूष् जानिएकंत्र घाएफ् त्रो।** ३: ১৮७०। शृ. ७२।
- ৪। পদ্মাবতী নাটক। এপ্রিল (?), ১৮৬০। পৃ. ৭৮।
- (। जिलाख्यामञ्चर कारा। त्य, ১৮৬०। श. ১०৪।
- ৬। **নেঘনাদ্বধ কাব্য,** ১ম খণ্ড। জানুয়ারি, ১৮৬১। পৃ. ১০১। ২য় খণ্ড। ইং ১৮৬১। পু. ১০৭।
- १। ব্ৰঙ্গাল্পনা কাব্য। জুলাই, ১৮৬১। পু. ৪৬।
- ৮। कुरुक्नाती नाउँक। है: ১৮৬১। शृ. ১১৫।
- २। वीजाक्रमा कावा। हेर ५५७२। थु. १०।
- ১০। **চতুর্দ্দশপদী কবিভাবলী।** আগষ্ট, ১৮৬৬। পৃ. ১২২।
- ১১। হেক্টর-বধ। সেপ্টেম্বর, ১৮৭১। পু. ১০৫।
- ১२। **यात्रा-कानम**। हेर ১৮१८। थु. ১১१।

অল্প দিন হইল, বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মধুস্দনের সমগ্র বাংলা রচনাবলী 'মধুস্দন-গ্রন্থাবলী' নামে তৃই থণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই মধুস্দন-গ্রন্থাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ। সম্পাদকীয় ভূমিকায় প্রত্যেক গ্রন্থ সম্বন্ধ জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত হইয়াছে।

## ইংরেজী

- 1. The Captive Ladie. Madras, 1849. pp. 65.
- 2. Ratnavali. A Drama in four acts, Translated from the Bengali. 1858. pp. 57.
- Sermista. A Drama in Five Acts, Trans. from the Bengali by the Author. 1859. pp. 72.
- Nil Durpun, or The Indigo Planting Mirror, A
   Drama trans. from the Bengali by A
   Native. With an Introduction by the Rev.
   J. Long. 1861. pp. 102.

# মধুসুদন ও বাংলা-সাহিত্য

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের পর বাংলা দেশের সাহিত্যে যে বিপর্যায় ঘটিয়াছিল, পরবর্তী কালে তাহা হইতেই বাংলা-সাহিত্যের ভাবরাজ্যে নবজাগরণ হয়; এই নবজাগরণ-যুগের প্রথম এবং প্রধান ফল মধুস্থদনে। পুরাতন যুগের শেষ কবি ঈশরচন্দ্র গুপ্তের প্র্প্রভাবকালেই মধুস্থদনের প্রতিভা কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। 'রামতক্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' পুস্তকে তিনি লিথিয়াছেন:—

বঙ্গসাহিত্য আকাশে মধুস্দন যথন উদিত হইলেন, তথনও ঈখরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার লিগ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হর নাই। কোথার আমরা গুপ্ত কবির রসিকতা ও চিত্তরঞ্জক ভাব সকলের মধ্যে নিমগ্র ছিলাম, আর কোথার আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্ ধক্ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব্ব প্রদোষকালের কথা আমরা কথনই বিশ্বত হইব না। সংস্কৃত কবি এক স্থানে বলিয়াছেন—

ষাত্যেকভোহস্তশিখনং পতিরোধধীনাম্ আবিদ্ধতারুণপুরংসর একভোহর্কঃ।

একদিকে ওবধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন। অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন।

বঙ্গসাহিত্যক্রগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল! ঈশ্বরচক্তের প্রতিভার কমনীর কাস্তির মধ্যে মধ্যুদ্দনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিরা পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক ন্তন ক্রগতে প্রবেশ ক্রিলেন।—২র সংস্করণ, পূ. ২২৭-৮। এই নৃতন জগৎ নানা দিক্ দিয়া বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা যদি প্রতিভার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যে মধুস্থদনকে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শুধু র্যান্ধ ভার্স বা অমিত্রাক্ষর ছলই নয়, বাংলা কাব্যে "চতুর্দ্ধশপদী" নামীয় সনেট মধুস্থদনের একাস্ক নিজস্ব আবিষ্কার। আধুনিক রীতিসম্মত লিরিক বা সীতি-কবিতার প্রবর্ত্তক তিনি; ইতালীয় কবি ওভিদের "Heroic Epistles"-এর ধরণে 'বীরান্ধনা কাব্যে' পত্রুছলে কাব্যরচনার যে রীতি তিনি অন্থ্যরণ করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষায় তাহাও নৃতন। ফরাসী কবি La Fontaine-এর ধরণে "নীতিগর্ভ" কবিতারও তিনি প্রবর্ত্তক। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার মহাকাব্যের তিনি একমাত্র জনমিতা—'মেঘনাদবধ' বাংলা ভাষায় একমাত্র মহাকাব্য ।

কাব্য ও কবিতায় নৃতনত্ব সম্পাদন ছাড়াও বাংলা-সাহিত্যের অন্তান্ত বিভাগেও মধুস্দনের কীর্ত্তি অতুলনীয়। বাংলা ভাষায় প্রহসন তিনিই সর্ব্বপ্রথম রচনা করেন এবং তাঁহাব রচিত প্রহসন ত্ইটি আজিও প্রহসনের আদর্শ হইছা আছে; ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলা ভাষায় নাটক-রচনায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন এবং সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার অসম্পূর্ণ 'হেক্টর-বর্ধ' বাংলা-গত্যের একটি নৃতন বিশিষ্ট রূপ।

উচ্চ প্রিতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের স্বাষ্টি বাতিল বা out of fashion হইয়া ষায় না। ভাষার এবং ভাবের এমন একটি শাখত মহিমা ইহাদের স্বাষ্টির মধ্যে বজায় থাকে, যাহাতে যুগে যুগে তাঁহারা স্বীকৃত ও গ্রাহ্ম হন। এই শাখত মহিমা মধুস্থদনের রচনায় এত অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান যে, তাঁহার মহাকাব্যকে, তাঁহার চতুর্দ্ধশাপনী কবিতাকে এবং তাঁহার বীরান্ধনা কাব্যকে আজিও নবতন কোনও কবি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাব্যের দিক্ দিয়া এই বিচার বাংলা দেশে বারংবার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রহসন হুইটিতে তিনি কথোপকথনের যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার শক্তি যে এ যুগের পক্ষেও অনবত্য আছে, এই সত্যের উল্লেখ আমরা সচরাচর করি না। মধুসুদনকে আমরা কবি হিসাবে দেখিতেই অভ্যন্ত; তাঁহার অত্যান্ত শিল্পস্টি অনেক সময়েই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। মধুসুদনকে সমগ্রভাবে বিচার করিতে হইলে এগুলি লইয়াও আলোচনা আবশ্রক। এই আলোচনা স্কুচ্চাবে হইলে আমরা দেখিব, বাংলা-সাহিত্যকে একা মধুসুদন একাধিক শতালীর উন্নতিমহিমামণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রারম্ভে দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন—

কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়ঙ্গন যাহে আনন্দে করিবে পান স্থধা নিরবধি

দে দম্ভ নিক্ষল হয় নাই, অন্ততঃ আজ অবধি তাহা সত্য আছে।

মধুস্দন-চরিত্রের আর একটি দিক্ সম্বন্ধে উল্লেখ না করিলে তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না; সে তাঁহার স্বজাতিপ্রেম ও দেশীয় সংস্কার-প্রীতি। এই প্রেম ও প্রীতি ছিল বলিয়াই তাঁহার দারা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচনা সম্ভব হইয়াছে। রাজনারায়ণ বস্থ তাঁহার 'আত্ম-চরিতে' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

তিনি [মধুস্দন] আমাকে বলিলেন যে "ভবিষ্যৎ বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুস্দন দত্ত নাম প্রহণ করিয়াছিলেন এবং খেতভীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।" তাহার পর অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় বলিলাম যে "আমার এই সংস্কার জ্বনিরাছে যে তোমার পরিছছে ও আহার ইংরাজের মন্তন হইলেও তোমার হৃদরটা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক আন্দান্ত করিরাছ, আমি হিন্দু; কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না এই জ্বল খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি। (পু. ১০৯)

প্রাচীন ভারতের এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সর্ববিধ পুরাতন সংস্কার তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুরাতন ভিত্তির উপরেই নৃতন সৌধ গড়িতে পারিয়াছিলেন, সর্বসংস্কারমুক্ত বিদ্রোহী হইলে তাঁহার কীর্ত্তি স্থায়ী রূপ লইত না। মধুস্বদন-সম্পর্কে আজ সেই কথাটাই আমাদের স্মরণ রাধিতে হইবে।

#### সাহিত্য-সাধক-চরিত্রালা—২৪

# হরিশ্চন্ত্র মিত্র ক্বষ্ণচন্ত্র মজুমদার

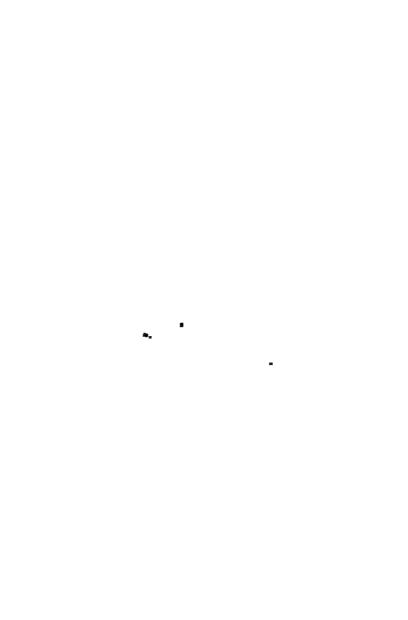

# হরিশ্চন্দ্র মিত্র কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

# थीवरष्टकाथ वरन्त्राभाषाग्र



বঙ্গীয়–সাহিত্য–পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিবং

প্রথম সংস্করণ—হৈত্র ১৩৪৯ মূল্য চার আন।

মুজাকর—জীসোরীজনাথ দাস শনিবঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাভা ২:২—১।৪।১৯৪৩

# र्बिन्छल मिन

# বাল্যজীবন

আন্থমানিক ১৮৩৮-৩৯ এটিবে ঢাকায় হরিশ্চন্ত্র মিত্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—অভয়াচরণ মিত্র। অভয়াচরণের বাসস্থান হাবড়ার অন্তর্গত সালিথায়। তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা-প্রবাসী ছিলেন। অভয়াচরণ শোভাবাজার-রাজপ্রিবারের ঢাকাস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং ঢাকা বাব্রবাজার অঞ্চলে বাস করিতেন। ঢাকাতেই ১৮৬৫ এটাবের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অভয়াচরণের তিন পূত্র—কালিদাস, মধুস্দন ও হরিশ্চন্ত্র । হরিশ্চন্ত্র সর্বাকনিষ্ঠ ছিলেন । পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, সামান্ত আয়ে একটি নাতিবৃহৎ সংসারের ভরণপোষণ কষ্টেস্টে নির্বাহ হইত । এই কারণে হরিশ্চন্ত্র শৈশবে যথোচিত শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই । তিনি অল্প বয়সে রামায়ণ মহাভারত স্বত্বে পাঠ করিয়াছিলেন; উত্তরকালে ইহা ফলপ্রদ হইয়াছিল।

হরিশ্চন্দ্র কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি ঢাকায় কবি ক্লফচন্দ্র মজুমদারের সহিত পরিচিত হন; ক্লফচন্দ্র তাঁহার প্রায় সমবয়সী ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা পরস্পার বন্ধুত্ব-স্ত্তে আবন্ধ হন এবং একত্র কাব্যচর্চা স্থক্ষ করেন।

# সাময়িক-পত্র পরিচালন

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র বায়ের সহযোগিতায় कनिकाजाय मर्वा अध्या वाःना मःवानभरत्व द छेन्य हम । बाक्यांनीव नृष्टारस्य ক্রমে মফস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতেও বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। ঢাকায় এই দুষ্টাস্ত অহুস্ত হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল: ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর্বের ঢাকায় কোন বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রচার হয় নাই। ১২৬৬ সালে ব্রজ্জ্বনর মিত্র, আচার্য্য জগদীশচন্তের পিতা ভগবানচন্দ্র বস্থ প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিগু বাঙালীর চেষ্টায় ঢাকায় প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র—ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্র স্থাপিত হয়। হরিশুদ্র মিত্র এই ষজ্ঞের মূজাকর নিযুক্ত হন। এই মূজায়ন্তের সংস্পর্শে স্মাসিয়া হরিশ্চন্তের মনে একথানি মাসিকপত্ত প্রকাশের ইচ্ছা জাগরিত হয়। শেষে এই দরিত্র যুবকের চেষ্টাতেই ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রথম বাংলা মাসিকপত্র—'কবিতাকুস্থমাবলী' প্রকাশিত হয়। ইহার তুই-এক বৎসর পরে ঢাকায় নৃতন যন্ত্র নামে আরও একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। উত্যোগী হবিশ্চন্ত্রও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ইমামগঞ্চে স্থলভ মূত্রাষন্ত্র নামে একটি মূজাযন্ত্র ও পুস্তকের দোকানের প্রতিষ্ঠা করেন। ৭ মার্চ ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপনে পাইতেছি—"এীযুক্ত হবিশ্বন্দ্র মিত্র এণ্ড কোম্পানির ঢাকাস্থ স্থলভ যন্ত্রে বিক্রীত হয়।"

হরিশ্চন্ত্র মিত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত একাধিক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন করিয়া বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ-সম্বন্ধে ষেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

# 'কবিতাকুস্থমাবলী'

১৮৬০ খ্রীষ্টান্দের মে মাসে (জৈছি, ১৭৮২ শক) হরিশ্চন্ত ঢাকা বাদলা যন্ত্র হইতে 'কবিতাকুস্থমাবলী' নামে একথানি পছাবছল মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঢাকা হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র। "বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমগুলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।" 'কবিতাকুস্থমাবলী'র শীর্ষদেশে এই শ্লোকটি থাকিত:—

সস্তোষয়ত্ সর্বেষাং সভাং চিত্তমধুবভান্। নানারসসমাকীর্ণা কবিভাকুস্থমাবলী।

'কবিতাকুস্থমাবলী' প্রকাশে হরিশুন্তের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। তাঁহাদের উভয়ের বহু কবিতা এই পত্তের স্থান পাইয়াছিল। 'কবিতাকুস্থমাবলী' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। প্রথম বর্ষে "কিছু কাল নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া পশ্চাৎ নানা কারণ বশতঃ কিয়ৎকাল অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়।" ইহার ২য় ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—"২০ ভাদ্র বুধবার ১৭৮০ শক।" এই সংখ্যায় প্রকাশিত "মঞ্চলাচরণ"-এর শেষ কয় পংক্তি এইরূপঃ—

বল গো সারদে! আমি কিরপে এখন, কবিভাকুস্থমাবলী করিব গ্রন্থন ?
নাই সে কবিছশজ্ঞি—বার বলে কবি, বচনে চিত্রিভ করে প্রকৃতির ছবি।
নাই তব কুপাবল যে বলের বলে, কবিকুল অনখর অবনীমগুলে।
কল্পনার স্থ্র নহে স্থলীর্ঘ আমার
কবিভাকুস্থমাবলী গাঁধি কি প্রকার ?

#### হরিশক্তর মিত্র

এ দাসে কর গো গুণী আপনার গুণে, কবিভাকুসুমাবলী গাঁথি বিনা গুণে।

## 'চিত্তরঞ্জিকা'

ъ

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (১ জৈ ৪ ১২৬৯) ঢাকা কলেজের ছাত্র সারদাকাস্ত সেন 'চিত্তরঞ্জিকা' নামে "সন্তাব ও রসপূর্ণ পদ্ময়ী" মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন, কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রই ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহাও স্বল্প কাল জীবিত ছিল।

### 'অবকাশরঞ্জিকা'

অবকাশরঞ্জিক। এ খানি মাসিক পত্রিকা। **এই**যুক্ত বাব্ হরিশচক্ত মিত্র ইহার সম্পাদক।…

উক্ত পত্রিকার ভূমিকার একস্থলে লিখিত হইরাছে "নানা রসাত্মক পঞ্চমর কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতা মালা, তথা দেশীর কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশ রঞ্জিকার এক মাত্র উদ্দেশ্য।"

···সম্পাদক যদি শিথিলপ্রবন্ধ ও উপেক্ষমাণ না হন কৃতকার্ব্য হইতে পারিবেন। অবকাশ রঞ্জিকা কেবল নামতঃ নর অর্থত ও লোকের অবকাশরঞ্জিকা হইবে সম্পেহ নাই।

#### 'ঢাকাদপ্ৰণ'

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকা হইতে প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র—'ঢাকাপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। ইহার এক বংসর পরে—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রামচক্র ভৌমিক 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে আর একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' এক বংসর চলিয়াছিল। ইহার অভাব পূরণ করিবার জন্ম হরিশ্বক্র 'ঢাকাদর্পণ' নামে একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারে ব্রতী হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার সম্পাদকত্বে ঢাকা স্থলভ যন্ত্র (ইমামগঞ্জ) হইতে 'ঢাকাদর্পণ' প্রকাশিত হয়। ৩ আগস্ট ১৮৬৩ (১৯ প্রাবণ ১২৭০) তারিথে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন:—

#### 'কাব্যপ্ৰকাশ'

'ঢাকাদর্পণ' পরিচালন করিতে করিতে হরিশ্চন্দ্র ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জামুয়ারি (মাঘ ১২৭০) মাসে ঢাকা মোগলটুলি স্থলভ যন্ত্র হইতে 'কাব্যপ্রকাশ' নামে একথানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার শীর্ষে এই স্লোকটি থাকিত:—

> সংসার বিষর্কস্থ ছে এব রসবৎফলে। কাব্যামৃত্রসাস্থাদঃ সক্রম: স্রজনৈ: সহ।

ইহার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক ভূমিকা-স্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন, নিমে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :— আমরা শিল্প, বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিভার অনুশীলনার্থ এতংশক্ত প্রচারণে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল বাঙ্গালীসাহিত্যসংসারের অপেকাকৃত স্থূৰীকতা সম্পাদন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত, স্মতরাং নীচের লিখিত বিষয়গুলি কাবপ্রেকাশের অব্যা প্রকাশ্য বলিয়া অবধাবিত হইল।

প্রথম কাব্য ( \* খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, প্রভৃতি )। বিতীয়
নাটক। তৃতীয় আখ্যায়িকা। চতুর্থ প্রহসন। পঞ্চম সাহিত্যের
অঙ্গীভৃত কোতৃকগর্ভ-গল্লাবলী। শ্রীহরিশ্চন্ত্র মিত্র। সম্পাদক। ঢাকা
বাবুরবাজার। ১৭৮৫ শক। ১লা মাঘ।

'কাব্যপ্রকাশে'র প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' এইরপ মস্তব্য করিয়াছিলেন :—

কাব্যপ্রকাশ। এথানি মাদিক পত্রিকা। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইরা আত্যোপাস্ত পাঠ করিরা দেখিলাম, ইহাতে কৌরবদিগের দ্যুতকীড়া, বীরবাক্যাবলী, জয়জ্ঞথ নাটক প্রভৃতি করেকটী বিষর সংগৃহীত হইরাছে। লেখা মন্দ নহে। পত্রিকামধ্যে পত্রের ভাগই অধিক। বহুত্ত ও উপকথাও ইহার অস্তুনিবেশিত করা হইরাছে। ইহাতে সম্বাদ বা কোন নৃতন প্রস্তাব নাই। ঢাকাদর্শণ সম্পাদক বাবু হরিশ্চক্র মিত্র ইহা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা ঢাকার স্থলত যন্ত্রে মুক্তিত হইতেছে। হরিশ বাবু অনেকগুলি বিষর সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া আমরা সৃষ্টেই হইতেছি।

# 'হিন্দু হিতৈষিণী'

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল (বৈশাপ ১২৭২) মাদে ঢাকা হইতে 'হিন্দু হিতৈষিণী' নামে একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—হরিশক্ত মিত্র। 'হিন্দু হিতৈষিণী' প্রকাশিত হইলে, কলিকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' লিখিয়াছিলেন :— THE WEEK. Wednesday, 12th April. We have received the first number of a Bengali periodical, entitled the Hindoo Hetoisheenee, and published in Dacca. The avowed object of this paper is to defend the Hindoo religion and ceremonies. (17 April 1865.)

'হিন্দু হিতৈষিণী' ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল।
ইহাড়েত ব্রান্ধানিগের বিরুদ্ধে রচনাদি প্রকাশিত হইত। ১১ জুলাই
১৮৬৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে
লিখিয়াছিলেন:—

ঢাকার হিন্দুহিতৈবিণী সভা। অল্প দিন হইল ঢাকার হিন্দুহিতৈবিণী
নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইরাছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার
শ্রীযুক্ত জগবন্ধ বস্থ এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকাস্ত
মুলী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। তত্রত্য স্থানিকত ব্রাহ্মদিগের দৈনন্দিন
উন্নতি দেখিরা হিন্দুধর্মের গৌরব বক্ষার্থ প্রাচীন সম্প্রদারিরা এই সভা
করিরাছেন। হিন্দু হিতৈবিণী পত্রিকা খানি এই সভার মুখন্বরূপ;
বিধ্বাবঙ্গান্ধনার লেখক শ্রীযুক্ত হরিশ্চক্র মিত্র মহাশার উক্ত পত্রিকাখানি
লিখিতেছেন। হরিশ বাবু এতকাল চিরত্বংখিনী বঙ্গবিধ্বাদিগের সাপক্ষে
লেখনী সঞ্চালন করিয়া একণ তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন,
শিক্ষিত অস্তঃকরণের এতাদশ পরিবর্তন অস্ত্যবনীর।

#### মিত্ৰ-প্ৰকাশ

কয়েক বংসর 'হিন্দু হিতৈষিণী' পরিচালন করিবার পর হরিশ্বস্ত্র ঢাকা গিরিশ্যন্ত হইতে 'মিত্র-প্রকাশ' নামে একথানি "সাহিত্যবিষয়ক" মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—"১২৭৭, ৩০ বৈশাধ" (মে ১৮৭০)। পত্রিকার শীর্ষে নিমোদ্ধত শ্লোকটি মুক্তিত হইত:—

মিঅপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষে। মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শ্বঃ। নানার সৈমিত্তগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোরমুদেত্যুদারঃ। দিতীয় বর্ষে অন্ন দিনের জন্ম 'মিত্র-প্রকাশ' পাক্ষিক আকার ধারণ করিয়াছিল। ২য় পর্ব্ব, ৩য় সংখ্যায় (বঙ্গান্ধা ১২৭৮ আবাঢ়) "মিত্র-প্রকাশের আকার পরিবর্ত্তন" প্রসঙ্গে লিখিত হয়:—

এক্ষণ অবধি আমবা মিত্র-প্রকাশকে ৪ ফর্মা আকারে মাসে ছইবার প্রচার করিতে প্রয়াসবান হইলাম।

ইহার পর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ ঠ সংখ্যা পাক্ষিক আকারে যথাক্রমে ১৫ জাহুয়ারি, ১ ফেব্রুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখে প্রকাশিত হয়। ৬ ঠ সংখ্যায় কালিদাস মিত্র অমুজ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। অতঃপর কালিদাস মিত্র সম্পাদক হইয়া মাসিক আকারে ২য় পর্বের ৬ ঠ সংখ্যা (ভাদ্র ১২৭৮) হইতে 'মিত্র-প্রকাশ' প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু নিয়মিতভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় ২য় বর্ষের ১২শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে। 'মিত্র-প্রকাশে'র তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১২৮০ সালের বৈশাথ হইতে।

# গ্ৰন্থাবলী

হরিশ্চন্দ্র বিবাহ করেন নাই। তিনি আজীবন বন্ধভারতীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাময়িক-পত্র সম্পাদনেই তাঁহার সাহিত্যসেবা পর্যাবসিত হয় নাই। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে পূর্ববন্ধের শ্রেষ্ঠ করিরপে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জামুয়ারি (?) মাসে মধুসুদন দত্ত ঢাকায় গমন করিলে বাঁহারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন, হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। 'ঢাকাপ্রকাশে'র সহকারী সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক লিখিয়াছেন :—

একদিন মাইকেল তাঁহার বাসায় হরিশ্চক্রের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক গল্প করিতে করিতে দেখানেই একটি কবিতা লেখেন এবং কবি ছবিশ্চন্ত্রও তৎক্ষণাৎ ভত্তবে একটি কবিতা লিখিরা মাইকেলকে দেন। কবিতা তৃটি আমার মনে পড়িতেছে 'হিন্দু-হিতৈবিদী'তে ছাপা হইয়াছিল। সে সময় ঐ কাগজের সম্পাদক কবি হবিশ্চন্ত্রশা।

হরিশ্চন্দ্রের রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা বড় অল্প নহে;
ইহার অধিকাংশই কাব্য, নাটক বা প্রহসন। তিনি অনেকগুলি পাঠ্য
পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে পুস্তকাকারে
অপ্রকাশিত কয়েকটি রচনাও স্বতম্বভাবে মৃদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল
পুস্তকের অধিকাংশই বর্ত্তমানে তৃম্পাপ্য। অমুসদ্ধানে আমরা বেগুলির
কথা জানিতে পারিয়াছি, নিয়ে সেগুলির একটি তালিকা দিলাম:—

- ১। হাস্তরসভরঙ্গিণী। (কবিতা)ইং ১৮৬২। পৃ. ২৪।
- ২। ম্যাও ধর্বে কে? (প্রহসন) ইং ১৮৬২। পৃ. ৬০।
  ১ সেপ্টেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' উপরিলিখিত পুস্তক
  ছইখানি সমালোচিত হইরাছে।
- ও। কৌতৃক শতক। অর্থাৎ কৌতৃকপূর্ণ গল্পাবলী। ১২৬৯ সাল (ইং ১৮৬৩)। পৃ. ৩৬।

৮ জুন ১৮৬৩ ভারিথের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত।

- 8। বিধবাবকাজনা। (কাব্য) ইং ১৮৬৩, মে। পৃ. ৮২।
  "ইহা বিধবাদিগের ছঃখ বর্ণনপূর্ণ পঞ্চমর গ্রন্থ। পভের মধ্যে
  অমিত্রাক্ষরও আছে। প্রাচীন রীভায়ুসারে ইহাতে বিরহাদি বণিত
  হইরাতে।"—"সোমপ্রকাশ", ৮ জুন ১৮৬৩।
- র সরল পাঠ। (গত্য-পত্য) ইং ১৮৬৩! পৃ. ১৪।
   ৮ জুন ১৮৬৩ তারিথের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ:—"ইহাতে অল্প বরস্ক বালক ও বালিকাদিগের পাঠোপবোগী সহজ সহজ পত্য ও গত্ত অসংযুক্ত বর্ণে লিখিত হইরাছে। লেখা মন্দ হর নাই।"

- ৬। কবিতা কৌম্দী, ১ম ভাগ। ইং ১৮৬৩। পৃ. ৫৪।

  ২য় ভাগ। ২০ নবেম্বর ১৮৬০। পৃ. ৭০

  ৩য় ভাগ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০। পৃ. ৩২

  ৩১ আগষ্ট ১৮৬০ ভারিখে 'সোমপ্রকাশ' ১ম ভাগ 'কবিতা কৌম্দী' সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—"ইহাতে কভকগুলি মিত্রাক্ষর ও
  ক্রকগুলি অমিত্রাক্ষর নীতিপূর্ণ পদ্ম আছে। ইহা বালকদিগের অমুপ্রোগী হয় নাই।"
- १। ज्ञानकी नांवेक। हेर ১৮৬०। पु. ১৬०।

১৮ জান্ত্রারি ১৮৬৪ তারিধে 'সোমপ্রকাশ' এই পুস্তক সমালোচনা-কালে লিখিয়াছিলেন :— "— মহাকবি ভবভূতিপ্রণীত সংস্কৃত উত্তররাম-চরিত অবলম্বন করিরা ইহা লিখিয়াছেন। সমুদার বাঙ্গালা নাটক অলীল বলিয়া হরিশ বাবু জ্লীলোকদিগের পাঠার্থ এই খানি প্রণয়ন করিয়াছেন; অনেকাংশে অভিলাবিত বিষয়ে কৃতকার্যাও হইয়াছেন। লেখা মন্দ হয় নাই।"

- ৮। বীরবাক্যাবলি। (কাব্য) ইং ১৮৬৪। পৃ. ৫৬। ২৫ এপ্রিল ১৮৬৪ তারিখে 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত।
- । জয়দ্রথ বধ বৃত্তান্ত। (নাটক) ইং ১৮৬৪।
   ২৯ মে ১৮৬৪ তারিথের 'নোমপ্রকাশে' সমালোচিত।
- ১০। কীচকবধ কাব্য। ইং ১৮৬৫। এই পুস্তকে "গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্ত" অংশে ১১ পৌষ ১২৭২—এই তারিথ পাওয়া যায়।
- ১১। রামারণ (আদিকাণ্ড)। ২০ সৈপ্টেম্বর ১৮৬৯। পৃ. ৬১।
  ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রামারণ—আদিকাণ্ড প্রথমে ছুই সংখ্যার প্রকাশিত
  হয়। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে "পূর্বের প্রকাশিত ছুই সংখ্যার বে সকল

কৰিতা প্ৰথিত হইবাছিল, এবাবে তন্তাবতের অধিকাংশ নৃতন রচিত-হইবাছে।"

- ১২। ছাত্রসধা। (কবিতা) ২৬ নবেম্বর ১৮৬৯। পূ. ২৪।
- ১७। বোধোনয়ের অর্থ। ৬ জাতুয়ারি ১৮৭০। পু. १।
- ১৪। চরিতাবলীর অর্থ। ইং ১৮৭০ (१)
- ১৫। আগমনী। (গীতাভিনয়) ২২ জুন ১৮৭০। পু. ৩০।
- ১७। कीर्छिवारमञ्ज পतिहत्र। ১৪ यে ১৮१०। शु. ৮।
- ১৭। কবিরহস্ম। (কবিতা) ইং ১৮৭০। পু. ৫২।
- ১৮। নির্বাসিতা দীতা। (কবিতা) ৯ আগদ্ট ১৮৭১। পৃ. ৮২।
- ১৯। श्रव्लान नांवेक। २२ कांक्यांत्रि ১৮१२। श्र. ১৮৮।
- ২০। হতভাগ্য শিক্ষক !! (নাটক) ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২। পু. ৬২।
- ২১। কবিতাবলী, ১ম ভাগ। ১৬ নবেম্বর ১৮৭২। পৃ.১৭। ইহার ২য় ও ৩য় ভাগও প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া হরিক্তক্রের নিম্নলিথিত পুস্তকগুলির নামও জানা যায় :—
কবিকলাপ; শুভস্থনীত্রং; কবি কৌতুক; ঘর থাক্তে বাবুই
ভেজে; প্রমদা পাঠ, ১ম ভাগ; বন্ধবালা; পেটুক পঞ্চানন
(কবিতা); কুস্থমলতা; প্রত্যেমুদী; বর্ণমালা।

শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ "মিত্রকবি হরিশ্চক্রী প্রবন্ধে ('প্রতিভা', অগ্রহায়ণ ১৩২২) হরিশ্চক্রের আরও কয়েকথানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন; সেগুলি এই :—

আদর্শ লিখন; রাম বনবাস (নাটক); সপত্নী কলহ নাটক; আত্মছিদ্রং ন জানামি পরছিদ্রং অমুসরামি; চারুকবিতা, ১ম-৩য় ভাগ; রাক্ষসের উপর খোক্ষস। দারিন্ত্যের সহিত আজীবন সংগ্রাম করিয়া হরিশুক্ত ১ এপ্রিল ১৮৭২ তারিখে অকালে পরলোক গমন করেন। দিতীয় পর্ব্ব ৬ চ সংখ্যা (১৬ কেব্রুয়ারি ১৮৭২) 'মিত্র-প্রকাশ' (তৎকালে পাক্ষিক) পত্রে কালিদাস মিত্র ভাতার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করেন; তিনি লেখেন:—

অত্যস্ত শোকসন্তপ্তহাদরে প্রকাশ করিতেছি, মদমুক্ত হরিশ্চন্ত মিত্র এই "মিত্র-প্রকাশ" পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইরা এক বংসর কাল বথা নিরমে প্রচার করিয়াছিল, পরে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ইহা রীতিমত প্রচার করিতে অসমর্থ হইরা, বিগত ২০ শে চৈত্র [১২৭৮] সোমবার দিবা বিতীয় প্রহরের পর আমাকে শোকসাগরে মগ্ল করিয়া আমার একমাত্র অবলম্বন প্রাণাধিক হরিশ সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে। এইক্রণ এই পত্রিকার সম্পাদন ভার অগত্যা আমার হস্তে সমর্গিত হইরাছে।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর তারিথ বা মৃত্যুকালে তাঁহার বয়দ সঠিক জানা না থাকায় কেদারনাথ মজুমদার 'বাকালা সাময়িক সাহিত্যে' লিথিয়াছেন :— "তিনি বৃদ্ধ বয়দে হা অয়! হা অয়! করিয়া মরিলেন।" "১৮৭৫।৭৬ সালে কবি এ মর জগতের নিকট চির বিদায় লইয়াছিলেন।" (পৃ. ৩৬৩, ৩৬৫) প্রকৃত পক্ষে হরিশ্চন্দ্র যে ৩৩।৩৪ বংসর বয়দে অকালে দেহত্যাগ করেন, তাহা ১১ এপ্রিল ১৮৭২ তারিথের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিয়েদ্বত বংশ পাঠ করিলেই জানা যাইবে:—

আমর। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকার ঢাকার বাবু হরিশ চন্দ্র মিত্রের মৃত্যু সংবাদ পাঠে অত্যস্ত ছংখিত হইলাম। হরিশ বাবু ঢাকা প্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইনি অনেকগুলি নাটক ও কাব্যু রচনা করিরাছিলেন এবং পূর্বের্ক কাব্যু প্রকাশ, এবং পরে মিত্র প্রকাশ নামক সামিরিক সাহিত্যিক পত্রিকা সম্পাদিত করেন। হরিশ বাবুর বরক্রম ৩৩৩৪ বংসর হইরাছিল।

# क्रयाहरू मङ्गमाव

# বাল্য-জীবন

৩১ মে ১৮৩৭ (১৯ জৈষ্ঠ ১২৪৪) তারিখে ভৈরবনদত্টবর্ত্তী
সেনহাটি গ্রামে এক বৈছ-পরিবারে ক্লফল্স মজুমদারের জন্ম হয়।
সেনহাটি বর্ত্তমানে খুলনা জেলার অস্তর্ভুক্ত হইলেও তৎকালে জেলা
যশোহরের অধীন ছিল। ক্লফচল্রের পিতার নাম মাণিক্যচন্দ্র মজুমদার।
ক্লফচন্দ্র একথানি পত্রে নিজের সামান্ত পরিচয় দিয়াছেন; পত্রথানি
এইরপ:—

কৃষ্ণচন্দ্র অতি অল্প বয়দে পিতাকে হারাইয়াছিলেন। সংসারের অবস্থা সচ্চল ছিল না। মাণিক্যচন্দ্রের মাতৃল বাথরগঞ্জ-নিবাসী জমিদার প্রসন্ধকুমার সেনের আত্নক্ল্যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও বিধবা মাতার কায়কেশে দিন চলিত। গ্রামে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কৃষ্ণচন্দ্রের বিভারম্ভ হয়, পিতার মাতৃলালয়ে তিনি কিছু ফার্সীও শিথিয়া-ছিলেন। অতঃপর তিনি ঢাকায় অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শিথিয়াছিলেন,

ফার্নীও রীতিমত অধ্যয়ন করেন। ঢাকা হইতে গ্রামে ফিরিয়া কৃষ্ণচক্র ১২৬৩ সালের ফান্ধন মাসে বিবাহিত হন। পাত্রী—ঢাকা মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত স্থাপুর গ্রামের ৺উমাশব্ব সেনের বাদশবর্ষীয়া কল্লা অমৃতময়ী। কৃষ্ণচক্র তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে আত্মজীবনী—'রা, সের ইতিবৃত্তে' যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু নিমে উদ্ধৃত হইল:—

রা, স ভারতবর্ধের এক প্রদেশবাসী। শৈশবকালে পিতৃহীন হন । কোন আঢ়াসংসার হইতে জীবিকা নির্বাহ ইইত। মধ্যে মধ্যে ঋণ গ্রহণ করিতে হইত।...

রা, স বিলাদী হইলেন। ভাল ভাল বস্ত্র না পাইলে তাঁহার মন উঠিত না। আলকারিক দৌক্ষ্য ও গান বাতে বিষয়ী হইলেন। ফুর্গোৎসবে বৃহৎ বৃহৎ ছাগ ও মহিব বলি না করিতে পারিলে ক্ষোভ হইত। মাতা যথাসাধ্য আকার পালন করিতেন।

রা, স ক্রমে দ্যুতক্রীড়ার অভিরত হইলেন। মাতার ঋণের টাকা চুরি করিয়া ক্রীড়া করিতেন। মাতা কথনং তাঁহাকে প্রহার করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি পরিবর্জিত হইত না।

বা, স কিছুকাল কোন কোন গুরু মহাশরের পাঠশালায় লেখাপড়া করিলেন। পরে মাতা তাঁহাকে এক উপনগরে পোষক আঁট্য পরিবারের একজন পোষকের নিকটে রাখিরা আসিলেন। বা, স পারসিক ভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কথন কখন গৃহের সময়নে অস্থির হইজেন ও মাতাকে শ্বরণ করিবা একাস্থে রোদন করিতেন। অল্প দিবস পরে কাহার সহিত গৃহে গেলেন ও সকলকে কহিলেন, আশ্বরদাতার অভিবক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পারেন না।

কির্থকাল পরে মাতা তাঁহাকে সেইস্থানে পুনর্কার পাঠাইর।
দিলেন। এবার তিনি অনেক প্রয়রচিত্তে রহিলেন। কিন্তু লিখন পঠনে

যথোচিত মনোযোগও করিতেন না। যাত্রাগান শ্রবণে অভ্যন্ত প্রমদ হইল। কোন স্থানে যাত্রাগান হইবে শুনিলৈ তাঁহার আমোদের পরিসীমা থাকিত না।···

সমরে সমরে শিক্ষক তাঁহাকে তাড়না করিতেন, কিন্তু তাহাতে রা, সের কুতজ্ঞতার আস্পদ না হইয়া প্রসমীক্ষিত হইতেন। রা, স শেষে আর তাঁহার নিকটে যাইতেন না।…

একদিন বা, স সহচরদিগের সহিত নদীতীরে বায়্সেবন করিতে কথারং কহিলেন, চল আমরা হিমালরে শিবের তপ করিতে বাই। একজন কোন মহানগরে বিভাশিক্ষা করিতে বাওয়ার প্রস্তাব করিলেন। না, স হিমালরের শোভা ও শিবের তপোত্রতে এত মোহিত হইরাছিলেন যে বিভাশিক্ষার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া ও তাহা পোবিত করিলেন না ব্যাসময়ে সকলে চলিলেন। তাঁহারা সেথান হইতে প্রস্তান করিয়া রাজধানীর [কলিকাতার] উপসীমার প্রবিষ্ট হইলেন। রাজপথের এক পার্ষে একস্থানে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ ভেক ছিল। রা, স তেমন বৃহৎ ভেক আর কথন দেখিয়াছিলেন না। না

করেক দিন পরে তাঁহারা দেশে আসিলেন। রা, স বহির্কাটী হইতে অন্তর্কাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, তাঁহার মাতা শোকভাবে আসিতেছেন। তিনি রা, সের অবেবণ করিতে ষাইতেছিলেন। তিনি রা, সের পলায়নের সংবাদ তনিয়া প্রভাহ প্রভাতকালে নদীর পারে তাঁহার অবেবণ করিয়া আসিতেন। তাঁহারে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।…

করেক বৎসরের মধ্যে রা, স অক্স কোন স্থানে গেলেন না। দেশে থাকিয়া একজনের নিকটে পারস্ত ভাষা অধ্যয়ন করিতে পুনরারম্ভ করিলেন। কিন্ত উপযুক্ত মনোযোগও করিতেন না। তিনি হুর্মোচ্য ঋণদায়ে আবদ্ধ ছিলেন ও মাতাকে সমরে সময়ে তিরম্বত হইতে দেখিতেন। তথাপি অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত প্রস্তুত ইইতে চৈতক্স হইত না। ক্রেলক্সমে রা, সের অবস্থা ও শিক্ষায় কিঞ্চিৎ চিত্তপ্রক্ষোটন হইল।

বা, সের আশ্রয়দাতা উপনগর হইতে কোন রাজ্বানীতে গিয়াছেন। কথন কথন বা, সের পুনর্কার তাঁহার নিকটে থাকিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিতে অভিলাব হইত, কিন্তু স্থোগের অভাবে বাইতে পারিতেন না। এক সময়ে বা, সের দেশীয় ছুইটা ভক্র লোক তাঁহার নিকট হইতে গৃহে আসিলেন। বা, স তাঁহাদিগের সহিত বাইতে প্রস্তুত হইলেন।…

আশ্রয়ণাতা তাঁহারে পূর্বের মত স্নেহে আশ্রয় দিলেন। রা, স বাসার একজনের নিকটে পারশু ভাষা অধ্যয়ন করিতে প্রস্তুত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে অক্স একজনের নিকটে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অল্ল দিনের মধ্যে উৎসাহ অনেক হ্রাস হইল। অধ্যয়মান বিষয়ে স্থির ভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেন না। মুখে শব্দোচ্চারণ করিতেন, মন নানাপ্রকার উৎপথে ধাবিত হইত। কথন স্থথের ভাবনা করিতেন, কথন গৃহ চিন্তায় সঙ্গত হইতেন, কথন নিকটবর্ত্তি লোকে তাঁহার পরিশ্রম দেখিরা প্রশংসা করিতেছেন কি না তাহার প্রতি উৎকর্ণে থাকিতেন। অ ২।৪ খানি পুস্তকের কিয়ৎ২ অংশ অধ্যয়ন করিয়া বিষদভিমানী হইলেন। লোক প্রশংসায় লজ্জিত না হইয়া পুলকিত ও গৌরবী হইতেন। …

শৈশবকালেই রা, সের অস্তঃকরণে ধর্মভাবের একরপ উদ্রেক হয়। শিশুবোধের দাতাকর্ণ ও গুরু দক্ষিণার প্রস্তাবে তাহার কিঞ্চিৎ পোষণ হইরাছিল। তাঁহার বংশ শাস্তোপাসক। কিন্তু তিনি এক সমরে কোন অল্প বরস্ক সহচবের উপদেশ ও দৃষ্টাস্তে বৈক্ষব ধর্মের আচারী হইরা
মংশ্র মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে আসিরা কালীর প্রতি
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। কালীর স্তুতি সঙ্গীতের হারা শ্রদ্ধার উদ্দীপন হয়।
কোনং দিন নিতাস্ত তন্মনন্ধ হইয়া তাঁহার ধ্যান করিতেন। "কালী
অক্ল সাগরে ক্ল আর দেখি নে" এই সঙ্গীতটা উপাসনার প্রধান
অবলম্ব ছিল। একি অল্পদিন পরে বাহ্যবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির
সম্বন্ধ বিচার নামক গ্রন্থ ও তত্ত্ববোধিনী প্রিকা পাঠে তাঁহার ম্থাক্রমোপন্ন
ধর্মসংস্কারের পরিবর্ত হইল। মধ্যে মধ্যে বাহ্মসমাজে বাইতেন, ও
শ্রদ্ধার সহিত ভাহার শ্রুতি পঠনা শ্রবণ করিতেন। তুই এক দিন স্তুতি
সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ের ভাব এরপ হইত যে লুক্তিত হইরা
ইম্বর ইম্বর বলিরা ক্রন্ধনে অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত ইইতেন।

## ঢাকার কর্মক্ষেত্রে

বিবাহের পর ক্লফচন্দ্র আবার ঢাকা নগরীতে গমন করেন। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

অমুপযুক্ত অবস্থায় জীবনকে অধিকতন ভারবহ করিয়া নগরে গমন করিলেন। কিন্তু জ্ঞান শিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে যত্নবান হইলেন না।—'ইতিবৃত্ত', পৃ. ২৬।

ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি এক জন অক্ত ত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন; ইনি তাঁহার সমবয়সী কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র। হরিশ্চন্দ্র ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ঢাকার প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র—ঢাকা বাক্ষলা যন্ত্রের মুদ্রাকর ছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ঢাকায় সর্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা—'কবিতাকুম্মাবলী' প্রকাশ করেন। ক্লফচন্দ্র কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; এই সময় তাঁহারা ছই বন্ধুতে মিলিয়া রীতিমত কাব্যচর্চা স্থক করেন। তাঁহাদের বহু কবিতা 'কবিতাকুস্থমাবলী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাব্যচর্চা সম্বন্ধে ক্ষ্ণচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন:—

বালককালে কয়েকথানি পদ্ম পুস্তক পাঠ করিয়া রা, সের কবিকীর্ত্তি
লাভে ইচ্ছা হয়। এক সময়ে কবি রাম প্রসাদের স্বর ও ভাবের
অমুকরণে কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়া সহোদরাকে ধানমাগায় গাইডে
দিলেন।...এবার এখানে আসিয়া রসরাজ ও প্রভাকর পাঠ করিতে
করিতে কবিকীর্ত্তি লাভের উৎসাহ পুনকৃদ্দীপ্ত হইল। কিছু মনোযোগ
প্রশস্ত রূপে ব্যবহৃত হইত না। অমুবাদ্ম পুস্তকের ব্যাক্তভাব, স্ট্ট
উপপান্ত ও স্ট্ট উপপত্তিতে অভিনিবেশ করিতেন না। অমুবাদের বহু
কাল পরে কৃতামুবাদ পুস্তকের নীতিমূলক উপপত্তিতে তাঁহার চিন্তস্ট্রি এবং তাহাতে মন্থব্যের স্বভাব ও নীতিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল।
কথন কথন অভিধানের ছই একটা হৃদয়রম্য ললিত ও মধুর শন্দ ভিত্তি
করিয়া তাহার অর্থের স্বরূপ অথবা উপমান প্রতিপাত্তের সহতর পদার্থ
ভাব পরম্পরা বচনা করিতেন। যাহা ইউক এই উৎসাহ ও চেষ্টায়
তাঁহার বাঙ্গলা ভাবায় কিঞ্জিৎ অধিকার হইল।—'ইভিবৃত্ত', পু. ২৬-২৭।

## 'মনোরঞ্জিকা'

হরিশ্চন্দ্রের 'কবিতাকুস্থমাবলী' প্রকাশের অব্যবহির্ত পরে ঢাকা মনোরঞ্জিকা সভার মুখপত্র-স্বরপ 'মনোরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ মজুমদার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে' লিখিয়াছেন :—

১৮৫৭ অব্দে (১২৬৩ সালে) ঢাকার ক্রতিপর উৎসাহী যুবক 'মনোরঞ্জিকা' সভা নামে একটী সভা স্থাপন করেন। এই সভার তাঁহারা বচনাদি পাঠ ও বক্তাদি ধারা সাহিত্য চর্চা করিতেন। স্মনোরঞ্জিকা সভার পরিচালকগণ বাবু কৃষ্ণচক্র মজুমদারকে সম্পাদক করিরা এই বাঙ্গালা বস্ত্র হইতে ঐ সালেই [১২৬৬ সালে] "মনোরঞ্জিকা" নামে এই প্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। মনোরঞ্জিকা মাসিক প্রিকা ছিল। বাবু মহেশচক্র গঙ্গোপাধ্যার ইহার প্রকাশক এবং হরিশ্চক্র মিত্র ইহার মুক্রাকর ছিলেন। (পু. ৩৪৯)

মজুমদার মহাশয়ের মতে 'মনোরঞ্জিকা'ই "ঢাকার প্রথম পত্রিকা"।
ইহা ঠিক নহে। ১২৬৭ সালের আঘাঢ় (১৮৬০ জুন) মাস হইতে
'মনোরঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়; ইহার এক মাস পূর্বে—জৈষ্ঠ মাস
হইতে 'কবিতাকুস্মাবলী' প্রচারিত হইয়াছিল। 'মনোরঞ্জিকা'
প্রকাশিত হইলে 'সোমপ্রকাশ' লিথিয়াছিলেন:—

মনোরঞ্জিকা।—বর্ত্তমান আবাঢ় মাদ অবধি ঢাকা বাঙ্গলা বন্ধালয় হইতে মনোরঞ্জিকা নামে একথানি মাদিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইরাছে। ইহাতে মুদ্রাবন্ধ, আধুনিক যুবক সম্প্রদার ও ভাড়িত বার্ত্তাবহু এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকেরা উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা ভূমিকা মধ্যে লিখিয়াছেন "প্রাপ্রাদ্ ও প্রদোষ কার্ত্তন করিয়া পত্রিকা খানি কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিবেন না।"—'সোমপ্রকাশ', ২০ আবাঢ় ১২৬৭ (২ জুলাই ১৮৬০)।

# ঢাকা নর্মাল স্কুলের শিক্ষক

এই সময় কৃষ্ণচক্র ঢাকা নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন:—

কিছু দিন পরে সমরোপারে বাঙ্গলা বিভালরের শিক্ষক শ্রেণীতে নিয়োজিত হইলেন। নিয়োজিত হইরা হাদয়ঙ্গম হইল, তাঁহাতে শিক্ষকের উপযুক্ত গুণ নাই। প্রথমে কিথ সাহেব কৃত ও পরে শ্রামাচরণ সরকার কৃত ব্যাকরণের কোন কোন অংশ পাঠ করিলেন।
মথন ছগ্ধ মৃগ্ধ এইরপ কতকগুলি শব্দের ধাতু প্রত্যয় মৃলক সাধনা
কোনরূপ বুঝিতে পারিলেন, তথন পদোপযুক্ত হইরাছেন অভিমান হইল।
এই সময়ে কয়েক দিন এক জ্বনকে কিঞ্চিৎ২ দিয়া তবলা শিক্ষা
করিয়াছিলেন।—,'ইতিবৃত্য', পু. ২৮।

#### 'ঢাকাপ্ৰকাশ'

ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকর্বর্গ তৎকালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, দ্বারকানাথ বিছাভূষণ-সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রের অঞ্করণে ঢাকা হইতে একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের সঙ্কল্প করিলেন। ইহার ফলে ৭ মার্চ ১৮৬১ তারিখে 'ঢাকাপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র মন্ত্র্মদার 'ঢাকাপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত হন। 'ঢাকাপ্রকাশ'-পরিচালন সম্বন্ধে কৃষ্ণচন্দ্র আত্মন্ত্রীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

কবিতারচনার উৎসাহ বা, সের পদোচিত উপযুক্তত। লাভের একটী প্রধান অস্তবার হইরাছিল। তিনি দিন কতক কবিতা রচনার এরপ উৎসাহী হইরাছিলেন যে সর্বাক্ষণই প্রায় তাঁহার তাহাতে অভিনিবেশ থাকিত।…

কথন কথন স্বাধীন চিত্তে কেবল বচনায় লিপ্ত থাকিতে তাঁহার অভিলাব হইত। তাঁহার বোধ হইয়াছিল, কেবল তাহাতে লিপ্ত থাকিলে তিনি তাহা অতি স্ফাক্তরণে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কিছু দিন পরে তাঁহার আশা পরিপূর্ণ হইল। তিনি একথানি সংবাদ পত্রের লেখক হইলেন। প্রথম প্রথম কয়েক সপ্তাহ নবোৎসাহের বল ও অন্ধতায় কর্ম চালাইলেন। পরে তাহাতে কন্ত বোধ হইতে লাগিল। লিখিতে বসিতেন, কিন্তু কি লিখিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেন না। বিষয় স্থির হইলেও তাহার যৌক্তিক শৃঋলায় চিত্তের উদ্মেষ হইত না। কোন কোন দিন কঠেও উদ্বেগে রোদন করিতেন। তথন২ তাঁহার স্থানকম হইত, তেমন মহাচিত্ত-ছুর্বাহ গুরুভার গ্রহণ করা তাঁহার বিবেচনার কর্ম হয় নাই। অবিবেকীদিগের ফলোপভোগদ্বারাই ক্রিয়ার উচিত্যানোচিত্যে দৃষ্টি হয়। রা, স এইরপ অবস্থায়ও পত্র প্রচারের দিন হইতে ৩৪ দিন বিশ্রাম করিতেন। প্রবন্ধ অকর বদ্ধ করিতে দেওবার সময়ে সময়ে বিশ্রামান্তাপ পর্য্যাকুল হাদয়ে লিখিতে বিশিতেন।

অন্ত কোন প্রদেশবাসী করেকজন স্থশিক্ষিত তাঁহাকে সাহাষ্য দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু রা, স বিবেচনা করিলেন তাহাতে তাঁহারাই পত্রের গৌরব ও যশের মৃশ বিবেচিত হইবেন। এক প্রদেশীয় পত্রে অন্ত প্রদেশীয় লোকের প্রদীপকতা তাঁহার সন্থ হইল না।

বিভা শিক্ষা ও সাধারণ জ্ঞানের আলোচনার বিরত হইলেন। বে কাল আলক্ষ্য ও নিজার গত করিতেন, তাঁহাতে তাঁহার বিভা ও জ্ঞানের উৎকর্ষণে নগর সসম্পৎ ছিল। কিন্তু যিনি শিক্ষকের পদে তেমন দৈনন্দিন অন্ধ কন্তে ও নিজিত প্রার থাকিতেন তিনি স্বাধীন চিত্তবৃত্তি সম্পাদকীয় পদে কাল-বিলপ্য হইরা থাকিবেন, বিশ্বরুকর নহে। সম্বাদ পত্র সকল কেবল আমাদের নিমিত্তে পাঠ না করিলে কালে তিনি এক জন প্রাক্ত হইতে পারিতেন। তাহা কখন সাহিত্য বিজ্ঞান রূপে উপস্থিত হইত। কখন নীতিজ্ঞানের উৎকর্ষ বিধায়ক হইরা আসিত। কখন তাহাতে শৌক্তিকবং ভৌতিক বিজ্ঞান তত্ত্ব থাকিত। কখন তাহাতে শৌক্তিকবং ভৌতিক বিজ্ঞান তত্ত্ব থাকিত। কখন তাহা পুরাবৃত্ত রূপে উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ সকল গুরুতর অংশে রা, সের মনে পরবাক্য প্রকটিত না হইতেই পূর্ব্ব বাক্যার্থ নিমীলিত হইত। ——'ইতিবৃত্ত', পৃ. ২৯-৩২।

কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক রচনা 'ঢাকাপ্রকাশে' স্থান লাভ করিয়ছিল।
এই 'ঢাকাপ্রকাশে' কার্যকালেই তাঁহার 'সদ্ভাবশতক' প্রকাশিত হয় ও
তাঁহার কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ঢাকাপ্রকাশে' তাঁহার নাম
সম্পাদক-রূপে না থাকিলেও, কৃষ্ণচন্দ্রই প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় কার্য্য
সম্পাদন করিতেন। চতুর্থ বৎসরের ২২শ সংখ্যা পর্যান্ত 'ঢাকাপ্রকাশে'
"প্রকাশক"-রূপে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ইহার পর তিনি
'ঢাকাপ্রকাশ' ত্যাগ করেন।

#### ওকালতী পরীক্ষা

'ঢাকাপ্রকাশে' কার্য্যকালে কৃষ্ণচন্দ্র ওকালতী পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি লিথিয়াছেন:— .

রা, স আপনার দোষে বর্তমান পদে সচ্ছল অবস্থার থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু বদি ব্রিয়া চলিতেন, ভৃতিতে দেশসাধারণ স্থাধ অবস্থান করিতে পারিতেন। কিন্তু মন্থারে পদোরতির ইচ্ছা অতি বলবতী। রা, স উরত পদের সচ্ছলছে প্রণোদিত হইয়া ওকালতীর পরীক্ষার্থী হইলেন। কিন্তু বিবেচনা করিলেন না যে, যে অল্ল আয়ে স্থাধীন প্রকৃতিতে ও ব্যয় স্পৃত্যালায় থাকিতে পারে না, আয়ের আধিক্যে তাহার প্রকৃতিরও অস্থাধীনতা ও ব্যয়-বিশৃত্যালা প্রভৃত হয়। শরা, সপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।—'ইতিবৃত্ত', পৃ. ৪৯, ৫০।

## ⁴বিজ্ঞাপনী'

ওকালতী পরীক্ষায় ক্বঞ্চন্দ্রের অনেকগুলি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্ম ব্যগ্র হইলেন। এই সময় বালিয়াটী-নিবাসী গিরিশচন্দ্র বায় চৌধুরী ঢাকায় বিজ্ঞাপনী যন্ত্র নামে একটি বাংলা মূলাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূলাযন্ত্রের সাহায্যে 'বিজ্ঞাপনী' নামে একথানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের সঙ্কল্প করিয়া, তিনি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে সম্পাদকীয় কার্য্যনির্বাহের জন্ম নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিথিয়াছেন:—

এক দিন একজন তাঁহার নিকটে কহিলেন, অক্স একটি বাঙ্গলা বন্ধ হইতে একথানি নবসংবাদ পত্র প্রচারিত হইবে। যন্ত্রাধ্যক্ষেরা তাঁহার সদ্ভৃতির কিঞ্চিৎ অধিক বেতনে তাঁহাকে সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিতে অভিলারী হইরাছেন। একদিন রা, স সহর্বে তাঁহাদিগের সহিত সম্পর্শন করিতে গেলেন। একজনের সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁহার আকৃতির প্রসন্ধতা দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, তিনি ধনাভিমানের সহচর নহেন। নিয়োগ স্বীকার করিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে একদিন তাঁহার একটা পরিচিত যুবককে যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকটে গমনাগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার কলিতোদয় পদের অভিলারী বিবেচনা করিলেন এবং সাস্ম ও সাভিমানচিন্তে রহিলেন। অক্স এক দিন কৃত্ত-সম্বেদনের নিকটে শুনিলেন, অধ্যক্ষ প্রস্তাবিত ভৃতি ন্যূন করিতে চাহিতেছেন। রা, স সগর্ব্ব স্বাধীন ও ক্সাহাবগাঢ় চিত্তে অক্স এক জনকে নিযুক্ত করিতে কহিলেন। পরে এক দিন পূর্ব্ব সংবেদিত ভৃতিতেই নিয়োগ স্বস্থির হইল।—'ইতিবৃত্ত,' পু. ৫৩-৫৪।

উদ্যোগ-আয়োজনে পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন:—

বা, স ন্তন পদের অচিরস্থারিত্বে আশকার এ বস্ত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। গমনকালে একং বার ভাবিলেন, তাহার অধ্যক্ষ ভূম্যধিকারীর শ্রেণীস্থ লোক। তিনি ঈর্বা ও অপ্রশস্তমনা পার্যচরগণের নিকটে তাঁহার মিধ্যা অপবাদ শ্রবণ ও তাহা সভ্যরপে গ্রহণ করিতে পাবেন। অক্স দিবদের মধ্যে সংশ্র সভ্যের আলোকে উদ্লাসিত দেখিলেন। তাঁহার প্রতীতি হইল, কোনং কর্মচারী তাঁহার পদের গৌরব না ব্রিয়া তাঁহার ভূতিশোচী হইয়াছেন ও যন্ত্রের প্রতি অধ্যক্ষের বিরাগ জন্মাইতে যত্ন করিতেছেন। কিন্তু আপনার সাভিমান-অসমজ্ঞান প্রকৃতি-নিমিন্ত তাঁহাদিগের সামাজিক-অপ্রসদনের অধিক কোন ভাব দেখিয়াছিলেন না। বহুদিন পরে পত্র প্রচারের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশেং অনেক প্রধান পদস্থ লোকের নিকটে একং জন সম্বাদদাতা স্মন্থির করিয়া দিতে পত্র লিখিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে সসম্মান প্রীতি করিয়া থাকেন বিশাস ছিল কিন্তু অনেকের নিকট হইতে কোন উত্তর পাইলেন না। তুর্গোংস্বের পরে পত্র প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু বিস্মাং ভৃতি ভোগ করিতে চিত্ত প্রসন্ধ হইল না। যন্ত্রের নিমিত্তে একথানি পৃস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া ক্ষেকটী পাতা লিখিয়া রাখিলেন।—'ইতিরস্তা', প. ৫৭-৫৮।

বিজ্ঞাপনী যন্ত্র স্থাপন ও 'বিজ্ঞাপনী' পত্র প্রচারের সক্ষরের কথা কৃষ্ণচন্দ্র সংবাদপত্রে ঘোষণা করিলেন। ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিথের 'সোমপ্রকাশে' নিমোদ্ধত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়:—

এতধারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে প্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশরের বংশীবাজারস্থিত নদীর পারের একতালা হাবেলিতে বালিয়াটা নিবাসী প্রীযুক্ত বাবু গিরিশচক্ত রায় চৌধুরা কর্তৃক "ঢাকা বিজ্ঞাপনী ষ্থ্র" নামে একটা মুলা ষ্থ্র সংস্থাপিত হইয়াছে,…

এশ্বলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে, উক্ত যন্ত্ৰ হইতে 'বিজ্ঞাপনী' নামক একথানি অভিনৰ সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্ৰিকা শীঘ্ৰই প্ৰচাৰিত হইবে,… পত্ৰিকাৰ আয়তন ৪ পেজি ফৰ্ম্মাৰ ৩ ফৰ্মা কৰা হইবে…।

ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ১২৭১। ৭ই ভাজে।

**बैक्क**हस मञ्जूमनाव

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাদে 'বিজ্ঞাপনী' প্রকাশিত হয়। ২৭ মার্চ ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশ:—

We have received the first number of a new vernacular paper started in Dacca called the Begaponi or the Advertiser.

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সহিত ক্লফচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১১ই কার্ত্তিকের 'বিজ্ঞাপনী'তে তিনি ব্রাহ্মধর্মের সপক্ষে কিছু লেখেন। হিন্দুর্ম্মরক্ষিণী সভার জনৈক সভ্যের অম্বার্মের 'বিজ্ঞাপনী' পত্রের অধ্যক্ষ গিরিশচক্স রায় ক্লফচক্রকে ভবিয়তে এরপ লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে ক্লফচক্র যে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, ১৭ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচক্রোদয়ে'র নিম্নোদ্ধত অংশ পাঠ করিলে তাহা জানা যাইবে:—

অবগতি হইল, ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপনীতে ব্রাহ্মধর্মের সাপক্ষে কিছু লিখিত হওরাতে, ঢাকান্ত প্রাচীন সম্প্রদার তং অধ্যক্ষ গিরিশ বাবুকে অন্ধ্যোগ করেন, গিরিশ বাবু সম্পাদককে ভবিষ্যতে উক্ত রূপ লিখিতে নিষেধ করিবাতে স্বাধীনচিত্ত সম্পাদক কার্য্য পরিত্যাগ করেন। সেই কারণে বিজ্ঞাপনী পত্র এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। পুনর্ব্বার উক্ত সম্পাদক পূর্ব্বয়ত স্থাধীনচিত্ততা লাভ করাতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইরাছেন।

এই ঘটনার কথা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতেও উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন:—

কিছু দিন পরে একদিন রা, স একজন যন্ত্রকার নিকটে গেলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তাঁহার সংবাদ পত্রে ব্রাহ্মধর্মের প্রসঙ্গ দেখিয়া নগরীয় প্রধানং হিন্দুরা প্রকুপিত হইয়াছেন। অতএব তিনি আর সেধর্মের প্রসঙ্গ করিবেন না। রা, স কর্মে নিযুক্ত হওয়ার কালে যুক্তি স্বাধীনতা চাহিয়া লইয়াছিলেন। তথন নম্রতায় সম্ভব্য সঙ্কটের অধাগত হইয়া ছিলেন না। স্বাধীনচিত্তে ব্যত্তকার কথায় অসম্মত হইলেন।
—'ইতিবৃত্ত', পু. ১৩৭-৩৮।

এ-পর্যান্ত 'বিজ্ঞাপনী' পত্র ঢাকায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বিজ্ঞাপনী যন্ত ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিভ হয়। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও এপ্রিল মাসে ঢাকা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন; তিনি আত্মকথায় লিখিয়াছেনঃ—

রা, স কর্ম্মে পরিমাপন করিয়া সপরিবারে দেশে গমন করিলেন্।
—'ইভিবৃদ্ধা' পৃ. ১৪৭।

কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদকত্বে 'বিজ্ঞাপনী' একথানি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্তে পরিণত হইয়াছিল। ঢাকার সমাচার-পত্র প্রসঙ্গে কলিকাতার 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ১৯ এপ্রিল ১৮৬৫ তারিথে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, ভাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

কলিকাভার যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইরা থাকে ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাহার দিভীয় নহে।

## যণোহরের কর্মক্ষেত্রে

ঢাকায় অবস্থানকালে কৃষ্ণচন্দ্রের উন্মাদ রোগ দেখা দিয়াছিল। তাঁহার "অক্তরিম বন্ধু প্রীযুক্ত শ্রামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—পানদোষ, অস্থা ও হাফিজ পাঠের ফলেই তাঁহার উন্মাদ রোগ জন্মিয়াছিল।" উন্মাদ রোগ লইয়াই কৃষ্ণচন্দ্র সেনহাটিতে ফিরিয়া আসেন। কর্মাইীন অবস্থায় কয়েক বংসর তাঁহাকে কঠোর দারিদ্রোর সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। শেষে বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত পিলজক্ষে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। তিনি অল্প দিনের জন্ম দৌলংপুর বিশ্বালয়েও পণ্ডিতী করিয়াছিলেন।

এই ভাবে কয়েক মাদ কর্ম করিবার পর ঘশোহর জেলা স্থলে প্রধান পণ্ডিতের পদ শৃশ্য হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের দেপ্টেম্বর মাদে কৃষ্ণচক্র এই পদে মাসিক ২৫২ বেতনে নিযুক্ত হন; তিন-চারি বংসর পরে এই বেতন আরও কিছু বাড়িয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র একাস্ত নিষ্ঠার সহিত পাঠনা-কার্য্য করিতেন। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বের কবিত্বশক্তি লোপ পাইয়াছিল। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে রায় বাহাত্ব যত্নাথ মন্ত্র্মদার, ঢাকা কলেজের গণিতাধ্যাপক কালীপদ বস্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য

১৮৮৭ ঞ্জীষ্টাব্দে রুষ্ণচন্দ্র যশোহর শুভকরী যন্ত্র হইতে 'বৈভাষিকী' নামে একথানি সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিথ—১৮ই ফাস্কন ১২৯৩। পত্রিকার শিরোভাগে নিম্নোদ্ধত শ্লোকটি মুদ্রিত থাকিত:—

জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্ সন্থা।
কাচ-মূল্যেন বিক্রীতো হস্ত চিস্তামণির্মন্থা।
"ইহাতে বাজনীতি, উপাখ্যান ও সংবাদ বিনা গভপতে বিবিধ হিতকর
বিষয় লিখিত" হইত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রথম বর্ষের 'দ্বৈভাষিকী'
আছে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্যের জুন মাসে রুফচন্দ্র কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।
যৎসামান্ত তাঁহার পেন্সন-স্বরূপ ধার্য্য হইয়াছিল। তিনি ১৯ বৎসর
কাল যশোহরে স্থশুঞ্জভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

## সেনহাটিতে শেষজীবন

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বগ্রাম সেনহাটিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি ১৩ জাহুয়ারি ১৯০৭ (২৯ পৌষ ১৩১৩) তারিখে সেনহাটিতে পরলোকগমন করেন। তাঁহার চরিতকার লিখিয়াছেন :—

কুফচন্দ্রের শেব জীবন বিশৃঝলভাবেই কাটিভেছিল। এই বিশৃঝলার মধ্যে তিনি সকলি হারাইয়াছিলেন, কেবল তাঁহার চিরসাধনাক ধন ভগৰানের নামটি তিনি হাবান নাই। সে প্রির নাম তাঁহার জপমস্ত্র হইরাছিল। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি গিরাছিল, তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইরাছিল, কিন্তু অক্ত এক বাজ্যের আলোকে তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি লোপ পাইতে দের নাই, বরং তাঁহাকে এক অদৃশ্য বাজ্যের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার কর্ণ এক অকর্ণশ্রুত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধক্ত হইয়াছিল। তাঁহার গৃহে মৃত্যু বহুবার আতিথ্য স্বীকার করিয়া সকলকে শোকাভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু হিমালয়ের তুষার-শোভিত অটল গিরিশৃক্ষের ভাষ তাঁহার হৈষ্য্য ও চিত্তের শুশ্রতা কথনও দূর করিতে সমর্থ হয় নাই।…

্কমে বিশাসী ও সাধক কৃষ্ণচন্দ্রের মর্ভ্যলীলা শেব হইরা আসিল। লোকচক্ষ্র অগোচরে প্রস্কৃতিত বনক্ষমের মত সমগ্র দেশকে অজ্ঞাতসারে সৌরভে আমোদিত করিয়া তাঁহার জীবন-পূষ্প ঝরিয়া পাড়বার দিন আসিল। কিছুদিন হইতে তিনি রোগে অল্লাধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন। এইরূপে ১৩১৩ বঙ্গান্দের ২৯শে পৌর প্রত্যুবে জল্লভূমি সেনহাটির ক্লোড়ে তিনি সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্বরাত্রে তিনি সারা রজনী সাধক বামপ্রসাদ ও দাশর্ষি বারের নানাবিধ ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত অল্লাজকঠে গারিয়াছিলেন, কেহ তাঁহাকে নিরুত্ত করিতে পারে নাই। মিশরদেশীর মরাল বেমন আকুল সঙ্গীতে দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া ছিল্লকঠে নীল নদের কোলে ঢলিয়া পড়ে, কবি কৃষ্ণচন্দ্র তেমনি পরিপূর্ণ স্থারে সঙ্গীত করিতে করিতে তাঁহার জল্লভূমির কোলে চিরবিশ্রাম করিলেন।—ইন্দ্প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যার: 'কবি কৃষ্ণচন্দ্র মন্ত্র্মদারের জীবন-চরিত', পূ. ১১৭-১৮।

## গ্রস্থাবলী

কৃষ্ণচক্ত মজুমদার যে কয়খানি পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কালামুক্তমিক তালিকা দিতেছি:—

১। সন্তাবশতক। অর্থাৎ সন্তাবপূর্ণ কবিতাকলাপ। ইং ১৮৬১ (ফান্তন ১৭৮২ শক)। পৃ. ৵৽十।৵৽+৯৮।

পুস্তকথানির "বিজ্ঞাপনে" রুফচন্দ্র লিথিয়াছেন :—

বোধ করি মহাকবি হাফেজের নাম অনেকেই প্রবণ করিয়া থাকিবেন। তথা এই প্রসিদ্ধ পারস্কর্কবির প্রণীত গ্রন্থের অত্যুৎকৃষ্ট কবিতাকলাপের মর্ম্মাত্র গ্রহণ করিয়া "সন্ভাবশতক" নামক এই কুস্ত পুস্তকথানি প্রণয়ন করিলাম; কিন্তু সমুদর কবিতাই হাফেজকৃত গ্রন্থের মর্মাকর্ষণ করিয়া রচনা করা যার নাই, স্থানেং অক্সাক্ত কবির এবং স্কল্পিত ভারাদিরও সন্ধিবেশ করিয়াতি। ত

এইকণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, আমার প্রমমিত্র প্রীযুক্ত হরিশ্চন্ত্র মিত্র মহাশর এই গ্রন্থ প্রণরনে আমাকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং কোন কোন কবিতা তিনি স্বরং রচনা করিরা দিয়াছেন। তাঁহার সরস লেখনী সংস্পৃষ্ঠ না হইলে আমি এতদ্প্রন্থ মুক্তিত ও প্রচারিত করিতে এতদ্ব সাহসী হইতে পারিতাম না।… ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্র ১ লাফাল্লন ১৭৮২ শক।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে 'সদ্ভাবশতক' পরিবদ্ধিত হইয়াছিল।

২। রা. সের ইতিবৃত্ত। ইং ১৮৬৮। পৃ. ১৪৭।

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল—
৩০ এপ্রিল ১৮৬৮।

কৃষ্ণচল্লের গুপ্ত নাম—রামচক্র দাস। এই গুপ্ত নামের আছা ও শেষ অক্ষর লইয়া "বা. স" হইয়াছে।

'ইতিবৃত্ত' কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মচরিত। ইহাতে শৈশব হইতে ঢাকা নগরী ত্যাগ পর্যস্ত তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা বিশৃষ্খলভাবে বর্ণিত ইইয়াছে। অকপটে আত্মদোষ কীর্ত্তনই এই পৃত্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। ৩। সোহভোগ। ইং ১৮৭১ (ৎ মাঘ ১২৭৭)। পৃ. ১৮৭১।
এই পুন্তিকাখানি ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্রে মুদ্রিত। ইহার "ভূমিকা"র
নিমাংশ হইতে বিষয়বস্তব আভাস পাওয়া যাইবে :—

মহাভারতের "বাসব নহব" সংবাদ অবলম্বন করিয়া এই কাব্য লিখিত হইল। মহাভারতে সংবাদটী বেরূপ আছে, স্থলে ছলে তাহার অঞ্চধারণে করিত হইরাছে।

8। देकवना-जब् । हेः १४४२। शु. ॥० + १२०।

এই পুন্তকখানি কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মৃদ্রিত। ইহার "বিজ্ঞাপন" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

এই প্রন্থের "কৈবল্য লাকণোপক্সাস প্রভৃতি" এই প্রবন্ধটী ব্যতীত অক্ত করেকটী প্রবন্ধ প্রথমতঃ মাসিক প্রামবার্তা প্রকাশিকার প্রকাশ করিরাছিলাম। অধুনা ভাহাতে এই নৃতন প্রবন্ধটী সন্নিবিষ্ট করিরা ভাহা প্রস্থাকারে কৈবল্যভন্যভিষানে প্রকাশ করিভেছি।…

এই পুস্তকে কৈবল্য ও কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে যে মড প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কেবল আদ্ধার্দ্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এ নিমিন্তে মহামুভব আদ্ধাণ থিয় না হইরা স্বমত পক্ষপাতিতা পরিত্যাগ পূর্বক ইহার অমুবর্জন করিলে তাঁহাদের উপযুক্ত মহামুভাবতা প্রকাশ করা হইবে। তাঁহাদের অস্কীকার এই যে, পৃথিবীর কোন ধর্মবিশেষ তাঁহাদের আদ্ধান্ম নহে। কিন্তু বে ধর্ম সত্যা, তাহাই আদ্ধান্ম, এই অস্কীকারামুসারে তাঁহাদের মংপ্রদশিত ধর্মকে আদ্ধান্ম বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। কারণ তাঁহারো যদি নিরপেক হইয়া অভিনিবিষ্ট চিন্তে এই পুস্তক থানির আভোপান্ত পাঠ করিয়া দেখেন, তবে অবক্সই তাঁহাদের ফদরক্ষম হইবে যে এতং প্রদর্শিত ধর্ম্ম সত্য ধর্ম। তাঁহারা যদি কুসংস্কার পরবশ হইয়া ইহাতে উপেকা করেন, তবে নিরভিশ্ব প্রতিবিধ্ব প্রকাশ ব্রহা এত কাল সর্ববাস্থকরণ কুসংস্কারের প্রতি বিহেষ প্রকাশ

করিছেকে, তাঁহারা এখন কুসংস্থাবের বশবর্তী হইবেন !! তাহা হইকে এরপ বিবেচনাও অসকত নহে বে, কতিপর বৎসরাস্তে এই তিপ্পতম মার্ভণ্ড শীতাংগুবৎ হইবে। হে ব্রাহ্মগণ! একবার বিবেচনা করিরা দেখুন বে বিগুদ্ধ যুক্তি নারা আপনাদের অভিমত বে ঈর্বরের অভিমত মে ঈর্বরের অভিমত মে ঈর্বরের অভিমত মে ঈর্বরের অভিমত সপ্রমাণ হর না, অন্ধের ক্যার অনর্থক তাঁহার উপাসনা করা কি ভবাদৃশ বৃদ্ধিকজ্ঞীবগণের কর্ত্তর কর্মণ গ আপনাবা ঈর্বরের অভিমত পক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করিরা থাকেন, তাহা নিতাস্ত অলীক। আপনারা বলেন, বিদ গভীর অরণ্যে হঠাৎ একটা অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তাহা ইইলে বেমন তাহা হইতে তাহার নির্মাতার অমুমান হয়, সেইরূপ এই জগৎ দেখিয়াও ইহার নির্মাতার অমুমান হয় ৷ ইহা কখন বিশুদ্ধযুক্তি নহে ৷ কারণ জগতের ভাব ও অট্টালিকার ভাব পরস্পর অচিস্কনীয় ভিন্ন ৷ ভিন্ন পদার্থের দারা ভিন্ন পদার্থের স্থারা ভিন্ন পদার্থের স্থাবা তাবা কর্তার উপলব্ধি হয় সত্য, কিন্তু সে কর্তৃত্বলে আপনাদের অভিপ্রেত আরাধ্য জগৎকর্তা জগদীশ্বর গ্রহণীয় হইতে পারেন না ৷ এ বিষরের যুক্তি কৈবল্যতত্বে প্রকটিত হইরাছে ৷

## বাংলা-সাহিত্যে কষ্ণদন্ত মজুমদারের দান

উনবিংশ শতান্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা দেশের ছাত্র-সমাজে কবি রুষ্ণচন্দ্র মন্ত্র্মদারের 'সম্ভাবশতক' বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং বিছালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইতে লব্ধ এই খ্যাতি ছাত্রসমাজকে অতিক্রম করিয়া অভিভাবক-সমাজকেও অভিভূত করিতে বিলম্ব হয় নাই। "কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যাবে"র কবিকে বাংলা দেশের রসিক্মাত্রেই সহজে চিনিয়া লইয়াছিলেন।

কবি কৃষ্ণচক্ত পারশু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সর্বনা পারসিক কবি হাফিজ ও সাদীর কাব্যবদে নিমগ্ন থাকিতেন। 'সম্ভাবশতক' প্রধানতঃ হাফিজের কাব্য অন্থসরণেই রচিত। পারসিক কবিদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধ ও এই বিশ্বপ্রকৃতির ঘিনি স্রষ্টা, তাঁহার প্রতি সহন্ধ আত্মনিবেদন কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়ছিল। এই সৌন্দর্য্য ও ভগবং-প্রীতিই বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ দান। তাঁহার কবিতাগুলি এমনই প্রসাদগুণবিশিষ্ট যে, অনেক কবিতার অনেক পংক্তিই প্রবাদবাক্যস্বরূপ আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি। এই বছ-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি হইতেই বাংলা দেশে কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতার প্রভাব অন্থমান করা বাইবে।

'সদ্ভাবশতকে'র দারাই কবি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এবং 'সন্ভাবশতক' বাংলা দেশে একথানি বহুলপ্রচারিত কাব্য। বাংলা দেশের ছাত্রসমান্ত পাঠ্য পুস্তক হিসাবে বহু পুরুষ ধরিয়া এই কাব্যটি আয়ন্ত করিয়াছে এবং অন্ত দিকে প্রবীণেরাও এই কাব্যের সাহায্যে দিনাস্তে ভগবৎ-প্রেমপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কবি কৃষ্ণচক্তের সাধুখ্যাতিও ইইয়াছিল।

কৰিব 'মোহভোগ' কাব্য বিশেষ প্ৰসাব লাভ করে নাই। 'সদ্ভাবশতকে'ব গ্রায় ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি নয়। একটি সম্পূর্ণ কাব্য, নাটকাকারে লিখিত—"মহাভারতের 'বাসব নহুষ' সংবাদ অবলম্বন করিয়া এই কাব্য লিখিত"। "কাব্যের নায়ক দেবরাজ ইন্দ্র আত্মকত পাপে অন্থতাপিত হইয়া আত্মনির্ব্বাসিত হন। সপ্তরুদেবগণ তপোত্রত-নিরত নহুষ রাজর্ধিকে তাঁহার পদাভিষিক্ত করেন। রাজর্ধি শচীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাকে ভোগ্যা করিতে চান। পরে তাঁহাকে নির্ব্বাসিতা করেন।" এই কাব্যটি অধুনা একান্ত ছ্প্রাণ্য বলিয়া ইহা হইতে সামান্ত সামান্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া ক্ষকচন্দ্রের পরিচয় সমাপ্ত করিতেছি; 'সদ্ভাবশতক' বাঙালী মাত্রেরই সম্পূর্ণ পাঠ্য, তৎসব্বেও আমরা তাহা হুইতেও কিছু অংশ নমুনাম্বরূপ এধানে উদ্ধৃত করিলাম।

#### <u>ৰোহভোগ</u>

অয় নিজে! ভবজন তাপনিবারিণী

ৈচত শ্বহারিণি! দেবি বিরামদায়িনি,
হুদিতাপ নিবারিণী তোমার মতন,
মৃত্যু বিনা এ জগতে আর কোন্ জন ?
অত্ল অত্ল দেবি! করুণা তোমার
কেমন হুদয় তব কোমল উদার।
তপ জপ ধ্যান তব কেহ নাহি করে,
অথচ তোমার কুপা সকলের পরে।
যেমন নিশিতে হয় জগৎ আঁধার
অমনি চঞ্চল হয় হুদয় তোমার
অংশে অংশে গেহেং বেড়াও ঘ্রিয়া
হুদিজালা জগতের অরণ করিয়া
নয়নে নয়নে দেবি! বিসয়া স্বার,
কর মা কেমন চয়্যা হুদয়মাঝার। পু. ২-৩

নিশি শশী মলিন হইলা।

স্থভাব বচিত ভ্যা, নির্মল বরণী উবা,
স্থসম্পদে আসি সম্দিলা।

তিল ফুল কোশা করে, তর্পণ স্নানের তরে
থেয়ে গেলা ব্রতাচারী সব।

উলি অপগার জলে, ডুব দিয়া গঙ্গা বলে
ভক্তিতে পড়েন গঙ্গাস্তব।

উবা ভ্যা কত বালা, লইয়া ফুলের ডালা
উভানে তুলিতে গেলা ফুল।

বাম হস্তে লতা অগ্ৰ, পুশা তুলিবারে ব্যপ্ত

শিশিরেতে ভিজিল তৃকুল।

ক্ষমেন্ডে উদিলা ববি, হিন্দুল বঞ্জিত ছবি উজ্জলিলা সকল সংসাব।

জলে কৃচি ঝকমক, বেণু ভট চক মক

धक धक श्रमात हात । १. २

মৃবিক মার্জার হর মার্জার কেশরী!
সরস মৃণাল হর তীব্র বিষধরী!
বোগ্য নহে যেই দাস চরণ পরশে
করে সেই পদাঘাত এ হেন শিরসে!
গরজে মক্ষিকাকীট জলদ গর্জানে,
থতোতের আক্রমণ লজ্জিতে তপনে! পৃ.২৫

সংসারের মহিমা কেমন,

যতনে তরাসি যাহা, লভিতে পারি না তাহা, আচমিতে লভে অক্সণ।

এই হেরি কোন জনে, হারা রত্ন স্বতনে টুরি টুরি নিরাশ হইলা,

এই মনে লয় হেন, আপনি বিধাতা যেন

করতলে মিলাইয়া দিলা।

এই পাস্থ খেরে খেরে, কোথাও না জল পেরে ্ মরুভূমে গতাস্থর প্রায়,

এই বিধি যেন তাঁরে, দেখান চোখের ধারে ফল ভবা সলিল সুধায়।

এই নাথ বিরহিণী, বিধাদিনী কপোতিনী কোন বনে নাথে না পাইলা:

বিধির দরায় এই, আপনি কপোত সেই, কাছে তার উড়িয়া আইলা।—পু- ৪৯-৫•

#### সম্ভাবশতক

## সুখী হুঃখীর হুঃখ বুঝে না

চিরস্থী জন, অমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন, ব্বিতে পারে ?
কি বাতনা বিবে, ব্বিবে সে কিসে,
কভু আশীবিবে, দংশেনি বারে ?
বত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম;
ক্রীবং হাসিবে, ওনে না গুনিবে,

বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।

ধার্মিকের মৃত্যুর প্রতি উক্তি

অহে মৃত্যু ! তৃমি মোরে কি দেখাও ভর ?
ও ভরে কম্পিত নর আমার হৃদর ।
বাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন,
অনিত্য-সংসার-প্রেমে মৃগ্ধ অফুক্ষণ ;
বারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে,
চিরবাসস্থান বলে ভাবে মনে মনে ;
পাপরূপ পিশাচ বাদের হৃদাসন,
করি আত্ম-অধিকার আছে অফুক্ষণ ;
পরকালে বাহাদের বিখাস না হয়,
প্রাণ-প্রিয়তম-প্রেমে মৃগ্ধ বারা নয় ;
হেরিলে নয়নে এই জক্টি তোমার,
তাদেরই হয়্মনে ভরের সঞ্চার।

সংসাবের প্রেমে মন মন্ত নয় বার,

জভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার ?
প্রস্তুত্ত সর্বাদা আছি তোমার কারণ,
এস স্থান করিব তোমার আলিঙ্গন ।
বে অয়ান কুস্থমের মধু-পান-তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে;
বে নিত্য উভানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত;
কোন রূপে তোমায় করিলে অভিক্রম,
বাইব আনন্দে যথা সেই প্রিয়তম।

### উষা

## (সঙ্গীত)

আরি সুখমরি উবে ! কে তোমারে নির্মিল ?
বালার্ক-সিন্দ্রফোটা, কে তোমার ভালে দিল ?
হাসিতেছ মৃত্ব মৃত্ব, আনন্দে ভাসিছে সবে,

কে শিখাল এত হাসি, কেবা সে বে হাসাইল ? জগত মোহিত করি, গাঁইছ বিপিনে কারে;

বল সে যে পূজাঞ্জলি, অর্পণ করিছ যাবে ? ক্মল-নয়ন থুলে, কার পানে চেয়ে আছি,

কার তরে ঝরিতেছে, অঞ্চল-অঞ্চ নিরমল ? এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অফ্রেটন,

তব পরশন মাত্র, পাইল নব জীবন ! বারেক তুমি আমাবে, দেখাও দেখাও দেখি তাঁরে, হেন সঞ্চীবনী শক্তি, বে তোমারে প্রদানিল।

## বিহারিলাল চক্রবর্তী, স্থরেন্তর্নাথ মজুমদার, বলদেব পালিত



÷

বিহারিলাল চক্রবর্তী

# বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত

# थीउद्यक्तनाथ वत्नागानाग्र



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুনার রোড কলিকাডা একাশক শ্রীরামকমল সিংহ মন্ত্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

व्यथम मरकवन—देकाई ১৩৫० मृगा कांग्रे कामा

নুৱাকর—জীসোরীক্ষনাথ দাস শনিবস্থন প্রেস, ২৫৷২ যোচনবাগান বো, কলিকাডা ২,২—১৬/১১১৮৮

# विश्विलाल ठक्कवर्छी

74-24-34-38

## বাল্যজীবন

২১ মে ১৮৩৫ (৮ ক্রৈষ্ঠ ১২৪২) তারিখে বিহারিলাল চক্রবর্তীর ব্যায় হয়। তাঁহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী; তিনি যাজাক্রিয়া করিতেন। বিহারিলাল পিতার একমাত্র আদরের সন্তান ছিলেন। চারি বৎসর বয়সে তাঁহার মাত্বিয়োগ হয়।

বিহারিলালের বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে নবক্লফ ঘোষ যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ ক্ষিতে পারিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

দশম ছইতে পঞ্চশ বর্ষ বহাক্রমের মধ্যে বিহারিলাল করেক মাসের অক্স জেনারেল এসেমব্লিজ ইনিষ্টিটিউশনে গমনাগমন করিয়াছিলেন এবং অনুমান তিন বর্ষ কাল সংস্কৃত কলেকে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।…

বিহারিলালের বিভালেরে শিকা এই প্রাস্ত। কিন্তু বিভাগারের বাজিরে কিছু কিছু শিকা হইডেছিল। মাতৃভাষা আলোচনার কথা পুর্বেই উল্লেখ করিবাছি। তাহা অধিকতর আগ্রহের সহিত এবং অবাধে চলিতেছিল। আর একটি শিকাও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইবাছিল, বদিও স্সেটাকে বিহারিলালের অভাভ উচ্ছু-অলভার অভতম বলিরা সে সমরে জনসাধারণের নিকট পরিগণিত হইবাছিল। এটা ভাবীকবির গান শিকা; অবভ এ শিকাটীও কোনরূপ নিরমাধীন ছিল না। বিহারিলাল বাল্যকাল হইডেই সন্মতিপ্রির ছিলেন, এবং বারা পাঁচালী বা কবির

গানের কথা গুনিলেই তিনি ঘটনাছলে উপস্থিত হইরা তাঁহার সঙ্গীত-ধ্বৰণসাধ পরিভৃপ্ত করিতেন।···

ভাবী কবি কেবল গীত শ্রবণ করিয়াই সন্ধাই থাকিতেন না, বাটাতে আসিয়া সেগুলিকে স্থবলরে পুনবাবৃতি করিবার চেষ্টা করিতেন এবং গীতের কোন অংশ বিশ্বত হইলে ভাগা নিজেই প্রণ করিয়া লইতেন। এইরূপ প্ররচিত গীতের অংশ পূরণ করিতে করিতে ক্রমে তিনি আপনি গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই বিহারিলালের কবিতা রচনার প্রথম উভয়।—'প্রয়াস', ফেব্রুয়ারি ১৯০০, পূ. ৭২-৭৩।

পাঠাভ্যাদে আদক্তি না থাকিলেও বিহারিলাল সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি গৃহে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যও তিনি রীতিমত পড়িয়াছিলেন। ভাঁহার বাল্যবন্ধু কৃষ্ণক্মল ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্বতিক্থায় বলিয়াছেন:—

বিচারীর লেখাপড়া সহছে বলিতে হর বে, দিনকতক সে সংস্কৃত কলেকে ভর্তি চইর। মুগ্ধবোধ পড়িতে গিরাছিল। কিছু ইস্কুল কলেকে বাঁধাবাঁধি নিরমের বশবর্তী হইরা থাকা ভাচার স্বভাবের সহিত মিলিল না। তাহার individuality (ব্যক্তিবৈশিষ্ট) এতই জীব্র ছিল। অল্লকালমধ্যেই সংস্কৃত কলেক ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীতে পন্তিতের নিকট মুগ্ধবোধ কিছুদিন পড়িবাছিল; সাঙ্গ করা হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। ভাচার বাড়ীর শিক্ষক্ত বড় 'কেও কেটা' ছিলেন না। তিনি আমাদের করপ্রতিষ্ঠ ভাইস চেরারম্যান নীলাম্বর বাবুর পিতা। তিনি ঐ পাড়ার অনেক বালককে মুগ্ধবোধ পড়াইয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ সাঙ্গ হউক আর না-ই হউক, বিহারীর সংস্কৃত ব্যাকরণে এইটুকু অধিকার জন্মিরাছিল বে, তিনি সাহিত্য-শাল্প অধ্যরন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাহিত্য-শাল্পের করেকথানি প্রস্কৃ বধা,—রঘুবংশ, কুমাবসম্ভব, আর বোধ হব ভারবি, মুল্ডারাক্ষ্যন, উত্তরচরিত এবং শকুন্তলা আমি তাঁহাকে

পড়াইরাছিলাম। তিনি আমার কাছে সকালে বৈকালে পড়িডে আসিতেন। এই সময়ে Monier Williams শকুস্থলার এক অপুর্শ সংস্করণ বাহির করিরাছিলেন; ···পিতা ১৯১ দিয়া পুত্রকে 'শকুস্কলা' কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমিও বডই আনন্দের সভিত বিভারীর সঙ্কে সেই শকুস্তলা একত্রে পড়িলাম। বোধ হর বিহারীর ভখন ইংরাজী वााथा। वृक्षियांव क्यां ভিনি কতক দূব আমাৰ কাছেই পড়িয়াছিলেন। আমাৰ মনে আছে, बाबवर्गव Childe Harold এवः म्बिशीबरवव ध्रथाना, बााकरवथ, লীয়র প্রভৃতি তু'পাঁচ থানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইবাছিল। বিহারীর ধাশক্তি এতই তীক্ষ ছিল, বিশেষতঃ কাব্যশান্ত্র পর্যালোচনাডে এরপ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বে অতি সামার সাহায্যেই ডিনি ভালরণ ভাবপ্রহ করিতে পারিতেন। ইহার আরও এক কারণ ছিল: বাঙ্গালা সাহিতাটা তিনি অতি উত্তমরূপ আয়ত করিয়াছলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ঈশ্বভ্রু, দাওবার ইত্যাদি তংকাল-প্রচলিত অনেক বাসালা গ্রন্থ তাঁহার ভালরণ পড়া ছিল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যায়, 9. 348-44 1

কৃষ্ণকমলের শ্বতিকথাতেই বিহারিলালের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে শবেক কৌতুককর সংবাদ আছে। যথা :—

#### विशक्तिन इक्ववर्धी

আবন্ধি তিনি বরাবর স্বাইপুঠ ছিলেন এবং বিলক্ষণ আহাক করিছে পাবিছেন। সাহস ও অকুতোভরতা তাঁচার বে প্রকার ছিল, বালানী-আতির সেরপু ধ্ব কমই আছে।—'পুরাতন প্রস্ক', ১ছ প্র্যার, পৃ. ১৬৩, ১৭৩।

## বিবাহ

· নবক্লফ ঘোষ বিহারিলালের বিবাহ প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে ভাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

উনিবংশতি বর্ষ বরঃক্রমের সমর বিহারিলালের ৺কালিলাস সুখোপাধ্যারের কক্সা অভয়া দেবীর সহিত প্রথম বিবাহ হয়। বিহারিলালদের আবাস ভবনের সংলগ্ন বাটাতেই পাত্রীদের বাসস্থান ছিল, এবং উভয় পরিবার পূর্ব হইতেই নিকট সম্বন্ধস্ত্রে আবদ্ধ; স্মতরাং নববধু অপরিচিতার ক্সার পতিগৃহে আসেন নাই । · · · পারণয়কালে বালিকা দশমবর্ষীয়া বালিকা মাত্র । · · · নবযৌবন বিকাশে পতিসোচাগিনীর অস্তর স্থামী প্রেমায়ুরাগে ভরিয়। আসিল, বালিকা চতুর্দশবর্ষ বয়সে সন্তানসম্ভব। হইলেন । · · · বিহারিলালের বালিক। পত্রা একটি মৃত সন্তান প্রস্করের পর স্থাতিক। গৃহে বিকারগ্রস্ত হইয়া সতীল্লার পূণ্যলোকে সমন করিলেন। বিহারিলালের শোকসম্ভস্ত স্থামের উচ্চ্বাস তিনি জাহার ব্রুদ্ধরের সাময়িক উচ্চ্বাস তিনি জাহার ব্রুদ্ধরেগে করের। • · · ·

বিহাবিলালের প্রথম। পদ্মী বিয়োগ জনিত মন্ত্রেশ স্বারী চইতে
পার নাই। এই শোক ঘটনার অর্লিন প্রেই প্রুবিংশাত বর্ব বরক্তেমের
ক্ষর, দীননাথ ঠাকুর ভাঁহার পদ্মীহারা পূর্কে পুনরায় পরিশ্ব বন্ধনে
প্রেপ্ত করিলেন। এ বিবাহও এই রাজধানীতেই চইল,—বহুবাজার
নিবাসী শনবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যারের ঘিতীরা করা কাদ্ধরা কেবার সহিত।

ः-- 'श्रमान', मार्क ১३००, तु. ५८७-६८।

## মাসিকপত্র পরিচালন

## 'পুর্ণিমা'

বিহারিলাল অন্ধ বয়দ হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিজের ও বন্ধুবান্ধবের রচনা প্রকাশের স্থবিধার্থ তিনি একখানি
মাসিক পত্রিকার অভাব অমুভব করিতেছিলেন। এই অভাব প্রণার্থ
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (৬ ফাল্কন ১২৬৫) তারিখে 'পূর্ণিমা' প্রকাশিত হয়।
ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তিন পয়সা। 'পূর্ণিমা' প্রতি পূর্ণিমায়
প্রকাশিত হইত। কৃষ্ণক্মল ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্বতিক্থায় বলিয়াছেন:—

বিচারক [ইং ১৮৫৮] বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলয়ে সুস্থাৰর কৰি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখান মাসিক পত্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অঞ্জম লেখক হইলাম।

'রত্বদার' নামে পাঠ্য পুন্তক প্রণেতা কামাখ্যাচরণ ঘোষ 'প্রিমা'র পরিচালক ছিলেন। 'প্রিমা'র বিহারিলাল ও তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণকমলের জনেকগুলি গত্ত পত্ত রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'প্রিমা' বেশী দিন স্থায়া হয় নাই; পর-বংসরের শারদীয়া পৌর্বমাদী সংখ্যা অবধি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম ছয় সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 'প্রিমা'র স্চনা-স্বরূপ প্রথম সংখ্যায় বিহারিলাল যাহা লিখিয়াছিলেন, ভাহা হইতে কিঞ্কিং উদ্ধৃত হইল:—

অবি সুবমাম ব পূণিমে । অন্ত তোমার প্রসাদে প্রমানক্ষ লাভ ক্রিলাম। অন্ত বলিরা কেন, আমার চিত্ত অনেকবার মহা মহা ভৃংখে এক্তপ হৃঃখিত ও নানাবিধ কুচিস্তা দাবা এরপ বিক্ষিপ্ত হইরাছে যে কদাচ সংখ্যের মুধাবলোকনের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্ত নির্ক্তনে আসিরা একবার ভোষার প্রাকৃত্র বছন দর্শন করিতে পাইলেই সকল উদ্বেগ দূব চইরা বাই ত, ও সকল ছঃখ ভূলিরা বাই তাম । এবং এই রূপ সন্তোষ সলিলে নিমার চইরা মহা মহা মুখাফুডব করিতাম। এই নিমিত্ত আমি চিরকালই তোমার রূপের পক্ষপাতী ও বসহাদ; কিছু এত দিন প্রীতি প্রকাশের অবসর পাই নাই। অন্ত সানন্দচিতে এই পত্রিকা খানির তোমার নাম নাম রাখিরা তোমাকে উপচার স্বরূপ প্রদান করিলাম। এ ভোমার প্রতি অধিবেশন তিথীতে বহির্গত হইবে।

## 'দাহিত্য সংক্রান্তি'

'পূর্নিমা' বন্ধ হইয়া ষাইবার পর বিহারিলাল ও তদীয় বন্ধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ উভয়ে মিলিয়া 'সাহিত্য
সংক্রান্তি' নামে একথানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা "কলিকাতা
চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে প্রীয়োগেন্দ্র নাথ দাস ঘোষ ঘারা
প্রতি সংক্রান্তিতে মৃত্রিত হইয়া প্রচারিত" হইত। প্রত্যেক সংখ্যায়
১৬ পৃষ্ঠা পরিমাণ রচনা থাকিত, মৃল্য ছিল ছই আনা। 'সাহিত্য
সংক্রান্তি'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১০ মে ১৮৬০ (০১ ক্রান্তি
১২৭০)। এই সংগ্যায় চারিটি কবিতা আছে:—আরস্ক, নভোমগুল,
কুঁড়ের কাছে ফুলের বাগান ও বার্যারতা হিন্দুনারী। ইহা ছাড়া
"পরাধীনা বন্ধক্রা" নামে একটি প্রবন্ধও আছে। "নভোমগুল" ও
"বার্যারতী হিন্দুনারা" কবিতা ছুইটি সামান্ত পরিবর্ত্তিত আকারে
বিহারিলাল পরে 'নিস্ব্লেশ্ন' কাব্যের ৪র্থ ও এয় স্ব্য রূপে ব্যবহার
করিয়াছিলেন।

দিতীয় সংখ্যা 'দাহিত্য সংক্রান্তি'র প্রকাশকান—৩২ আঘাঢ় ১২৭০। ইহাতে বিহারিলালের "প্রেম-প্রবাহিণী কাব্য—পল্লিগ্রাম ভ্রমণ" প্রকাশিত হয়; ইহার সহিত 'প্রেম-প্রবাহিণী' প্রেকের কোন মিল নাই। দিতীয় সংখ্যায় আরও তুইটি কবিতা—মনের অক্থা, ও পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নহে—এবং আসয় কালে বীরের অক্তাপ নামে একটি গভা রচনা মৃত্রিত হইয়াছে।

'সাহিত্য সংক্রাস্তি'ও বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। আমরা ইহার ছইটি মাত্র সংখ্যা দেখিয়াছি।

## 'অবোধ-বন্ধু'

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিহারিলালের বন্ধু যোগেজনাথ ঘোষ 'অবোধ-বন্ধু' নামে একথানি মাদিকপত্র চোরবাগান স্থল বুক যন্ত্র ইউতে প্রকাশ করেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ইহার প্রচার বন্ধ থাকে। তাহার পর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে 'অবোধ-বন্ধু' পুন:প্রকাশিত হইতে থাকে। বিহারিলাল 'অবোধ-বন্ধু'র সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহার প্রথম ভাগ ১২৭০ সালের ফাল্কনে আরম্ভ হইয়া ১২৭৪ সালের মাঘ মানে শেষ হয়। দ্বিতীয় ভাগ 'অবোধ-বন্ধু' ন্তন আকারে ১২৭৫ সালের বৈশাধ হইতে আরম্ভ হয়; এই সংখ্যায় শনব বর্ষ' প্রসক্ষে যাহা লিখিত হয়, তাহাতে বিশেষভাবে বিহারিলালের নামের উল্লেখ আছে:—

··· আমার পরম বন্ধু প্রীযুক্ত বাবু বিগণিবলাল চক্রবর্তী মহাশরের
নাম এস্থলে উল্লেখ না কৰিব। থাকিতে পাবিলাম না। তিনি অবোধবন্ধুর
ক্ষম এরপ শারীবিক ও মানসিক ষড় ও পরিশ্রম স্বীকার করিবাছেন বে
অবোধবন্ধু চিবকাল তাঁগার নিকট কুত জ্ঞা পাশে বন্ধ বহিল।

দ্বিতীয় বর্ষের ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৫) হইতে বিহারিলাল 'অবোধ-বন্ধু'র স্বজাধিকারী হন। তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা (বৈশাধ ১২৭৬) 'লবোধ-বন্ধু'র গোড়ায় নিয়োদ্ধত বিজ্ঞাপনটি মৃত্তিভ হুইয়াছে :—

#### বিজ্ঞাপন।

#### **১२१७ जाल. ১**৫३ दिवाथ।

আমি ১২৭৫ সালের পৌষ মাসের সংখ্যা অবধি অবোধবছুর স্বভাধিকার শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্তীকে প্রদান করিয়াছি।···

> শ্ৰীষোগেক্তনাথ ংঘাৰ। অবোধবন্ধুর ভৃতপূৰ্ব্ব স্বত্বাধিকারী।

বিহারিলালের বহু রচনা—"নিস্গদন্দর্শন", "বক্ত ফুলরী", "স্থরবালা কাব্য" প্রভৃতি এই সময় 'অবৈধি-বর্কু'তে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পাদনকালেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইন্দ্রের স্থাপান" (প্রাবণ ১২৭৬), এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের "পৌলভজ্জীনী", "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তাস্ত" ও অক্তান্ত প্রবন্ধ 'অবোধ-বর্কু'তে প্রকাশিত হয়। এই 'অবোধ-বর্কু' সম্বন্ধে রবান্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য; ভিনি লিখিয়াছেন:—

বাক্ষণা ভাষার বোধ করি সেই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইরাছিক বাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওরা বাইত। বর্ত্তমান বক্ষ-সাহিত্যের প্রাণমঞ্চারের ইতিহাস বাহারা পর্যালোচনা করিবেন জাহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বক্ষদর্শনকে যদি আধুনিক বক্ষসাহিত্যের প্রভাতস্ব্য বলা বার তবে ক্ষ্মসায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুবের ওক্তারা বলা বাইতে পারে।—'সাধনা', জাবাচ ১৩০১, পৃ. ১২৭।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্বতি'তেও এই 'জবোধ-বন্ধু' সম্পর্কে কিথিয়াছেন :— এই কাগভেই বিচারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িরাছিলাম।
তথনকার দিনের স্কল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেরে মন
হরণ কবিরাছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাশির স্করে আমার
মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বালাইয়া ভূলিত।…

## भूठा

বিহারিলাল শেব-জীবনে বহুমূত্র রোগে কট পাইতেছিলেন। ২৪ বে ১৮৯৪ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়:ক্রম ৫৯ বংসর ছইয়াছিল। ক্রম্ভক্ষন তাঁহার স্থৃতিক্থায় বলিয়াছেনঃ—

বিহারীর স্বভাবচরিত্র অতি নির্মাণ ছিল। নিতান্ত শৈশবে কিশা প্রথম উঠ্ তে বরসে বংসামান্ত কিঞ্ছিৎ চহিত্রখনন চইরাছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি বতদিন দেখিয়াছি, এরপ সচচবিত্র, সদাশর, নির্মান স্থভাব ব্যক্তি আমি দেখি নাই। ভজ্জন্ত আমি বে তাঁগাকে কতদ্ব প্রস্থা ও ভক্তি করিতাম, তাহা বাক্পথা গাঁত। আমার নিজেব চেরে এ বিবরে ভাঁহাকে যে কতদ্ব প্রেষ্ঠ বিবেচনা কবিতাম তাহা বলিরা কি জানাইব। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল যে প্রাণস্পানী কবিতায় বিহারিলালকে ভাঁহার 'কনকাঞ্চল' উৎসুগ করিয়াছেন, নিম্নে ভাহার ক্ষেক পংক্তি

নহে কোন খনী, নহে কোন বীব,
নহে কোন কৰ্মী—গর্কোল্লড-শিব,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিষ্ঠি ছবি;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভ্যির
সে এক দ্বিজ কবি।

## রচনাবলী

বিহারিলালের জীবিভকালে যে-সকল পুস্তক, বা মৃত্যুর পর যে-সকল রচনা প্রকাশিত হয়, নিমে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত তাঁহার প্রায় সকল রচনাই সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে তৎকালীন কোন-না-কোন মাসিক পত্রে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১। **অপ্নদর্শন।** (গভারপক কাব্য) সহৎ ১৯১৫ (ইং ১৮৫৮)। পু. ৩৮।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পঠদশায় বিহারিলাল 'স্বপ্রদর্শন' রচনা ও প্রকাশ করেন। ইহার সমালোচনাকালে 'সংবাদ প্রভাকর' ৩ আগস্ট ১৮৫৮ তারিখে যে মন্তব্য করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

আমর। 'স্পুদর্শন' ইত্যভিধের একখানি অভিনব পুস্তক প্রাপ্ত হইরা আয়ুপূর্বিক পাঠ করত অভিশর আফ্রাদিত হইরাছি, জীবৃত বাবৃ বিহারীলাল চক্রবর্তী এই প্রস্থ রচনা করিরাছেন,…গ্রন্থকর্তা সংস্কৃত কালেক্ষের অলকার ঘরের ভাত্ত, অফ্রাপি পাঠ সমাপ্ত হর নাই, এই অর ব্যুসেই বে প্রকার লিপিনৈপুণা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বোধ হর, এই স্থপাত্র ছাত্র মহোদর একজন প্রধান লেখকরপে পরিগণিত হইবেন।

'স্থাদর্শন' বিহারিলালের এক মাত্র গভ পুত্তক,—প্রথম গভ-রচনাও বটে।

২। **সজীত্ত-শতক।** ১২৬২ সাল (ইং ১৮৬২)। পৃ. ১৮৫। ১৩ অক্টোবর ১৮৬২ তারিবের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত। ১২৯৬ সালে অনাথবন্ধু রায়কে লিখিত বিহারিলালের একখানি পত্রে প্রকাশ:—"১৫ হইতে ২৫ বংসর পর্যন্ত আমার মনে ধে বে ভাবোদগম হইয়াছিল এবং জীবনে বে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ 'স্কাত-শতক'এ বাশত আছে।"—'প্রয়াস', অক্টোবর ১৯০০, পু. ৫৮১।

'দঙ্গীত-শতকে'র কোন কোন চরণ সাধারণের নিকট স্থপরিচিত, বেমন---

> বেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইরে দেখ তাই ! পেলেও পেতেও পার লুকান রহন।

ইহার রচয়িতা যে বিহারিলাল, তাহা অনেকের জানা না থাকিতে পারে।

৩। বঙ্গস্থেম্বরী। ১২৭৬ সাল [১ জাহুয়ারি ১৮৭০]। পৃ. ১১৩। "বঙ্গস্থার কাব্যে যে সকল বিষয় আছে, অষ্টম সর্গের প্রথম গীতিটি ব্যতীত, তংসমস্তই আদৌ ১২৭৪ এবং ৭৬ সালের অবোধ-বন্ধু নামক অতীত মাসিক পত্রে প্রকাশিত ইইয়াছিল।"

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "বিতীয় সংস্করণে স্থরবালা নামে একটি সর্গ নৃতন সন্নিবেশ, পরাধীনী নাম সর্গের একটি কবিতা ত্যাগ,\* এবং

29

বেড়ি বুলে নাও, প্রাণে বাই যারা ; তোষাদের বন ক্থেতে থাকু ; আমাদের পাণে ক্লেছ হুবাছারা,

উড়ে পুড়ে দেশে চলিয়া বাক্।ः

<sup>+</sup> পরিভাক কবিতাটি এই :--

ষ্ট্রান্ত সর্গের কোন কোন কবিতার কোন কোন পদ পরীবর্ত্ত করা হুইল।"

'বদস্করী'র উপহার নামক সর্গে কবি তাঁহার প্রিয়বদ্ধ কৃষ্ণক্ষক ছটাচার্গ্যকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন; ইহার প্রথম পংক্রিটি এইরপ:—

> প্রিরতম সধা সন্থদর ! প্রভাতের অরুণ উদর, হেরিলে ভোমার পানে, ভৃত্তি দীত্তি আসে প্রাণে, মনের ভিমির দূর হয়।

কৃষ্ণকমল তাঁহার নিজের পুস্তকথানিতে এই কবিতাটির নীচে বড় বড় অক্ষরে এই টিপ্পনীটুকু স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন:—

এই সখা ওঁ:হার বাল্যকালের বন্ধু কৃঞ্চক্ষল
ভট্টাচার্যা। এই কএকটি পত্তপঙ্জি কৃঞ্চক্ষল নিজের
certificateএর মত জ্ঞান করেন এবং value করেন।
বেহারার পত্ত যদি স্থায়ী হয়, কৃঞ্চক্ষলের নামটাও টে কে
বাবে, এই লোভে কৃঞ্চক্মল এই টিপ্লনাটি সংযোজন
ক্রিয়া রাখিলেন।

8। নিস্প্রসক্ষণন। ১২৭৬ সাল [১০ মার্চ ১৮৭০]। পৃ. ৬৮।
"এই কাব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ ১২৭০ সালে, প্রথম ও বিতীয়
সর্গ ১২৭২ সালে, এবং পঞ্চম সর্গ ১২৭৪ সালে বহিত হয়। ইহার
অধিকাংশ অবোধবনুর প্রথম ও বিতায় ভাগে মৃত্রিত হইয়াছিল।"

 <sup>&</sup>quot;পিতৃতৰ্পন"—'ভারতবর্ষ', ক্ষেম ১০৯১, শু. সহ ব

তৎপরে 'অবোধ-বন্ধু'র ৩য় ভাগে সমগ্র কাব্যথানি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; ১ম-২য় সর্গ ১২৭৬ সালের মাঘ সংখ্যায় এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সর্গ কান্ধন সংখ্যায় মৃদ্রিত হইয়াছিল; ৪র্থ সর্গটি বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত অসম্পূর্ণ "হুরবালা কাব্যে"র প্রথমাংশ (১-২১ শ্লোক)।

- ৫। বন্ধুবিরোগ। সন ১২৭৭ [১৫ জুন ১৮৭০]। পৃ. ৫৫।
  "১২৬৬ সালে রচিত।" এই থগুকাব্যের চারিটি সর্গই প্রথমে
  'অবোধ-বন্ধু' পত্রে (অগ্রহায়ণ—মাঘ ১২৭৫) প্রকাশিত হইয়াছিল।
  পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় ও রামচন্দ্র নামে চারি জন বন্ধুর এবং প্রথমা
  পত্নীর বিয়োগ-ব্যথা বন্ধুবিয়োগে' আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।
- ৬। প্রেমপ্রবাহিণী। জৈঠ ১২৭৭ [১৫ মে ১৮৭০]। পৃ. ৬৪। "১২৬৭ সালের প্রারম্ভে রচিত।" সমগ্র কাব্যখানি প্রথমে 'অবোধ-বন্ধু' পত্রের ১ম ও ২য় ভাগে (আষাত় ১২৭৪; জৈঠ-ভাস্ত ১২৭৫) প্রকাশিত হয়।
  - १। जांत्रकांमकन। जन ১२৮७। श्र. ७৮।

ইহার আধ্যা-পত্তের পৃষ্ঠে প্রকাশ :— "১২৭৭ সালে 'সারদামদ্বলের' বচনা আরম্ভ হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ১২৮১ সালে "আর্য্যদর্শন" পত্তে তদবস্থাতেই প্রকাশিত হয়; একণে সম্পূর্ণ হইল।"

## গ্ৰন্থাবলী

বিহাবিলালের একাধিক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য ; ইহার প্রথম খণ্ড ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। বিহারিলালের গ্রন্থাবলীতে, পূর্ব্বোলিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত করির কতকগুলি রচনাও স্থান পাইয়াছে। এগুলির অধিংকাশই করির জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে কোন-না-কোন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। ছঃখের বিষয়, প্রচলিত গ্রন্থাবলীগুলিতে এই সকল রচনা সর্ব্বপ্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। আমরা সে অভাব ব্থাসম্ভব পূরণ করিবার চেষ্টা করিলাম।—

#### याश्चादलवी :

'ভারতী', প্রাবণ ১২৮৯।

#### শর্ৎকাল ঃ

প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সঙ্গীত :—'ভারতী', কার্ভিক ১২৮৯। নিশীথ সঙ্গীত ও নিশাস্ত সঙ্গীত :—'প্রবাস', মে-জুন ১৮৯৯।

#### ধুমকেতুঃ

'প্রয়াস', সেপ্টেম্বর ১৮৯৯।

#### দেবরাণী ঃ

'ভারতী', ভাক্র ১২৮৯।

#### বাউল বিংশতিঃ

১২৯৪ সালের 'কল্পনা'র কিম্বদংশ প্রকাশিত।

#### সাধের আসন ঃ

প্রথম সর্গ ( ১৭-২৮ শ্লোক বাদে )—ঠাকুরদাস মুথোপাধ্যায়-সম্পাদিত

| व्यस्त नग ( ३१ २०   | CONT 4164)     | X 44 141        | Seat Mana     | 1111         |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
|                     |                | 'মালঞ্', ফাল্কন |               | <b>ऽ२</b> ३৫ |
| ৰিতায় সৰ্গ         | _              | ঐ               | टेठव          | <b>ऽ</b> २৯৫ |
| তৃতীয় সৰ্গ         |                | ঐ               | বৈশাথ-জ্যৈষ্ঠ | 2594         |
| চতুর্থ সর্গ         |                | ঐ               | পোষ-মাঘ       | 7594         |
| 'প্রদীপ', ৩য় ভাগ ( | ১৩•৬ ), পৃ. ৭৮ |                 |               |              |

"সাধের আসন" রচনার একটি ইতিহাস আছে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্বভিকথায় বলিয়াছেন:—"বোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশম তাঁহাকে পুল্রবৎ শ্বেহ করিতেন; বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ল্রাভ্বৎ ভাব ছিল। সে পরিবারের মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী তাঁহাকে স্বহন্ত-রচিত একথানি আসন উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে বিহারী 'সাধের আসন' লিখেন।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যায়, পূ. ১৭২)

### কবিভা ও সঙ্গীতঃ

"গোধ্বি"—'প্রয়াস', জুলাই ১৮৯৯। গান: প্রভাত হয়েছে নিশি,—'চিকিৎসাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ', ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।

## বিহারিলালের পত্রাবলী

বিহারিলালের কয়েকখানি পত্র মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি নিয়ে উদ্ধৃত হইল:—

۵

'সঙ্গীত-শতক' পাঠ কৰিয়া, বিহাৰিলালের সহিত আলাপ কৰিবার বাসনা থিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে জাগে। উভয়ের মধ্যে কিরুপ বন্ধুত্ব ক্ষমিয়াছিল, ১৮ মে ১৮৬৪ তারিখে থিজেন্দ্রনাথকে লিখিত বিহারিলালের নিম্নোদ্বত পত্রে তাহার আভাস পাওরা বার। পত্রথানি ১৩০৭ সালের অগ্রহারণ সংখ্যা 'পুণ্য' হইতে গৃহীত।

১২৭১ সাল। ৬ জ্যৈষ্ঠ। বাত্রী ১০ ঘণ্টার সময়

প্রিয় সথা

শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"প্রযুক্ত সৎকার বিশেষমাত্মনা ন মাং পরং সম্প্রতিপত্ত্ মর্হসি যতঃ সতাং \* \* \* সক্তং মনীষিভি: সাপ্তপদীনমূচ্যতে॥" একি এ নৃতন আলো অস্তরে উজলে! অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে। বহু দিন যে রস করিনি আস্বাদন. আজি সে মধুর রসে রসিয়াছে মন। মৈত্ৰী কিম্বা প্ৰেম ইহা ঠিক নাহি পাই: যারে ভালবাসা বলে বুঝি হবে তাই। ছেলেবেলা ছেলেখেলা ফুরায়ে গিয়েছে, মান্থবের মনে মন পশিতে শিখেছে: তা না হোলে একটুও ছাড়াছাড়ি নাই। আজি কেন পশিতে প্রবৃত্তি নাহি হয় ? ছেঁড়া থোঁড়া ভাবিতেও জন্মে যেন ভয় ? ষেন ইহা প্রভাতের পবিত্র কুষম, ( কুষুম ) ছেঁড়ে কোন সহাদয়, অহাদয় সম ? निर्मन वाजारन दिन दिनाद इनिरव, মধুর আমোদে আত্মা উথলে উঠিবে। হায় কেন মন ফের দোলে গো দোলায়।

£

ঢাকে বা উষার ছটা মেঘের ছায়ায়। বটে এই মনোহর কুষুম রতন সৌরভে গৌরবে মোরে করে আকর্ষণ; কে জানে ইহার নাই কৈহ অধিকারি ? কে জানে যে নহে ইহা নিজম্ব তাহারি ? পাছে আমি নাহি পাই সম্ভোগের পথ, হই পাছে মাঝ্ পথে ভগ্ন মনোরথ, অথবা চরমে মম মরমের মাজে আচম্বিতে চোরা বাণ বেগে এসে বাজে ? कि चाह्य चनुरहे, তादा वना नाहि याग्र, "স্থথেতে থাকিতে পাছে ভূতেতে কিলায় 🥍 দুর হোক্ এ দোলায় কেন ছলি আর, সন্দেহে প্রণয় স্থ হয় ছার্থার। উদার অন্তরে দিয়ে হৃদয় ঢালিয়ে চুপ্ কোরে বোসে থাকি নিশ্চিন্ত হইয়ে।

হয় তো আমার মন মজেছে থেমন, সে তাহার বিলুমাত্র করেনি গ্রহণ। আপনার তেজঃগর্ভ নম্র ব্যাবহার, কতদ্র শক্তি ধরে মন মোহিবার; সরল মধুর ভাব, খোলা আলাপন, কতদ্র কোরেছে আমারে আকর্ষণ, হয়তো সে নিজে তাহা জ্ঞাত মাত্র নয়, চক্রমা জানে না তার করে কত হয়! শশিহে চকোর করে তোমার ধেয়ান্, থেকোনা মেঘের আড়ে, বোধোনা পরাণ্। গায়েপড়া হোলে তার গুমোর থাকে না, জেনেও আমার মন প্রবোধ মানে না। মানিনী ভামিনী নই, গুমোর জানিনে, তা বোলে কি প্রেমপাত্র হইতে পারিনে? প্রিয় হে আমার মনে অন্ত কিছু নাই, হেরিয়ে তোমায় স্বত্ত্ হৃদয় জুড়াই।

কে জানে ভাই.! কি ছেলে মান্থবী কোরে বোদলেম, কিছুই বোলতে পারিনে। কাল্কের কথায় বার্ত্তায় আর আজকের লেখায় যদি চাপল্য প্রকাশ হয়ে থাকে, বোধ কর, তা ভাই! বড্ড বেসি অভিমান কোর না। আমার এই পত্রী খানি কাহাকেও দেখিও না।

> তোমার অমুরক্ত শ্রীবেহারিলাল চক্রবর্ত্তী

ર

১৯ অক্টোবর ১৮৮১ তারিখে বিহারিলাল বন্ধু অনাধবন্ধু রারকে 'সারদামক্রল' রচনা সম্পর্কে একথানি পত্র লেখেন ; পত্রখানি বিহারিলালের প্রস্থাবলীর অস্তর্ভু ক্ত 'সারদামক্রল' পুস্তকের সহিত মুদ্রিত হইরাছে। ইহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

৫ নং অক্ষম দত্তের লেন, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৪ঠা কার্ত্তিক ১২৮৮।

স্থভ্ৰ

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু রায় মহাশয় করকমলেধু।

ৰাডঃ !

শৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মন্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি। দর্বাদৌ প্রথম দর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যন্ত রচনা করিয়া বাগেঞ্জী- রাগিণীতে পুন:পুন: গান করিতে লাগিলাম; সময় শুরুপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি ম্নির পূর্ববর্ত্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমৃত্তি রচনানস্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কথন স্পষ্ট কথন আম্পষ্ট কথন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাছল্য যে এই বিষাদময়ী মৃত্তির সহিত বিরহিত্তমৈত্রপ্রীতির স্লান কর্মণামৃত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

এখন বোধ করি ব্ঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্রেই সারদামকল লিখি নাই।

মৈত্রী ও প্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজ্ঞতাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে, এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ববাদীসম্মত কথা কহিতে হয়, কি করি বলুন, আমাকে কুফটে ভাবিবেন না। একান্ত শুশ্রুষা বুঝিলে সারদা-প্রেমের অসর্ববাদীসম্মত কথা পত্রান্তরে লিখিব, কেবল জীবন বৃত্তান্ত এখন লিখিতে পারিব না।

> অমুরক্ত শ্রীবিহারি লাল চক্রবর্ত্তী

(9

অনাথবন্ধ্ রায়কে লিখিত দ্বিতীয় পত্রখানি 'প্রহাস' পত্রের মে, ১৯০০ সংখ্যার প্রকাশিত হইয়াছে; পত্রখানি এইরূপ :—

কলিকাতা ৬ই মাঘ, ১২৮৮।

ভাই অনাথ

তুমি কোথার, তুমি কোথার এখন! তোমাকে এখন আর দেখিতে পাইতেছি না কেন? আমি কি করিয়াছি? আমি যখন তোমার

প্রথম পত্র পাই, তথন আমার শোবার ঘরের সম্থের ছাদের আলসের উপর, টবে, দাড়িম গাছে, একটি দাড়িম ধরিয়াছিল। তোমার বিতীয় পত্র পাইবার সময়, সেটা পৃষ্ট হইতে আরম্ভ করে, তৃতীয় পত্র পাওয়ার পর অবধি সে রক্তবর্গ, ক্রমে আপেলের ক্রায় রক্তবর্গ হইয়া দেখিতে অতি স্থানর হইয়াছিল। আমি প্রতিদিন ঘূম ভাঙিয়া উঠিবামাত্র দাড়িমটা আমার চোখে পড়িত, অমনি তৃমি আমার সম্থে আসিয়া উপস্থিত হইতে; আমোদে আফলাদে, পীড়ায়, চিন্ডায়, রচনায়, সর্বদাই তৃমি সক্ষে থাকিতে—সর্বদাই তোমার হাসি হাসি ম্থানী চেহারায় খুসি ফুটিয়া উঠিত। তোমার মত খোলা প্রাণের মায়্মবকে পাইয়া আমি অহোরাত্র স্বর্গস্থথে ছিলাম। ত্রই চারিদিন হইল টুকটুকে চুকচুকে দাড়িমটা ঝরিয়া পড়িয়ছে। ছাতটা যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তোমাকেও আর তেমন সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। প্রাণ কাতর মন উদ্বিয় হইয়া উঠিয়াছে। পত্রপাঠ পত্র লিথিয়া স্থস্থ কর। আমি শরীয় গতিক ভাল আছি, তুমি সারিয়াছ কি না?

তোমার বেহারী।

8

২৭ এপ্রিল ১৮৮২ ভারিখে বিহারিলাল অনাথবদ্ধু রায়কে আর একথানি পত্র লেখেন; ইহাু পাঠে বিহারিলালের ধর্মতের আভাস পাওয়া যায়। পত্রথানি এইরপ:—

১৫ देवनाथ ১२৮२।

ভালবাসার স্বাষ্ট করিয়া ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন।··ভালবাসার চরম চরিতার্থভার স্থান এই বিশ্ব।···নরনারীতে ভালবাসা প্রথম প্রাকৃটিত হয়। তাহার স্বর্গীয় সৌরভ চিরদিন জীবনকে পরমানন্দময় করিয়া রাখে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্ব আপনার হইয়া যায়। এই অমায়িক আজ্বভাব দেবতুর্লভ। ইহারই নাম পরমার্থ, স্বার্থ নহে। .

আমি হিন্দু, বেহেতু হিন্দুক্লে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতি সৌভাগ্যক্রমে অন্ত কোন ধর্ম গ্রহণ করি নাই, করিবও না। আমার বাটীতে বিগ্রহ আছেন। নিত্য তাঁহার পূজা-ভোগ হইয়া থাকে। তাঁহাকে লইয়া আমরা সপরিবারে স্থথে আছি। বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি সকলের মনে একটি নিঃস্বার্থ ভক্তিভাব বিরাজ করিতেছে।\*

## বিহারিলাল ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-সাহিত্যের ত্র্ভাগ্য, তাঁহার নিজম্ব কবিত্ব-প্রতিভা ও কাব্যসম্পদ্ দিয়া এখনও কবি বিহারিলালের সম্চিত প্রতিষ্ঠা হয় নাই।
বাংলা দেশের আধুনিক পাঠক-সমাজ রবীন্দ্রনাথ মারফং তাঁহার সামান্ত
পরিচয় পাইয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের গুরু হিসাবেই বর্ত্তমানে তাঁহার
খ্যাতি, কবি হিসাবে নয়। অথচ এই বিহারিলালই এক দিন মহাকাব্যমুখরিত বাংলা-সাহিত্যে গীতিকাব্যের নবতন সম্ভাবনার স্চনা করিয়াছিলেন; বাঙালী কবি-সমাজের বহুমুখী (objective) দৃষ্টিকে অন্তমুখী
(subjective) করিয়াছিলেন; এই নৃতন পরীক্ষায় নৃতন ভাষা ও
ছন্দের প্রবর্ত্তনও তিনি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য
স্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি বলিয়াছেন,—

"বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন স্থপরিচিত ছিল না ৷ তাঁহার শ্রোত্মগুলীর সংখ্যা অল্ল ছিল এবং তাঁহার স্মধুর সঙ্গীত নির্জ্জনে

<sup>\*</sup> রসমর লাহা: "ববি কবি বিহারিলাল"—'সাহিত্য-সংহিতা', কার্ত্তিক ১৩২১, পু. ৩৫৯-৬.।

নিভূতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনার পাঠক এবং সমালোচক-সমাজের বারবর্তী হইত না।

কিন্তু বাহার। দৈবক্রমে এই বিজ্ঞনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত-কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিরাছিল তাহাদের নিকটে তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।…

সে-প্রত্যুবে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কৃজিত হইরা উঠে নাই। সেই উবালোকে কেবল একটি ভোবের পাথি স্থমিষ্ট স্থল্পর স্থবে গান ধরিয়াছিল। সে-স্থর ভাহার নিজের।

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতার কবির নিজের স্কর শুনিলাম।

বাত্রির অন্ধকার যথন দূর হইতে থাকে তথন বেমন জগতের মূর্লি রেখার রেথার ফুটিয়া ওঠে, সেইরূপ---প্রতিভার প্রভাবকিরণে মূলির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদ্বাটিত হইরা গেল।

> "সর্বাদাই হু হু করে মন, বিশ্ব বেন মক্তর মতন; চারিদিকে ঝালাফালা, উঃ কি জ্বলম্ভ জালা! অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।"

আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা।"
— 'আধুনিক সাহিত্য'

'জীবন-শ্বতি'তে ববীস্ত্রনাথ কবির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও শ্বরণীয় :— তাঁহার দেহও ষেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশক্ত । তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিভের একটি রশ্মিমগুল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিড—তাঁহার যেন কবিভামর একটি স্ক্র শরীর ছিল—ভাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনল ছিল।

ছন্দে, ভাষায় ও ভাবে এই আনন্দ তিনি বাংলা-সাহিত্যে সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই পথ ধরিয়া নিজের অন্তরের গহনলোকে অবগাহন করিতে শিথিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলার কাব্য-সাহিত্য মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বিচিত্র মন্তদশার কথা কবি বিহারিলাল তাঁহার 'সারদামক্ষলে' বলিয়াছেন—

হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি স্থনী হয়ে,
অধিক স্থাবের আশা নিরাশা শ্মশান ;
ভক্তিভাবে সদা স্মরি,
মনে মনে পূজা করি,
জীবন-কুসুমাঞ্চলি পদে করি দান।

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
থেলা করে বৃবি সোমে
পরিরে নক্ষত্র ভারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় ভিমির রাশি
ভূবন ভরেছে আসি
অস্তরে জ্ঞানিছে আলো, নয়নে আঁধার।

বিচিত্র এ মন্তদশা,
ভাবভরে বোগে বসা,
হাদরে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে !
কি বিচিত্র স্থরতান
ভরপুর করে প্রাণ,
কে ভুমি গাহিছ গান আকাশমশুলে !

এবং বে মন্তদশা বাংলা দেশে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া বিচিত্র স্ব্রতানে বাঙালীর প্রাণ ভরপুর করিয়াছে, কবি বিহারিলালই সর্বপ্রথম সেই মন্তদশায় পড়িয়াছিলেন, এ কথা ভূলিলে আমরা অক্কন্তন্ত হইব। আজ বিহারিলালের স্থান যেখানেই হউক, রবীক্রনাথের সহিত কঠ মিলাইয়া আমরা নিঃসক্রোচে বলিতে পারি—

সাধারণের পরিচিত কণ্ঠন্থ শতসহত্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিশ্বন্ত হইরা বাইবে 'সারদামঙ্গল' তখন লোক শ্বতিতে প্রত্যন্ত উজ্জ্বলতর হইরা উঠিবে এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে জন্নান বরমাল্য ধারণ করিরাঃ বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।

# यूदबलनाथ यङ्गमात

2404--749F

১৮২ প্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ সরকার কবি স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন। তিনি স্থরেন্দ্রনাথের "শৈশব-সঙ্গী" ছিলেন এবং "ছায়ার স্থায় চিরজীবন কবির অন্থগমন ও অন্থকরণ করিয়াছিলেন"। যোগেন্দ্রবাব্র রচনা হইতে কবির "জীবনী" অংশ সঙ্কলিত হইল; "রচনাগঞ্জী" অংশ টুকু আমাদের লিখিত।

## জীবনী

শুবেক্সনাথ ১২৪৪ বঙ্গান্ধের ২৫এ ফাল্পন ব্ধবারে ভূমিষ্ঠ হয়েন।
ইহার পিতার নাম প্রসন্ধনাথ মজুমদার ;—বশোহর-বিভাগে ভৈরব-নদের
তটবর্তী জগরাথপুর, জন্মভূমি। ইনি ভট্টনারারণসম্ভূত, রাটার-ব্রাহ্মণবংশোন্তব, ও পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিকটে বিভালর ছিল না,
এ জন্ত বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষা লাভ হর নাই। পরস্ক, গৃহ-শিক্ষার
কুশলতা হেতু, জন্মান্তরীণ স্মৃতির ক্সার সম্বর ইহার বৃদ্ধিবৃত্তি জাগরক
হইরাছিল। আট নর বৎসর ব্রুসে স্থরেন্ পরিষ্কার অক্ষরে চিঠীপত্র
লিখিতেন ও জনৈক প্রতিবেশী আত্মীরের নিকট পার্সি পড়িতেন। তিনি
মৃশ্ধবোধস্থর ও হিতোপদেশ প্রভৃতি কতিপর নীতিগ্রন্থও কিছু কিছু
অভ্যাস করেন। ১২৫০ সালে তাঁহার গৃহাচার্য্য পিতামহ পরলোক্ষ-বাত্রা
করেন ও কবি কর্ত্পক্ষ-বিরহিত হরেন;—ব্যুহ্ত ইতিপূর্ব্ধে জীবনের

সপ্তম বর্ষে (১২৫১ সালে) তিনি পিতৃহীন হইরাছিলেন। এই সমর, অদ্ব-শুস্থিত এক মাত্র জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাদের জন্ম অর্থচিস্তা করিতেন। স্বত্তরাং স্বরেক্ত অগত্যা সংসার বহনার্থ শির নত করিতে বাধ্য হরেন। অক্সত্র ইহাতে অপকার হইতে পারে, কিন্তু কবি বিষয়-বিজ্ঞানের সঙ্গে লোক-চিন্ত-চর্চ্চার স্বযোগ পান। তিনি সম্ভাব ও সদাচার-রত এবং বিনয়-নত্রতার বিভ্বিত ছিলেন। রহস্ম ও সঙ্গীত-প্রিয়তাও তাঁর কৈশোর-চরিত্তের কোমল ক্রিয়া। বিশেষ, কার্য্য-কুশলতার সহিত্ববিষক-বৃদ্ধিমন্তার সন্মিলন ছিল, তজ্জ্জ্য কিশোর বয়সে এরপ লোকামুরাগ বা যশোলাভ করিয়াছিলেন, যাহা অক্সত্র অস্থাত বলিয়া বোধ হইতে পারে।

একাদশ বর্ষে ( ১২৫৪ সালে ) স্থরেক্সনাথের বিধিবৎ উপনরন হয়।
১২৫৫ সালে কলিকাভার আসিরা "ফ্রি চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনে" (Free Church Institution) তিনি প্রথম ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হরেন ;—
কিন্তু কয়েক মাস পরেই "ওরিএন্টাল সেমিনারী" (Oriental Seminary) স্থলে নিবোজিত হইয়া অথণ্ড তিন বংসর কাল অধ্যয়ন করেন। তেওঁ উল্লভ কবি-কীর্ত্তি ভাঁহার উত্তর জীবনের উচ্চ গৌরব ও পরম সৌন্দর্য্য সাধন করে, এই সমরে ভাহার অন্তর্ম উদ্ভিন্ন হইল। ভাঁহার স্থধাসিক্ত লেখনী শুভক্ষণে ঈশ্বরের মহিমা-গীত গাইয়া প্রকৃতির ঋতু-পর্যায়ক চুম্বন করিল। তে

আমাদের শ্বরণ আছে, যখন কলিকাডা-বিশ্ববিভালর সংস্থাপিত হর, কবি তথন দেশীর-বিভা-বন্ধু হেরার সাহেবের স্কুলে তৃতীর শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত ছাত্র। ছই জন প্রধান শিক্ষক তাঁহার শুভাম্ধ্যারী। কিন্তু অনেকে জ্ঞাত আছেন, বিভালরের পরকীয় ও সীমাবন্ধ শিক্ষা লাভে

 <sup>&</sup>quot;বড্ৰত্-বৰ্ণন" কোন বলু কৰ্তৃক মূলাপুর বিবাস কোম্পানীর বল্পে মূজিত হয়।
 এখন উহা আর পাওরা বায় না।

ইহাঁর ক্ষুন্ধবৃত্তি হইত না ;—গৃহে নিয়ত স্বাধীন চর্চা দ্বারা গভীর জ্ঞান আত্মগাৎ করিতেন। এই জ্ঞান কেবল পুস্তক-গত নহে, তিনি অমুসদ্ধান-শক্তি ক্ষু করিয়া অদ্ধ বিশাসকে সংস্কারস্থ করিতেন না। তাঁহার নিকট পুন:পুন শুনিতে পাওয়া যাইত, "শুরু গ্রন্থ দেখিয়া লাভ কি ? সংসার দর্শন কর, অক্সবিধ সংস্কার উদয় হইবে।" স্বেন্ প্রথম তিন ও সম্প্রতি হুই, এই পাঁচ বৎসর মাত্র বিভালয়ের সাহায্য পাইয়া-ছিলেন ;—আর না। স্ব

১২৬৫ সালের বৈশাথ মাসে আত্মীয়গণ ও পাত্রীপক্ষের উদ্বোগে স্বরেক্সনাথ দারপরিগ্রহ করেন; তথন তাঁহার বয়:ক্রম বিংশতি বর্ব পূর্ণ হইয়াছিল। ১২৬৬ সালের প্রথমে তিনি অপস্মার-বোগাক্রাপ্ত হয়েন;— বারংবার ইয়্রোপীয় ও দেশীয় চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, কিছে পীড়ার য়াপ্য ভাব বিদ্বিত হইল না। বৎসরের শেষ ভাগে একথানি সাময়িক পাত্রিকা প্রচারিত হয়, কবি তাহার "মঙ্গুল উষা" নাম ও প্রচার-কাল নির্দেশ করিয়া দিয়া লেখক হয়েন। কলিকাভাবাসী কোন সাহিত্যানার্ক উহার বয়য়বাহী ও প্রকাশক ছিলেন। ইহার জন্মথণ্ডে পোপের "টেন্সেল অব কেম্" ("Temple of fame") "য়শোমন্দির" নাম প্রাপ্ত হয়। তাহার শিরোভাগে এই মহার্থ পদম্বর সন্ধিবেশিত ছিল। য়থা—

"ষামিনী প্রলয়রপা স্থর্প্ত মরণ, স্থ্য মাত্র জীবনের স্থরম্য স্থরণ।"

অনস্তব "প্রতিভা" ও "কবি প্রশংসা"+ প্রভৃতি প্রবন্ধ সকলও

<sup>\* &</sup>quot;কবি-প্রশংসা" অতিহলন কবিতা। ছুংখের বিষয়, আমরা কবির রচনা-ভাঙাক্রে এ রস্কটি এখন দেখিতে পাই না। আমাদের স্থৃতি-সংগৃহীত তাহার ছই এক স্থল এখানে প্রকটিত হইল মাত্র।

<sup>&</sup>quot;ফুন্সর এ হৃষ্টি, বিধি করি সম্পাদন, ভাবিলেন শোভা বোধ করে কোন্ জন।

কবির প্রকৃত প্রতিভার ঘোষণা-পত্র। এই সকল উপকরণ-সহ তিনি কলিকাতার আসিরা দেখিলেন, "মঙ্গল উষা" সম্বন্ধে সম্পাদক, তাঁহার মতের বিস্তব বিপর্যার করিরাছেন, কার্য্য চালনারও স্থপ্রণালী নাই;— তিনি বির্ভিত্র সহিত "মঙ্গল উষার" মঙ্গলাশা পরিত্যাগ করিলেন, আর উৎসাহ দান করিলেন না। কিন্তু লেখক নিরাশ না হয়েন, এ জন্ত

বেষন এ চিন্তা তার মানসে উঠিল,
মানস হইতে এক কুমার জারিল।
বাধ-বাণী সবতনে অক্তেতে লইরা,
পালিলেন সে নন্দনে তান-হথা দিরা।
কলনা-দর্পন দেবী দান দেন তার,—
সম্পর প্রকৃতির প্রতিবিম্ব বার।
স্থাপিলেন আনি পুত্রে সংসার ভিতর,
নর-কুল গুরু বিনি, কবি নাম ধর।
বাঁহার কোমল গীত লোল মর ভরে,
কালী-তান-পীত হথা, বীকা সহ বরে।

লেখনী লিখন-পত্ৰ কিখা মন্তাধার,
হয় নাই অবনীতে বখন প্রচার,
য়র্শনের জনক জননী ছই জন
জল্মে নাই,—তর্কগন্তি, বিবেক, বখন,
বে কালেতে কাল—পতি, বটনা—রমণী
শিশু ছিল,—ইতিবৃত্ত জনক জননী,
জন্মে নাই বিজ্ঞান বখন অবনীতে,
কবির প্রভুত্ব পদ তখন হইতে।

কে করিত মানবের মহত্ব স্থাপন, কাব্য-কলতর কেবা করিত রোগণ — ঐশিক বাহার বীজ, জন্মে দৈববলে, সত্য মূল, শোভা বার অলভার দলে।

শাষ্ট কমল ক্ল সরসীর জলে,
"পল্লকুল" নাম বার সাধারণে বলে,
"মধুমনী রূপসা নলিনা রসবতী,"
কবি বিনা কে ভাবে এ মধুর ভারতী।
দেব-দিব্য-চক্লে হেরি মুর্স্তি প্রকৃতির,
প্রেম-মোহে মুগ্ধমতি কবি প্রবানীর।
শাসা মুধ-শাসী বার অব্যর—অব্যর,
প্রদোব-প্রভাত-তারা আঁথি শোভাকর।
নিবাস সমীর বহে, তারা হীরা-হার,
মেদিনী-নিতম্বে ক্তর্-সিল্ল্-কাঞ্চী বার!

রাশিচকে ঘাদশাকে ব্যোম-ঘটকার
বাবং ঘুরিবে রবি শশী কাঁটা তার,—
বাবং গরজি ঘোর প্রলর বাত্যার,
আছাড়িরা আকাশে না ভাঙ্গিবে ধরার,—
গ্রহরাশি নাগিরা বিলাশি ঘোর বরে,
বাবং না হবে পাত উন্মাদ-সাগরে,—
যাবং প্রকৃতি নাড়ী কিঞ্চিং নড়িবে,
কবি-বশো-রবি দীপ্ত তাবং রহিবে।"

বৈব-প্রদন্ত আমুক্ল্যের স্থায় একথানি সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদক-পূদে
নির্বাচিত হইলেন। পকাস্তরে, এই উপলকে বিখ্যাতনামা ভ্যাধিকারী
প্রসন্ধক্ষার ঠাকুর তাঁহার বিভাবতা দৃষ্টে সম্ভাই হইয়া স্থকীর বিষয় কর্মে
নিষ্ক করিলেন। শেলাকর্তি পরিশীলনেও তাঁহার উন্নত অধিকার
জামিয়াছিল,—স্ফচতুর বৃদ্ধিশক্তি কার্যাক্ষেত্রে আত কৃতকার্য্যতা প্রদান
করিত, অতএব অবলম্বিত পদে অবিলম্বে মশোলাভ করেন। এই
নিরোগ পোষ্টার চরমকাল (১২৭৫ সাল) পর্যান্ত স্থায়ী ছিল। শ

পর বৎসর (১২৬৭। বৈশাধ) স্বরেজনাথের সহধ্মিণী অকালে মৃত্যুপ্রাদে নিপতিতা হরেন। ইহাতে তিনি বাঙ্নিস্পত্তি করেন নাই সভ্য, কিন্তু অতীব ব্যথিত হইরাছিলেন। দৈবের আক্ষিক অব্যর্থ লক্ষ্য প্রসারিত বক্ষে ধরিলেন, কিন্তু আঘাতে ভগ্নহাদর হইবেন বিচিত্র কি ? কোন মিত্র এই অপূর্ণ-মনোরথ-বিগভার কতিপর অস্তিম স্মৃতির আলোচনার আক্ষেপ করিতেছিলেন, কবি "শ্রশান" শীর্বক নিজ্ব রচনার একটি শ্লোক আবৃত্তি করিরা তাঁহাকে সান্থনা করিলেন। বধা—

"ওথানে গগনে কা'ল ছিল এক তারা,
ক জানে কেমনে আ'জ কোথা হ'ল হারা ?
বারিধি-বিপুল-কুলে বালুকা বিস্তার,
কে জানে কোথায় গেল এক কণা তার ?"…

পত্নী-নিধনে কবিব সাংসাবিকতা ও প্রেম যুগপৎ নিরাশ্রয় ইইরাছিল বলিতে ইইবে। তিনি চিব-অভ্যস্ত স্থস্থ-সহবাসের স্বশ্পতা সাধন কবিলেন,—আদবেব বিবর কর্মেও আর আসা বহিল না। ফলতঃ, এই দৈব-বিড়ম্বনার ব্যবধান ইইতে অরে অরে বধন তাঁহার মনের ভাবাস্তর ইইতেছিল, তৎকালে পোষ্টার গ্রন্থাগারে ছইটি নুভন সঙ্গলাভ হর।

এই প্রবন্ধে নবরসের কৃষ্ণর সমাবেশ হইরাছিল। কিন্তু আমাদের বিবেচনার
"হাক্তরস" তত উজ্জল নতে।

প্রথম পরমহংস, বিতীর মোলবি সাহেব; উভরই অসাধারণ বিত্তা-বৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। কবির সঙ্গীত-অভিজ্ঞতা অমুক্ত নাই,—মাহার
আতিশব্যে সেতার অভ্যাস এবং উন্নতি-কাম হইরা মৌলবির বাসার
বাতারাত করিতেছিলেন;—বে ছল অরা ও বারাঙ্গনার রঙ্গ-ভূমি বলা
মাইতে পারে। স্বরূপত: ঘনিষ্ঠতা বন্ধ হইলে, বান্ধবের গুণের সহিত
ক্তিপর দোষও তাঁহাতে সংক্রমিত হইরাছিল। কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম
ছলে ক্রমদেবের ভার, আমাদের ত্র্বল-লেখনী বিরাম লাভ করিল।
কবির নিরপেক্ষ লেখনী অবভারিত হইরা সত্যের অমুসরণ করিবে,…

কৰি এই সময়ে বঙ্গপুরস্থ তাঁহার বন্ধুকে বে সকল পত্র লিখিতেন, তাহার ছই এক স্থল এখানে গৃহীত হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

কলিকাতা। ১২৬৮। ১•ই আধিন।

"দেশ-হিতৈবিতা ভারপরতা ও করণা এ সমস্তই গুণাভিধের ;—
পরস্পারকে পরস্পারের অভাবে অবস্থান করিতে দেখা যার। কিন্তু
পানামূরাগ, কাম-মন্ততা, মিধ্যাকথন প্রভৃতি দোষাভিধান গুলির
পরস্পার কি প্রণয়! একের অবস্থান স্থানে একে একে প্রায় সকল
গুলিই সমবেত হয়। মাতাল, মিধ্যুক, লম্পট ও চোর বলিরা প্রায় এক
ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা যায়। তুমি জ্ঞাত আছ, এক কাম ভিন্ন অভ্ত স্থভাব-দোব, আমার ছিল না। কিন্তু সেই এক দোবের প্রভাবে ক্রমে
সম্দর দোবের আধার হইরা, এখন প্রকৃতি-প্রদন্ত স্থভাবে নিহত
করিরাছি। বিধাতা বেরূপ মামূর আমাকে করিরাছিলেন, আমি আর
সেরূপ নাই;—আপনি আপনাকে পুন: স্তৃত্তি করিরাছি। জ্পদীশ !
আমার এই সকল পাপের দশু জ্বন্ত তোমাকে তীক্ষতর ব্যরণামর নব
নরক স্তৃত্তি করিতে হইবে।"

#### কলিকাতা।

১२७৮। २১७ को जन।

"আমার মতে ত্:সমরের অর্থ একটি অজ্ঞাত-পূর্বে স্থানীর্ঘ সময়।
বাহার পল—প্রহর, দশু—দিবা, ও মাস—মহস্তর বলিয়া বোধ হয়।
ইহার প্রধান গুণ এই যে, অতি অল্প পরমায়্ অধিক জ্ঞান হয়; দশ
বৎসর বাঁচিলে বোধ হয় দশ সহস্র বৎসর জীবিত আছি।

• • ইয়ুরোপীয় জনেক কোমল-প্রকৃতি কবি,
নির্মান কৃষি-জীবিগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 'যাহারা স্থললিত গাখা
গানে মানব মন মোহিত করিত, যাহারা স্রকোমল-ভাব-সম্পান্ন কবিতাকলাপ প্রণয়নে পারগ ছিল,—বাহারা সাম্রাজ্যের সিংহাসন-শোভা
সম্পাদন করিতে পারিত;—প্রকৃতি দেবী যাহাদিগকে এই সকল গুণভাজন করিয়াছিলেন, এমত কত ব্যক্তি দৈল্পতা বশতঃ জঘলভাবে জীবন
বাপন করিয়া, পরিশেষে অনমুশোচিত মৃত্যু-মুখে লরপ্রপ্রাপ্ত ইইয়াছে।
দৈল্প-দশারপ তুষার-প্রপাতে ভাহাদের অস্তর্নদী-গতি চির দিনের জল্প
নিরোধ হইয়াছিল।"

"হার! কীর্ত্তি দেবীর অঙ্ক-পালিত সে ত্বন-বিখ্যাত অবতার-গণই বা কোথার? আর মাদৃশ হতভাগ্যই বা কোথায়! হরবস্থা, কঠোর করে সে কুস্থম্-চরকে যতই বিজ্ঞাবণ করিয়াছে, ততই তাহা হইতে সৌরভ বিস্তার হইরা জগৎ আমোদিত করিয়াছে। হুর্ঘটনা-ঘনঘটা সে রবিচয়কে সমাছের না করিয়া, কেবল সাল্লিধ্য ঘারা তাহার গৌরবা-ধিক্যের কারণ হইরাছিল।"

> क्लिकाछा । ১२७৯। ऽला ভাজ ।

<sup>&</sup>quot;—স্কুল বা স্বন্ধনামুরাগ সন্ধ্যারাগের ন্থার ক্রমে বিলীন হইরাছে;
—অস্কুরাকাশ নিম্প্রভ, আর তাহাতে সস্তোব-স্থাকরের উদর হইবে না।

হার! কঠোরতা কি আমার স্থতাব? বে আমি একটি সন্তুদর ব্যক্তির সমাগমে অবনিকে স্থানির্কিশের জ্ঞান করিতাম,—বে আমি সংসারে আজীবন কিপ্তভাবে "প্রণর, প্রণর" প্রলাপ বাক্য অবিরাম উচ্চারণ করিয়াছি,—কবিতা, বনিতা, মিত্রতা প্রভৃতিকে স্থার্গর প্রতিনাম জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি,—কত করিত প্রণর আখ্যারিকা পাঠে, প্রণরি-দম্পতীর সারল্য-পূর্ণ ললিত মুখমগুলের ধ্যান করিতে করিতে রাগভবে অবসর হইয়াছি,—তাহাদের বিচ্ছেদ বিড্মনা পাঠের ধার, অঞ্চধারে পরিশোধ করিয়াছি,—(হার! কত পুস্তকের কত স্থানে এখনো লবণাজ্ঞ-অঞ্চ-কলম্ব সন্নিবেশিত রহিয়াছে।) সে আমি কিজক্ত এরপ ইইলাম! 

• আমি ত্র্বল দরিজকে ঘুণা করি,—সবল ধনীকে ভর করি,—
যাহাদিগকে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলে, তাহাদিগকে অবিশাস করি। 

• •

কলিকান্তা। ১২৬৯। ২৫এ পৌৰ।

"বদিও এ জন্মে আর সুখী হইব না, তথাচ ছু:থের লাঘ্ব হওর। সম্ভব। আর কিছু না হর, বিরল-প্রদেশে নির্ক্ র-জল-পানাস্তে উপবিষ্ট হইরা, আপনার আত্যোপাস্ত (সেই আশা-চপল সুথমর শৈশ্ব কাল হইতে, বর্তমান দীন হীন দশাপর্যস্ত ) ধ্যান করিরাও একপ্রকার বিবাদমর সুখাস্থাদন করিতে পারিব।

বদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি ভোমাকে আমার জীবন ইতিবৃত্ত বিজ্ঞাসা করে, তুমি বিশেষ কহিবে না। বলিবে, তাহার জীবন-পত্র এত অপরিকার—স্থানে স্থানে মসী-মণ্ডিত—অঞ্চলে কলম্বিত—বে তাহা পাঠ করা বার না। সম্প্রতি তাহা শতথা থণ্ড থণ্ড ও ঘটনা-প্রনে চালিত হইরা গিরাছে;—কোথার প্রতিত হইল কে জানে? হর জলমোতে প্রতিত হইরা ইতস্তত: ভাসমান হইতেছে,—অথবা কোন অন্ধতম-গিরি-গহবরে সন্ধিবেশিত আছে। তাহার হুই এক বর্ণ বাহা আমার মনে আছে, তাহা তনিয়া তুমি কিছুই বুঝিবে না।"

…মিত্র ১৩ই মাঘ [ ১২৬৯ ] দিবসে আর এক পত্রী পান, ভাহাতে ছিল:—"প্রিয়! আমি কা'ল থেকে কলাতলায় কুলকামিনী-কুলের কমনীয় করকলাপ কর্ভ্বক কনক-নিভ হরিদ্রাক্ত হ'তে হ'তে ক্ষণ-নিকরের ঝন্ধারনাদ কর্ণস্থ কচ্ছি"!! প্রিয় আশস্ত হইয়া রহিলেন!

১২৬৯ সালে কলিকাতার এক সম্রাস্ত-গৃহ-সংস্ঠ পাত্রীর সহিত এই বিবাহ নির্বাহ হয়। কবির বয়:ক্রম তৎকালে ২৪ বংসর পূর্ণ হইয়াছিল। সময়টি, তাঁহার বিগত-পতন ও ভাবী-উত্থানের সন্ধিত্বল বলিয়া চিহ্নিড ইউতে পারে।…

১২৭১ সাল পর্যান্ত ক্সবেক্সনাথ বিষয়ব্যাপার, ধর-বাহির ও বন্ধুবল, সকল দিক্ বক্ষা করিয়া চলিতেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া বশোহর বান ও মাডাকে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বভন্ত্র সংসার সংস্থাপন করেন। পবিত্র-উপস্থিতি, অতর্কিতরূপে তাঁহার কলুষ্খালন করিয়া আত্মায় শান্তি সেচন করিল।…

১২৭৪ সালে তিনি বিতীয় বার অপস্মার পীড়াকাস্ত হয়েন। এই অবকাশে বিষয়-ব্যাপারে অলিপ্ততা ও প্রতিভার পরিশীলনে যতু দৃষ্ট হইরাছিল। স্থরাপানের অভভকারিতা হাদয়ক্স ছিল, তৎসম্বন্ধে "নবোন্নতি!!" নামে আখ্যায়িকা ও "মাদক্ষসকল" স্ঠি করেন। কবিবর প্রের, "এলিজি" বঙ্গ অঙ্গে পরিণত হয়। এবং পর বৎসর (১২৭৫ সালে) "সবিতা-স্মদর্শন" ও "ফুলরা" বমজ জন্ম গ্রহণ করে।…

১২৭৬ সালের শেষে "চৈত্র মেলার" জক্ত "ভারতের বৃটিশ-শাসন-পরিদর্শন" প্রণীত হয়। ইহাতে প্রচলিত-রাজ্য-তন্ত্রের পূর্ণ-মূর্ত্তি চিত্রিত হইরাছিল। রাজনীতি-ঘটিত এত গভীর রচনা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এই মহাপ্রবন্ধ সর্বতা, সন্তুদরতা ও মিতভাবিতার মিলনস্থল। স্থারেজ-নাথের "শাসন-প্রথাও" স্থান্দর প্রবন্ধ। •••

১২৭৮ সালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওরার কবি মুঙ্গের বাত্রা করেন। পূর্ব্বেরিক প্ররোজন জক্ত বারস্বার তথার বাতারাত ছিল। "পীর-পাহাড়ের" গিরি-গৃহ ইহার বাসার্থ নির্দিষ্ট হর। এই বিজন পার্বব্য-প্রদেশ "মহিলার" জন্মভূমি। আগস্তুক এখানে অথও অবকাশ ও বিরল অবস্থান পান; লেখনী লইরা ধ্যানস্থ হইলে, প্রকৃতি তটস্থ হইরা অন্তর্জগতের হার মুক্ত করিরা দিতেন। সত্যা, অরেক্রনাথের সকল কবিতাই প্রেমমাখা;—তাঁহার প্রেমকেই কবিতা, কি কবিতাকেই প্রেমবিল, সহসা অবধারণ হর না। তথাপি "মহিলার" তাহার পূর্ণ-বিকাশ প্রতীর্মান হয়। কিন্বা কবির হৃদ্র-ক্ষেত্রে প্রেম ও কাব্য-শক্তি পার্ববর্ত্তী থাকিরা পরস্পার প্রতিযোগিতার এবাবং বৃদ্ধিত হইতেছিল, "মহিলার" উহাদের চরম ও একতা সম্পাদিত হইরাছে। এবং এই সমবেত-বলনিপার বলিরা ইহার রচনা এত সতেন্ধ বোধ হয়।…

বর্ধারন্তে কবি মূকের পরিত্যাগ করিয়া কলিকাভাস্থ হরেন।… অনস্তর ৭৮ বঙ্গান্ধের বিদার দানে "বর্ববর্ত্তন" বিবৃত হয়।…

১২৮• সালে স্বেব্রু, বিপুল-ব্যয়-সাধ্য এক ব্যাপক কার্ব্যে হস্তক্ষেপ করেন। ইহা কর্ণেল টড ্কুত রাজস্থান গ্রন্থের বলাম্বাদ। সাধনার অত্যাজ্য ফলে, রচনা-কার্ব্যে তাঁহার বে নৈপুণ্য জ্মিরাছিল, তাহাতে তিনিই এই মহাদীক্ষার যোগ্যপাত্র সন্দেহ নাই। যন্ত্রাধ্যক্ষকে অংশী করিরা পাঁচ থপ্ত পুস্তুক প্রচারিত হয়। ইহাতেও প্রণেতার নাম গোপন ছিল; ···

···কাব্যদীপ নির্কাণোমুখ; স্টদৃশ সমরে জনৈক প্রমান্ত্রীর অভিনেতার অন্ধুবোধে কবি "হামির" নাটক গ্রন্থন করেন। সন্তবতঃ তাঁহার নাটক রচনার কুচিরও ভিন্নতা ছিল। অতএৰ কবির অক্তাক্ত লেখার তুলনার "হামির" অনেক ন্যুন হইরাছে বলিতে পারা বার। পরস্ত এরপ হইলেও ইহা অভিনরে উত্তম হইরাছিল; এবং ইহার "পৃদ্মিনীর" গীতের তুলনা নাই।…

স্বরেক্স ৮৪ সনের শেষভাগে সহসা প্রবোধিত হরেন; ইচ্ছা, পূর্ববং কার্য্যবিশেবে ব্যাপৃত থাকিবেন। পদ্ধ মহাভারতের ন্থার প্রীমন্তাগ্রবত-মর্ম্ম সাধারণ স্থানত করিবার ক্ষন্ত ভগবদ্বন্দনা করিভেছিলেন; • কিন্তু অনেকে তাঁহাকে "রাজস্থান ইতিবৃত্ত" অন্থবাদে বাধ্য করেন, কারণ তাঁহারা উহার পুনর্মিলন প্রত্যাশা করিতেন। ৮৫ সালের ২ রা বৈশাধ অপরাহে এই অন্থবাদ কার্য্যে বিরাম লইয়া, কবি মাতৃ ও সন্ধ্যাবন্দনা জন্ম বাইভেছিলেন, কিন্তু কোন প্রিয় ছাত্রের কুশলার্থ ফিরিয়া বাহিবে বাইতে হইল। অনস্তর অর্ধ রাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তথন তিনি অর্দ্ধাবশিষ্ট; …৩ রা বৈশাধ প্রাতে সকলকে শোকাকুল করিয়া ৪০ বংসর বরুসে স্বরেক্সনার্থ পরলোক বাত্রা করিলেন।

\* "নমঃ শের শব্যা-শারী ক্ষীর-সিন্ধু-জলে।
কশামালা-বিভূত বিচিত্র ছারাতলে।
কশার কণার মণি প্রদীপ্ত মিহির।
পদতলে কমলা চপলা বসি স্থির।
আরত শরীর ক্ষণে লহরী দোলার।
অরু বেন একত্রিত কোটি ভামু প্রার।
তিমি তিমিজিল নক্র মকর বেরিরা।
বাদোগণ নতি করে সভর হইরা।
রাজীব লোচন মুদে বোগের নিজার।
সমন্ত বিবের ক্রিরা বপ্প বোধ্পার।
নমো গোলোকের নাথ গোপিকা-রমণ।

সুঠাম চিকণ কালা মদনমোহন ।
শিথি-পুদ্ধ চূড়া শিরে হেলাইরা বামে ।
দাঁড়ারে গোপীর মাঝে ত্রিভঙ্গিম ঠামে ।
বনমালা গলে দোলে আক্রামু লখিত ।
কটিতটে পীত ধটি বিজ্লি বেট্ড ।
চরণে মঞ্জীর ভাবে মুখে বাজে বালী ।
প্রেমে বাকা নরন অধরে মুহু হাসি ।
চারি পালে রাস-রসে মন্ত গোপালনা ।
অনক-প্রমন্ত জল জঞ্জন-নরনা ।
মৃদক মুরলী বাণা মুরল মিলিত ।
করতালি কম্বণ বলা বালারিত ।

# রচনাপজী

জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে স্থরেক্রনাথের বে-সকল রচনা পুস্তকাকারে বা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠার প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা:—

## পুস্তক

## ১। বড়্**ঋতু বর্ণন**। (কবিতা) ইং ১৮৫৬।

আমরা এই পুন্তিকা দেখি নাই। ইহার প্রকাশের অব্যবহিত পরে ২৫ এপ্রিল ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধত অংশ প্রকাশিত হয়:—

বড়ঋতু বর্ণন ইত্যভিধের এক থানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইরাছি, বিজ্ঞাভিলাধিণী সভার এক জন সভ্য শ্রীযুত বাবু স্থরেক্সনাথ মজুমদার পরারাদিছেন্দে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে নিদাঘ বর্ণনা নিয়ভাগে উদ্বৃত করিলাম এতৎপাঠে পাঠক মহাশয়গণ এই নৃতন করির করিছ ও রচনা শক্তি বিবেচনা করিবেন।

#### "निमाच वर्गन।

শ্বাহা মরি কিবা চমৎকার ভবভাব।
অবনিতে নিদাঘ হলেন আবির্ভাব।
রাক্তবর দের সবে গ্রীম্মরাক্ত করে।
ভাত্মর প্রথর কর প্রকাশিত করে।
মুখ্য শক্ত ক্রোধ সম দিবস প্রবল।
ক্মলা কটাক্ষ প্রার বামিনী চঞ্চল।

বিষধর স্বাস হলো স্পর্শন স্পর্শন।
ধাক্ ধাক দশদিক জলে জমুক্ষণ।
মহীর তাপেতে মহীরুহ পত্রগণ।
বিবর্ণ হইরা হয় মহীতে পতন।
তাপিত আতপ তাপে যত জ্লাশর।
অতিযাত্ত প্রাণ মাত্র বাস্ত জ্লাশর।

ৰে সৰ লভাৱ ছিল স্থৰণেৰ বৰ্ণ। প্রচণ্ড মার্ভণ্ড করে করিল বিবর্ণ। নিরাধার চাতক বসিয়া করে আশা। नीव्यव नीवानाव ना इत्व निवाना । আশার আশ্রিত হরে বাঁচাও জীবন। ভরসা কেবল মাত্র বরবা জীবন। মৃগগণ ব্যাকুলিত হয়ে জলাশায়। মরীচিকা স্থানে বার ভাবি জ্ঞলাশর। ক্রলাঞ্চলি দের ক্রলাশার ক্রলাশর। মূর্থতা দোবেতে হয় জীবন সংশয়। আহা মরি স্বভাবের অপরূপ ভাব। হেরিলে প্রকৃতি মুখ নাই স্থাভাব। বিকশিত সুকুস্মে মধুলোভীগণ। মধুপান মন্ততার সতত মগন 🛭 বিমল কমল শোভা নির্মল বারিছে।

মধুবত মধুলোভ নাবে নিবারিছে। পাইয়া মধুর গন্ধ হইয়া আকুল। ख्राञ्चर भूक्षर देवरम चानिकृत । इरम इरमी ठळी ठळ मात्रमी मात्रम । সরসী কুলেভে খেলা কররে সরস। মধুর রসাল আত্র অভি স্থাময়। কাঞ্চন লাহ্ন বর্ণ প্রাপ্ত এ সময়। কত শত ঝুলিতেছে শাখার শাখার। সভত স্থাৰ্থতে ৰসি বিহায়সে খায়। অতি অপরণ জগদীশ তব ভাব। স্বভাব ভাগুরে নাই কিছুই স্বভাব। বৃদ্ধিহীন পশুপক্ষী তোমার কুপার। জগতেতে ভক্ষ্য পায় কিবা নাহি পায় यथाञ्चात यथाकाल अनोवाल थाइ। মুক্তকঠে দয়াসিদ্ধ তব গুণ গায়।"

২। **সবিভাস্থদর্শন**। (কাব্য) ইং ১৮৭০ (১২৭৭ সাল)। পু. ৩৮।

বোগেজনাথ সরকার 'কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী'তে (পৃ. ১৯) লিখিরাছেন:—"কাব্যশক্তি তাঁহার ইহ-পারমার্ধিব ভাব, কিম্বা প্রেম-পরিচালনার
য়য়রপে ব্যবহৃত হইত;—বশের জন্ত নর। ১২৭৭ সালে জনেক আত্মীর চুরী
করিরা তাঁহার "সবিতা-স্মদর্শন" ছাপাইরা দেন। ইহাতে কবির নাম ছিল
বলিয়া বিশেব বিরক্তির হেতু হয়; মুদ্রাক্তনে ভ্রম প্রদর্শন পূর্বক তিনি
ভাবৎ পুস্তক আবিদ্ধ করেন; কালে কেহ এক আধ খানি দেখিতে
পাইরাছিলেন।"

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবদে আছে।

७। वर्षवर्खन। ( কবিতা ) ইং ১৮৭২ ( সন্থ ১৯২৮ )। পু. ২৪।

"পুরাতন বর্ষের গমন ও নব বর্ষের আগমন বিষয়ক পদ্ধ প্রবন্ধ।" এই পুস্তিকার আখ্যাপত্তে লেখকের নাম নাই। বেঙ্গল লাইত্রেরির পুস্তক-ভালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল—২৮ এপ্রিল ১৮৭২।

৪। **রাজন্থানের ইতির্ত্ত**। "মিবার"। ইং ১৮৭২। (শ্রাবণ, সঙ্গং ১৯২৯)।

বোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন:—"ইহা কর্ণেল টড্ কুন্ত রাজস্থান গ্রন্থের বঙ্গায়্বাদ।···পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রচারিত হয়। ইহাতেও প্রণেতার নাম গোপনছিল; ···" (পৃ. ২৬)

বেঙ্গল লাইবেরির পুস্তক-তালিকা মতে এই পাঁচ খণ্ডের প্রকাশকাল এইরূপ:—

> ১ম খণ্ড: ২৬ আগষ্ট ১৮৭২, পৃ. ৬৪। ২র খণ্ড: ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২, পৃ. ৪৮। ৩র খণ্ড: ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, পৃ. ৪৮। ৪র্থ খণ্ড: ১ এপ্রিল ১৮৭৩, পৃ. ৪০। ৫ম খণ্ড: ১৬ জুন ১৮৭৩, পৃ. ৪৮।

 বিশ্ব-রহন্তা! অর্থাৎ অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ও লৌকিক রহন্ত সন্দর্ভ। ইং ১৮৭৭। (১ কার্ত্তিক, সম্বৎ ১৯৩৪)। পৃ. ৮০। পুস্তকের আধ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই।

## [ কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ]

৬। **মহিলা।** (কাব্য) প্রথম অংশ। ইং ১৮৮• (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭)। পৃ. ১১+৪। বেঙ্গল লাইবেরির পুস্তক-ভালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল—২৮ মে ১৮৮০। **মহিলা**। দ্বিতীয় অংশ। ইং ১৮৮৩ (সন ১২৮৯)। পৃ. ১০৭+
৩১ কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী: শ্রীষোগেন্দ্রনাথ সরকার।

বেঙ্গল লাইবেরির পুস্তক-তালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল—২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।

স্থরেন্দ্রনাথ 'মহিলা'র ভৃতীয় খংশ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কবির চরিতকার লিখিয়াছেন:—

"মহিলার" তৃতীয় অবয়ৰ গঠনার্থ কবি শ্বভিশক্তির উদোধন করিতেছিলেন;—"ভগ্নী" বাহার আশ্ররভূমি,—সহন্ধ সরল-সধ্য, অবিকৃত দিব্য-প্রেম ইহার সন্ধীবতা সম্পাদন করিত। অতএব "মহিলার" পূর্ব পূর্বি অংশের স্থায় এই অংশেরও বিশেব বিচিত্রতা ও উপযোগিতা আছে।

এই অসম্পূর্ণ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :---

হে কবি-কল্পনা মায়া, সত্যের সোণালা ছায়া,
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভাহ্মতি!
স্থপে তুমি যথা ইচ্ছা থাক ক্রীড়াবতী;
চড়িয়া পুষ্পক-রথে,
ভ্রম গিয়া ছায়া-পথে.

কর ইন্দ্র-চাপ বিরচন,

কিম্বা কর পরী দনে চন্দ্রিকা ভোজন, আমি না করিব দেবি। তব আবাহন।

বিধাতার এ সংসাবে, যাবে না তৃষিতে পারে, যে কবির মহতী কামনা, সে কবি করিবে দেবি! তব উপাসনা। ভোমার মৃকুর পরে,
সে হেরে হরষভরে
ছায়া তার,—কায়া নাই বার ;
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার ;
লক্ষ্য মুমু সামান্ত এ সভ্যের সংসার।

হে সরলা স্মারকতা ! ( সঞ্চিত পূর্ব্বের কথা অঞ্চল-সম্পূর্টে বাঁধা বাঁর ) কুপা করি উর দেবি ! অস্তরে আমার ; এ সংসারে হয় বাহা, কাল সব গ্রাসে তাহা, তুমি রাখ ছবি তুলে তার ; দেখাও সে হারা-নিধি-নিকর ভাণ্ডার, হবে তায় প্রয়োজন পূরণ আমার ।

তোমার পরশ পায়, উলটি উজান ধায়
কাল-নদী, কৌতুক এমন !
বাসে বৃদ্ধ পুন নিজ সরাগ যৌবন,
প্রবাসীর হর হুথ,
দেখাও প্রিয়ার মৃথ,
কি স্থধের স্থপন তোমার !
রূপা করি হাদে দেবি ! জাগাও আমার
সহোদরা প্রণয়ের সরল ব্যভার ।

৭। **হামির।** (ঐতিহাসিক নাটক) ইং ১৮৮১ (ফান্ধন ১২৮৭)। পু. ৯৩।

বেক্স লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল---২৮ মার্চ ১৮৮১।

#### কবিতা ও প্রবন্ধ

স্ববেজনাথের বহু গত্য পত্য রচনা তাঁহার মৃত্যুর পরে বিভিন্ন মাসিক-পত্তের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার অনেকগুলি আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। জীবিতকালে তিনি যে-সকল রচনা সাময়িক-পত্তে মৃত্রিত করেন, তাহার মাত্র একটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল রচনার একটি তালিকা নিমে দেওয়া হইল:—

- ১। "প্রতিভা" (প্রবন্ধ)।—'বিবিধার্থ-সঙ্গু হ' ( ৭ম করু ), ভাস্ত ১৭৮৩ শক।
- এই প্রবন্ধ সর্থকে কবির চরিতকার লিখিয়াছেন:—"প্রতিভা" (Genius) পদ্ম প্রবন্ধ। "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" পত্রিকার শেষবর্তী কোন এক সংখ্যার প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম নাই।" (পূ. ৫)
- २। "मुक्कात व्यमीभ" (कविषा)।—'निनिनी', ১ম भन्नद, ১২৮१ मान, ৮म সংখ্যা।

১৩-৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রদীপে'ও ইহা প্রকাশিত হয়।

- ৩। "পল্লিনী" । ( কৰিতা )।—'নলিনী', ১ম পল্লৰ, ১২৮৭ সাল, ৮ম সংখ্যা।
- ৪। "থলোভিকা" ( কবিতা )।—'নলিনী', ১ম পল্লব, ১২৮৭ সাল, ১২শ সংখ্যা।
- () "िंठिस्वा" (कविका)।—'निनिनी', २व भवत, ১२৮৮ मान, ७व मःश्रा।

 <sup>&</sup>quot;এই পছটা---'হামির' নাটকান্তর্বত। এই কবিতাটা : দৃশুলীলা বরপ স্থাসনাল
থিরেটরে অভিনীত হইবে। অভিনরের জন্ত অনেক হান পরিতাক্ত হইরাছে বলিয়া
সাধারণের পাঠার্ব আমরা ইহা সমগ্র প্রকাশ করিলায়।---" (পৃ. ৩৪১)

- ৬। "পরিশ্রম ও ভাহার উপকারিত।" (প্রবন্ধ)।—'নলিনী', ২র প্রব্, ১২৮৮ সাল, ৪র্থ-৫ম ও ৭ম সংখ্যা।
- १। "আলক্ত ও ভাহার অপকারিতা" (প্রবন্ধ)।—'নলিনী', ২য় পল্লব, ১২৮৮
  সাল, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।
- ৮। "কি করি অবশ আমি স্রোতে তৃণ প্রার" (কবিতা)।—'নলিনী', ২র পল্লব, ১২৮৮ সাল, ১০ম সংখ্যা।

কবিভার লেখকের নাম নাই। কিন্তু ইহা বে স্মরেন্দ্রনাথের রচনা, এ কথা ভাঁহার চরিতকার উল্লেখ করিয়াছেন (পু. ১৫)।

- ३। "भिनादि गाविको २५४४ (कविछा)।—'निनिनी', २६ शब्द, ১२४४ गान,
  ऽ२४ गःथा, १८ २१७।
- ১ । "সুখ" (প্রবন্ধ)।—'নলিনী', ৩য় পল্লব, ১২৮৯ সাল, ১ম সংখ্যা।
- ১১। "উবা" (কবিতা) " " " ১ম সংখ্যা।
- ১২। "মৃত্যু চিস্তা" (কবিতা) " " ২র সংখ্যা।
- ১৩। "শাসন প্রথা" (প্রবন্ধ) " " ব্যু সংখ্যা।
- ১৪। "মাদক মঙ্গল" (কাব্য)।—'চিকিৎসাতদ্ধ-বিজ্ঞান এবং সমীরণ', ১ম খণ্ড, ১৩০০ সাল, ১ম-২র ও ৩র সংখ্যা।
- ১৫। "কুলরা" (কাব্য)।—'চিকিৎসাতন্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ', ১ম খণ্ড, ১৩০০ সাল—৪র্থ ও ৫ম, এবং ১৩০১ সাল—৬ঠ ও ৭ম সংখ্যা।
- ১৬। "স্থরমা" (কাব্য)।—'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ', ১ম খণ্ড, ১৩০১ সাল, ৮ম ও ১ম-১০ম সংখ্যা।

#### নিৰ্বাচিত কাব্যসংগ্ৰহ

সম্প্রতি "বাংলার কবি ও কাব্য"-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ 'স্থরেজ্ঞনাথ মজুমদার'
(পৃ. ১৬) প্রকাশিত হইরাছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীসন্ধনীকান্ত দাস ও
শ্রীব্রজ্জেনাথ ৰুম্যোপাধ্যার কবির বচনাবলী হইতে নির্বাচিত কবিরা যাহা

তাঁহাদের নিকট কাব্যসম্পদে গ্রাহ্থ বিবেচিত হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে স্থরেন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট অথচ অধুনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত কাব্য—"স্বর্মা" স্থান পাইয়াছে।

# স্বরেদ্রনাথ মজুমদার ও বাংলা সাহিত্য

বাংলার কবি-সমাজে স্থরেক্তনাথ মজুমদারের স্থান স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট; ইংলণ্ডের কবি-সমাজে পণ্ডিত ম্যাথু আর্ন ক্তের কবি হিসাবে যে স্থান, বাংলা দেশে স্থরেক্তনাথের স্থান অহ্যরূপ; পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার সহিত কবিত্বশক্তি সম্মিলিত হইয়া উভয় ক্ষেত্রেই অপূর্ব কাব্যরস স্থাষ্টি করিয়াছে। বাংলা দেশে একমাত্র অক্ষয়কুমার বড়ালই স্থরেক্তনাথের পদ্বা অহ্সরণ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে স্থরেক্তনাথ সমসাম্য়িক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন নাই।

ইহার প্রধান কারণ, স্বরেক্সনাথের যুগে ভাব ও ভাষার যে উচ্ছাস বাঙালী পাঠক-সমান্ধকে বিচলিত করিত, স্বরেক্সনাথ তাহার অধিকারী ছিলেন না; বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাহার বিরোধীই ছিলেন; তাঁহার বাণীমৃত্তি শাস্ত ও সংহত, ভাষা গাঢ়বদ্ধ। হেম-নবীনের ভক্ত বাঙালী পাঠক স্বতরাং স্বরেক্সনাথকে স্বভাবতই আমল দেয় নাই। যাহারা হেম-নবীনের কাব্যের সহিত পরিচিত, স্বরেক্সনাথের স্বাতন্ত্র্য তাঁহারা নিম্নলিথিত উদ্ধৃতিগুলি হইতেই ব্রিতে পারিবেন;—

তঙ্গপত্রপ্রাস্থভাগে লম্বিত নীহার, কামিনীর কটাক্ষ ইঙ্গিত, স্থচিত্রিত, চাক্ষ ইঙ্গ্রচাপ বরিষার, উড্ডেটান পাধীর কলগীত, সন্ধ্যার রক্তিম ঘটা, পতিত তারার ছটা, সবোজল হিল্লোল নর্জন, এ হতে ভকুর, রম্য, মানব-জীবন !!!—'বর্ষবর্জন'।

সংসার পেবণি, নর অধ:শিলা তার, বেথে মাত্র আলম্বন বার, নারী উদ্ধিণ্ড, কার্য্য করিছে লীলার, কীলে রন্ধ্যে মিলন দোঁহার;—'মহিলা'।

দূর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আদারের মাঝে তার দেখার কেমন,—
কবা যেন যমুনার নীরে।—"সন্ধ্যার প্রদীপ"।

# वलरमव भानिछ

74-66-79.

বাঁকীপুরের প্রবাসী বাঙালী সমাজে বলদেব পালিতের নাম অপরিচিত নহে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্য তাঁহার নিকট কতটা ঋণী, এ সংবাদ বোধ হয় অনেকে রাখেন না।

শীযুক্ত মন্নথনাথ ধোষ বলদেব পালিতের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৩৪৩ সালের পৌষ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার বাল্য- ছাত্র- ও কর্মজীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি:—

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বলদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ হালিসহরের নিকটবর্তী কোণাগ্রামের পালিতবংশোদ্ভূত। অফুমান ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কিশোরবয়স্ক বিশ্বনাথ তাঁহার মাতৃলালয় চন্দননগর হইতে দানাপুরে পলাইয়া আসেন। তথন দানাপুরে বহু বালালী ক্যাণ্টনমেন্ট ও কমিশেরিয়েটে কার্য্য করিতেন এবং বিশ্বনাথও কমিশেরিয়েটে একটি সামাক্ত কার্য্য পাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ কলিকাতার দক্ষিণস্থ রাজপুরের জমিদার রাজচন্দ্র বার চৌধুরী মহাশবের অক্তম প্রদেহিত্রীকে বিবাহ করেন। দানাপুরে বিশ্বনাথের চেষ্টায় একটি কালীবাড়ী ও তৎসংলগ্ধ অতিথিশালা প্রতিপ্তিত হয় এবং তিনি সকলেরই প্রীতি আকৃষ্ট করেন। ১৮৪১-২ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথ কমিশেরিয়েটের গোমস্তা হইয়া কাব্ল অভিযানে গমন করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বিটিশ সৈক্ত কাব্ল প্রিত্যাগ্য করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে শক্র ভারা আক্রাস্ত হয়। সৈক্তদেরর সহিত বিশ্বনাথও নিহত হন।…

বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর গ্রব্ধেন্ট ভাঁহার সম্ভানগণের ভরণপোষণ ও শিকার জন্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বলদেব ভাঁহার ভগিনীপতি রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাঁকীপুর সব্জীবাগ পদ্ধীর বাসার অবস্থান করিরা: ওল্জারবাগের কোন বিভালরে বাল্যাশিকা লাভ করেন। বলদেব মেধারী ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার তীক্ষবৃদ্ধি ও মৃতিশক্তির জন্ত ভিনি শিক্ষকগণের প্রিরপাত্র হইরাছিলেন।

বলদেব ছাপরার মধুস্থন মিত্রের জ্রাভা মহেশচন্দ্র মিত্রের কলা ভগবতীকে বিবাহ করেন এবং কিছুদিন মধুস্থনের সাহায়ে ছাপরার একটি কার্য্য পাইরা তথার নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর তিনি দানাপুরে মিলিটারী পেজন পে অফিসে তৃতীর কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। অধ্যবসার ও কর্মকুশলতাগুণে তিনি শীল্পই প্রধান কেরাণীর (হেড-ক্লার্ক) পদে উন্নীত হন। সিপাহী-বিজ্ঞোহের পূর্কেই তিনি হেড-ক্লার্কের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওরা বার।

বলদেব অর্থের সন্থাবহার করিতে জানিতেন। তিনি লোকহিতকর নানা সংকার্ব্যে মৃক্তহন্তে দান করিতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দানাপুরে তিনি একটি মধ্য-ইংরাজী বিভালর স্থাপন করেন। এই বিভালর পরে গ্রব্দেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিভালরে পরিণত হয়। উহার বর্জমান নাম—দানাপুর বলদেব একাডেমী। তাঁহারই অর্থে তাঁহার পুত্র-বছনাপ ও জামাতা তিনকড়ি ঘোষ বাঁকীপুরে 'টি-কে ঘোষের একাডেমী' নামে এক স্কুল এবং গরা ও আরায় আর তিনটি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি বছ ছাত্রের আশ্রমদাতা ছিলেন। অতিথি অভ্যাগত রাজ্মণ পশ্তিতকে কথনও তিনি বিমুধ করিতেন না।…

বলবে বিভালরে উচ্চশিক্ষা লাভের স্থবোগ না পাইলেও গৃহে নিজ চেষ্টার আজীবন নানা শাল্পে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও ব্যবস্থাশাল্প উত্তমরূপে পাঠ করিরাছিলেন। তৎপরে তিনি :

সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে মনোবোগী হন। তিনি বেদ, উপনিবদ, রামারণ এবং কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণের প্রায় সমৃদার গ্রন্থই বত্ব সহকারে পাঠ করিরাছিলেন।…

১৮৮• খৃষ্টাব্দে বলদেব ৭৫ টাকা মাসিক পেন্সনে কর্ম হইতে অবসর প্রহণ করেন।…

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৭ই জামুমারি (২৩ শে পৌব ১৩০৬)…বলদেব গুঠুবণ রোগে পরলোক গমন করেন।

## সাহিত্য-সেবা

বলদেব পালিত পাঁচখানি কাব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্থকবি ছিলেন। বাংলা-কাব্যে বিবিধ সংশ্বত ছন্দের প্রবর্ত্তন তাঁহার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই ত্রহ কার্য্যে তিনি বছল পরিমাণে ক্রতকার্য্যও হইয়াছিলেন। আমরা সংক্রমণে তাঁহার গ্রন্থগুলির পরিচয় দিতেছি:—

১। **কাব্যমঞ্জরী।** ১২৭¢ সাল [১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮]। পৃ. ১২৪+॥৵৽।

ইহার সমালোচনা প্রসকে বৃদ্ধিমচন্দ্র 'বৃদ্ধর্শনে' (পৌষ ১২৭৯, পু. ৪২৮) লিখিয়াছিলেন :—

এই কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি উত্তম। স্থানে ২ কবিছের পরিচর আছে। গ্রন্থকার যে এক জন কুতবিন্ত ব্যক্তি, অনেক স্থানে ভাহারও পরিচর আছে। অনেক স্থানে নবীনছের অভাব লক্ষিত হয়।

এই কবি কিছু রূপক প্রির। অনেকগুলি কবিতাই এই অলস্কার বিশিষ্ট। এইরূপ কাব্য, এপর্যান্ত কথন অত্যুৎকৃষ্ট কাুব্যমধ্যে গণিত হর নাই, হইতে পারেও না। তথাপি সেগুলি স্থমধূর এবং স্থপাঠ্য হর। "কবিভার জন্ম" ইত্যভিধের কাব্যথানি আমাদিগের বিশেব প্রীতিকর হইরাছে।

কাব্যগুলি সকলই প্রার নীতি-গর্ভ। আদিরসের সংশ্রব মাত্র নাই। এ সকল বিষয়ে কাব্যমঞ্জরী কাব্যমালার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাব্যমালা কে লিখিয়াছে? কবিদিগের হৃদরে কি, গ্রহগণের মড, এক পিঠ আঁধার এক পিঠ আলো।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ বৃদ্ধিমচন্দ্র কর্তৃক উল্লিখিত "কবিতার জন্ম" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

কবিতার অধিষ্ঠান, হর দেখ বে বে স্থান,
ব্রিদিব তথার আবির্ভাব;
পদ-ক্সানে স্ক্কোমল, ফুটে শত শতদল,
শোভা ধরে সমস্ত স্থভাব।
নিশিয়া তরুণ-ববি, তব নিদ্দনীর ছবি,
পিকবর জিনিয়া স্থবর;
রূপে আর স্থা-ভাবে, ভূলে লোকে অনারাসে,
হইবে উহার অফ্লচব।

#### २। कार्याना। है: ১৮१०। पु. ১८८।

ইহার আখ্যা-পত্তে গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থখানি আদিরস-ঘটিত। বৃদ্ধিমচক্র 'বৃদ্ধদর্শনে' (অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ. ৬৮৫-৮৬) ইহার প্রতিকূল সমালোচনা ক্রিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

কাব্য মিষ্টান্ত্রের ফার আশু মধুর। এ মিঠাইরের ময়রা কে, তাহা প্রস্থে প্রকাশ নাই। আমরা জানিও না। জানিতে পারিলে তাঁহার দোকানে কথন বাইব না। তাঁহার দ্রব্যগুলিন একে তেলে ভাজা, তার বাশী। তিনি নামপত্রে বরক্ষতি হইতে কবিডা উদ্ধুত কবিয়াছেন— তুরানন।
অরসিকেবু রহস্ত নিবেদনং
শিরসি মা লিথ মা লিথ।

কিন্তু যথন আমাদিগের হাতে তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়াছে, তথন তাঁহার কপালে বিধাতা তাহাই লিখিয়াছেন। আমরা নিতান্ত অরসিক। তাঁহার কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না। কবিতাগুলিন সকলই আদিরস ঘটিত। · · · · আদিরস যদি কেবল বিশুদ্ধ প্রেমাত্মক এবং ধর্মের সহার হয়, তবে তাহাতে আমরা সমাদর করি, ইহা বলিতে আমাদিগের লক্ষা নাই। কিন্তু কেবল শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক রসে বে সমাদর করে, তাহাকে পশু মধ্যে গণনা করি। বে কাব্য সে বসাত্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী। এই কাব্যমালা গ্রন্থ থানি সেই মহাদোবে দ্বিত। "কোন প্রোঢ়া নাম্মিকার প্রতি নামকের উল্জি।" "পরোধর।" ইত্যাদি কবিতাগুলি এই কথার প্রতিপোবক।

একেন্ড রস এই, ভাহাতে আবার পুরাতন। কাব্য মধ্যে এ রসেরও নৃতন কথা কিছু দেখিলাম না। · · · · · ·

বৃদ্ধিদচন্দ্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা নিম্নে 'কাব্যমালা'র একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, বিষয়বস্ত্রনিরপেক্ষ আধুনিক পাঠক ই হা হইতেই বলদেব পালিতের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইবেন।

# নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি

۵

দেখ প্রিয়ে, দিবালোক হয়েছে বিদার, সন্ধ্যার তিমির-জালে আর্ত ভ্বন, এস এই বাপী-ভটে বকুল-ভলায়, ছন্তনে বিরলে বসি যুড়াই জীবন। প্রথম নিদাঘ-ভাপে সমস্ত দিবস, হইরাছে অভিশয় শরীর অবশ, শীকর সহিত ধীর শীতল সমীর এখনি করিবে স্লিপ্ত অস্তব বাহির।

3

ৰ্গল মাণিক্য, ধনি, নৱন ভোমার শুভাদৃষ্ট ফলে আজি ঘটেছে আমার।

O

বেন এক চন্দ্রাতপ অসিত বরণ,
আমাদের উপরেতে অসীম আকাশ;
আহা ! কিবা ওখানে অগণ্য তারাগণ
অলিছে হীরক-খণ্ড জিনিয়া প্রকাশ!
বদি আমি হইতাম উহার মতন,
প্রত্যেক তারক বদি হইত নয়ন!
লাবণ্য-তরক তব মানস-মোহন
অনিমিবে করিতাম এখন দর্শন!

8

আকাশে আবার আলো দেখলো রগসি !
অগ্নিমর, গোলাকার, বিস্তৃত বদন,
পূর্বাচলে রক্তবর্ণে সমুদিত শশী
বাগে ফুলে তব রগ কবি নিরীক্ষণ ।
বুখা কেন সিকু-সুত ক্রোধেতে মগন ?
তোমা চেরে শোভা ধরে প্রিয়ার চরণ ।
দেখ, ধনি, নিশানাখ হারি তব স্থানে,
ধর্ব হইতেছে, পুনঃ পাণু অভিমানে।

a

নাচাইরা লভা পাভা, দক্ষিণ বাভাস, সরোবরে কুম্দীরে করি আলিঙ্গন, বলেভে খুলিরা তব অবগুঠ বাস, উড়ারে অলকাবলি করিছে চুম্বন। ভোমার নিকটে বদি প্রকাশিরা বল, পবন চুম্বিভে পারে বদন-মগুল, ভবে কেন আমি এভ ভোষামোদ করি, বঞ্চিত ও কোমলাজ-পরশে স্কন্দবি ?

৩। **ললিভ কবিভাবলী।** ১২৭৭ সাল [৩০ ডিসেম্বর ১৮৭০]। পু. ৩৯।

ইহার আখ্যা-পত্তে লেখকের নাম হিসাবে "কাব্যমালা-রচয়িতৃ-প্রশীত ও প্রকাশিত" কথাগুলি মুদ্রিত আছে। 'কাব্যমালা' ও 'ললিড কবিতাবলী' পুন্তক তুইখানি আদিরস-ঘটিত, এই কারণে বোধ হয় গ্রন্থ কার স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বেশল লাইব্রেরর

তালিকায় ইহার প্রকাশক-রূপে "Buldeb Palit of Bankipoor"এর উল্লেখ আছে। 'ললিত কবিতাবলী' সমালোচনা-প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্দ্র 'বন্ধদর্শনে' (পৌষ ১২৭৯, পু. ৪২৮-২৯) লিখিয়াছিলেনঃ—

এ প্রস্থানি এবং কাব্যমালা একই রচয়িত্ প্রণীত বলিয়া সহসা
বিশ্বাস হর না। এ কবিতাগুলি ভাল। কাব্যমালা বে ঘোরতর দোকে
দ্বিত, এ প্রস্থে সে দোব নাই; কদাচিৎ বিন্দুপাত হইরাছে মাত্র।
কবিতাগুলিও মধ্র। সংস্কৃত ছন্দোবন্দে সকল কবিতাগুলিই লিখিত।
উপজাতি, মালিনা প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনা কত
কঠিন, তাহা অনেকেই জানেন। লেখক সে হরহ ব্যাপারে যে অনেক
দ্ব কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা ক্ষমতার মন্দ্র পরিচয় নহে। অথচ কবিতা
মধ্র এবং সবস হইয়াছে। তবে পুরাতন কথাই অনেক।

দেখা ·বাইতেছে বে, লেখকের কবিত্ব শক্তি এবং শিক্ষা, ছুই আছে। তবে কেন তিনি কাব্যমালা লিখিয়াছেন গ

বচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা এই গ্রন্থ হইতে উপজাতি ছন্দে রচিত "শিশির" কবিতাটি নিমে উদ্ধৃত কবিলাম :—

(3)

লোধ-প্রস্থনে বনরান্ধি শোভে; প্রকৃত্ম কুন্দে জনচিত্ত লোভে; ক্রোঞ্চী-স্থনেক প্রান্তর শব্দ যুক্ত প্রনষ্ট অম্বোক্ত হিম প্রযুক্ত।

( 2 )

চণ্ডাংশুমালেঞ্চ উদয়ের কালে, সমস্বরে কুল্মাটিকার জালে; কিঞ্চিৎ পরে ভাস্কর উগ্রভাবে হরে কুরাসা স্বকর প্রভাবে ।

(0)

মন্দপ্রভাষুক্ত বিলোকি চাঁদে হিমাশ্রু পাতে নিশি নিত্য কাঁদে তারাসমূহে গগনে বিলুপ্ত হুদে যথা কৈবব-জাল গুপ্ত ।

(8)

শব্যাগৃহে নাগর নাগরীরে নিশামুথে• বার লরে অধীরে অর্দ্ধন্ট প্রেক্ষণক মন্তপানে মনঃ সমুৎকণ্ঠিত কামবাণে ।

( a )

শীতোপলকে মদন প্রসঙ্গে পরস্পারাকে পরিরম্ভ রকে শ্রীবা সমালিকিত বাহুপাশে কবি প্রমোদে "উপজাতি" ভাষে ।

৪। ভর্তৃহরি কাব্য। ১২৭৯ সাল। পৃ. ৸৽ +৬২।

এই গ্রন্থের "ভূমিকা" হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি :—

এই খণ্ড-কাব্যথানিতে ভ্-বিখ্যাত রাজা ভর্ত্বরির বৈরাগ্য-স্চনা এবং বন-গমন বর্ণিত হইরাছে। ইহা আতোপাস্ত সংস্কৃতছন্দে বিরচিত।

मक्राकान । हक्

মালিনী, উপজাতি, বংশস্থবিল, বসম্ভতিলক প্রভৃতি বে সকল প্রসিষ্ট্রন্দ "कवि-कृत-७३ कानिमान" माचामि महाकविवा चामवशूर्वक च च कावा প্ররোগ করিয়া গিরাছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি ছন্দ: ইহাতে বাছ্লারপে প্রদর্শিত হইরাছে। এতংপাঠে সকলেরই মনে প্রতীতি হইবে বে প্রায় সমুদার সংস্কৃতজ্ঞদ বঙ্গভাষার অনতিষ্দ্ধে লেখা যাইতে পারে। এই সকল ছন্দ বে পরার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বঙ্গভাষা-প্রচলিত যাবতীর ছন্দের অপেকা মধুব এবং ওলোগুণসম্পন্ন ভাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন। পরস্তু মংকর্তৃক বন্ধ-ভাষার প্ররোপিত হওয়াতে ইহাদের সৌন্দর্ব্যের হানি হইরাছে কি না, দে বিচারের ভার তাঁহাদেরই উপরে অর্পিত বহিল। এই সকল ছन्म य একবারেই সর্ব্ব সাধারণের মনোনীত হইবে এরপ কথন প্রত্যাশা করা বাইতে পারে না ; কিন্তু বে পরিমাণে এদেশে সংস্কৃত-ভাষামুশীলন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে ইহাদেরও আদর বৃদ্ধি ং হইবে, এ আশা নিতান্ত অসকত বোধ হয় না। বন্ধুবর প্রীযুক্ত বাবু বাজকৃষ্ণ মুৰোপাধ্যায়, বাঁহার অভূত রচনা শক্তি 'বৌৰনোভান' প্রভৃতি কাব্যত্তরে দেদীপ্যমান বহিরাছে, আমার অনুবোধে উপজাতিচ্ছন্দে (বেত্রাস্থর-বধ) নামক একখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিয়দিবস হইল উক্ত মহাকাব্যের প্রথম সর্গ এড়কেশন গেকেটে প্রকটিত হওয়াতে সমুদার কৃতবিভ পাঠকগণ তৎপ্রতি অত্যস্ত অমুরাগ প্রকাশ করিরাছেন। ইহাতে ভরসা করা বাইতে পারে বে. বঙ্গভাষার সংস্কৃতজ্ঞুন্দ অবিলয়ে বন্ধমূল হইবে।

হিন্দী ভাষার সংস্কৃতের স্থার হ্রম্ম ও দীর্ঘ বর্ণের মাত্রা পৃথক্, এই কারণ বশতঃ তৃলসীদাস ও স্থরদাসের কবিতা, কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের রচনাপেকা অধিক মধুর এবং মনোহর। রার গুণাকরের বিখ্যাত কাব্যক্ররের মধ্যে বে যে স্থানে সংস্কৃতচ্ছন্দ সন্ধিবেশিত আছে, সেই সেই স্থান পাঠকেরা অপরাপর স্থান অপেকা অধিক ভাল বাসেন, ইহা কে না

ষীকার করিবেন ? কিন্তু আকেপের বিষর এই বে, ভারতচন্দ্র অসাধারণ বচনাশক্তি-সন্ত্বেও কেবল 'ভূকক-প্ররাড' 'ভূবক', 'ভোটক', 'পজ্বটিকা', 'গীতিকা', 'পঞ্চামর' প্রভৃতি, কভিপর সামান্ত অমুংকুষ্ট ছল লিখিরাই নিশ্চিস্ত রহিলেন; এবং "মুকবি-জন-মনোজা মালিনী," উপজাভি প্রভৃতি, প্রধান প্রধান ছলের মধ্যে একটারও উদাহরণ বঙ্গভাষার দিরা গেলেন না। ভিনি যদি এই সকল ছলে স্বার কাব্যগুলিকে অলঙ্কত করিয়া যাইভেন, ভাহা হইলে এত দিনে অম্বদ্দেশীর কবিভার বে কত উন্নতি হইত, ভাহা বলা যার না। কবি-ভিলক প্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্থদনকে ইংরাজীমতে অমিত্রাক্ষর পরার লিখিতে হইত না, এবং ইদানীস্কন অসংখ্য নব্য কবিরা না গভ্ত না পত্ত-পরস্ক উভরেরই অভিরিক্ত এক অভূত রচনা প্রণালী অবলম্বন কবিরা পাঠকদিগের সময় নম্ন্ত কবিতেন না।…

এ স্থলে আমি মৃক্তকঠে স্বীকার করিভেছি বে এই কাব্যের স্থানে স্থানে আমি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকবিদিগের রচনার অন্ধকরণ বা অন্ধবাদ করিরাছি। এতাদৃশ অন্ধকরণ অধুনাতন কোন্ কবি না করিরা থাকেন ? বিতীর সর্গে "কাদস্বরীর" এবং তৃতীর সর্গে "উত্তরচরিতের" অন্ধকরণ সংস্কৃতক্ত পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

'ভর্ত্বরি কাব্য' বন্ধিমচন্দ্রের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তিনি ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১২৭৯, পৃ. ৪৬০) লিখিয়াছিলেন:—

এই কাব্য গ্রন্থানি, আভোপাস্ত অপূর্ব ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দে রচিত। পূর্ব কবিগণ, ছই একটা সামান্ত ছন্দ ভিন্ন সংস্কৃতছন্দ বাদালার প্রায় ব্যবহার করেন নাই। সম্প্রতি, "ললিত কবিভাবলী" প্রণেডা, এবং বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যার, এবং অক্তান্ত নব্য কবিগণ উহা ব্যবহার করিরাছেন। বলদেব বাবু ইহাতে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিরাছেন। বাদালা ভাবার বে রূপ গঠন, তাহাতে সংস্কৃতছন্দ ভাল বসে না। লেখকের বিশেষ শক্তি ভিন্ন ইহা ঐভিস্থদ হয় না। বলদেব বাবু সেই শক্তি দেখাইয়াছেন। ইহাতে ইনি যে বাঙ্গালা কবিভার বিশেষ উপকার ক্রিয়াছেন, ভাহাতে সন্দেহ নাই।...

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'ভর্ত্ত্বরি কাব্য' হইতে কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। মালিনী ছন্দে রচিত রাজমহিষী অনুসার রূপ বর্ণন':---

> कृत मम खूक्माबी, नीर्च-(क्ना, क्रमात्री, অচপল-তডিভাভা স্থলবী, গৌৰকান্তি, मधूब नव-वयका, পणिनी-व्यवनगा, যুবক-নয়ন-লোভা "কামিনী কামশোভা।" ৩।

বিকচ জলজ তুল্য স্বের উৎফুল আস্ত ; ক্তমরক-চয় ভাহে ভূক-শোভা প্রকাশে। चलिक हिक्त-वक्ष व्याभिया भूकंत्र्य,क পতিত বিমল তল্পে নিন্দিয়া মেঘমালা। 8 ।

সুত্রু অনতি-বক্রা ভ্রমতা দীর্ঘ-রেখা ; थ्रगद्र-मिन-पूर्व सिक्ष नीनां § निव ; জিনি মধুকর-পালী | পদ্ম-রাজী বিশালা; নয়ন-তট অপাঙ্গে, কজ্জলে উজ্জলাভা।

কুমুম-মূহ কুশালা, নাতিদীর্বা, ন ধর্বা, \* কিংব<del>া</del>---অচপল তড়িভাভা মোহিনী গৌরকান্তি. यूवक-सन-मत्नाका (योवनानकुछ-श्री, শ্বর-শর অনুরূপা, পত্মিনী অগ্রগণা।

<sup>🕇</sup> ज्ञाबक-नाविश्वि हुर्व क्ष्रन । 💢 वर्षनी-- शृष्टे-बानः ।

<sup>§</sup> কিম্বা--সারক নেতা।

<sup>॥</sup> त्यनी ।

চরণ-অরুণ বর্ণে লজ্জিছে রজ্জ-পল্মে; কণিত কথন তাহে স্থানি মন্ত্রীর মঞ্জু; মধুর মধুর ধারা ধার সিঞ্জার শব্দে, মদকল অলিবুন্দে আসিয়া হারি মানে। ১৫।

# কর্ণার্জ্ন কাব্য। ১২৮২ সাল। পৃ.।/০+১৬০। গ্রন্থকার "ভূমিকা"য় লিখিয়াছেন:—

বে কৌবৰ-পাশুবের আখ্যান কবি-কুল-গুরু বেদব্যাস তাঁহার ভূবন-বিখ্যাত মহাভারতে লিপি-বদ্ধ করিয়া গিষ্টাছেন, তাহাতে মাদৃশ জনের হস্ত-ক্ষেপ করা বে নিতান্ত ধৃষ্টতা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পাশুবদিগের পক্ষপাতা হইরা মহর্ষি দৈপায়ন মহামূভাব কর্ণের প্রতিকৃতি ভদমূরপ বর্ণে চিত্রিত না করাতে আমি এই কাব্য-খানি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।

কেহ কেহ কহেন "এই কাব্যের ২।৪ সর্গ অমিত্রাক্ষর পছে লিখিলে ভাল হইত।" কিন্তু এই প্রণালী কোন ভাষায় কোন প্রসিদ্ধ কাব্যেই লক্ষিত হয় না; সেই জন্ম আমি উক্ত মতের অমুমোদন করিতে পারিলাম না। কিন্তু ৪র্থ এবং ৫ম সর্গে দ্বে মিল রাখিয়া অমিত্রাক্ষর-প্রিয় পাঠকবর্গকে কথঞিৎ তুষ্ট রাখিতে বত্ব করিয়াছি।

সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত স্থললিত ছন্দ ব্যবহৃত হইরা থাকে, বাঙ্গালা পজে সেই সমস্ত ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলে অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু এতদ্দেশে স্বর্বর্ণের প্রযুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাধিরা পাঠ করিবার প্রথা না থাকাতে, ঐ সকল ছন্দ সর্ব্ব সাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার "ভর্ত্হরিকাব্যই" ইহার দৃষ্টাস্তস্থল। সেই কারণ-বশতঃ আমি ঐ প্রকার রচনার আর প্রযুত্ত হইতে সাহসী হইলাম না। কেবল পঞ্চম সর্গে স্থ্যের স্থোত্ব এবং প্রতি-সর্গের শেবে ২াও টী কবিতামাত্র সংস্কৃত চ্ছলে লিখিরাই কাস্ত থাকিলাম।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'কর্ণার্জ্জুন কাব্য' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

> নি:শব্দে নিশীথ আসি' গাঢ-নীল-বেশে সুষ্প্তির ইন্দ্রকালে মোহে চরাচর; গভীর-প্রশাস্ত-মৃর্ত্তি অবনি-মণ্ডল। নীরবে নক্ত্র-কুল জাগে নভোদেশে, পাণ্ডব-শিবিরেম্থণা প্রহার-নিকর অথবা সমর-ক্ষেত্রে উদ্ধায়খী-দল। নিশি-যোগে বণ-ভূমি কীদৃশ দর্শন, ভাহারাই জ্বানে যারা দেখেছে নরনে: २७-वय-शब-मूख-कवक-मकून। মৃত-প্ৰায় নিজা যায় প্ৰাস্ত যোগগণ; শ্ব-গুলা সুপ্ত বলি' জান্তি হয় মনে : আহতের আর্ত্ত-নাদে কর্ণে হানে শূল। নিজ্রাবেশে কোন বোদ্ধা দেখিছে স্থপন. বছ-দিন পরে সেই প্রত্যাগত বাসে। সাধের রমণী তার তাহারে পাইয়া, অঞ্-জলে করিভেছে পদ-প্রকালন ; এলাইয়া বেণী পুন: মনের উল্লাসে মুচিতেছে সেই জল কেশ-পাশ দিয়া। পিতারে চিনিতে নারি', অবাক হইয়া, ধুলা-মাথা কোমলাঙ্গে শিশু স্থতগ্ৰ, মায়ের অঞ্চল ধরি, পিতৃমুখ-পানে,

সবিশ্বরে এক-দৃষ্টে ররেছে চাহিরা;
তথন তাদিগে সতী করিরা চুম্বন
'বাবা' বলি' ডাকিবারে কহে কাণে কাণে।
আক্রাদে সৈনিক-বর কোলেতে বেমন
লইবে সর্ব্বর্থ-খন সম্ভান সকলে,
শিবার চাৎকারে ভার স্বপ্ন পার লর।
কোণা বা সে প্রিরা! কোণা প্রির পুত্রগণ!
ভাসিল বদন ভার নরনের জলে;
দীর্ঘ সাসে তরঙ্গিত হইল স্থান্য।

'কর্ণাৰ্চ্ছন কাব্য' কিছু দিন কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ে বি-এ পরীকার্থিনীদের পাঠ্য প্রত্তক ছিল।

#### हेश्टबकी बहुन।

বলদেব ইংরেজী কবিতা রচনাতেও সিম্বহন্ত ছিলেন। তাঁহার একটি ইংরেজী রচনা আমাদের হন্তগত হইয়াছে, উহা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যা National Magazine পত্তে (পৃ. ৩৫৮-৬০) প্রকাশিত হয়। সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

#### THE BAINY SEASON.

(Translated from the Sanscrit,)

In a weekly newspaper of Calcutta, there appeared a short time ago a metrical version, by Professor H. H. Wilson, of *Varsha* (the Rains) which forms the second part of Kalidasa's "Ritu Samhar" (the Seasons.) The Professor's version undoubtedly possesses great merits of its own; but it is by no means a faithful translation of the original. Hence the following attempt to render the poem closely, stanza by stanza.

Delight of swains, the Rainy\* Season, dear, Comes like a king; the dripping clouds appear His rutting el'phants; flashing lightnings fly His flags; and thunders sound his drums on high.

The sky is spread with thick clouds ev'rywhere; Here with the dark† blue-lotus they compare; There like the black collyrium-paint they lie; Elsewhere with breasts of pregnant fair-ones vie.

The thirsty chataks; supplicate for rain
The clouds surcharged with water; not in vain.
The heavy masses move with murmurs sweet,
And with fresh bounteous show'rs suppliants greet.

The warrior bands, with thunders for their drum, And bended rainbows stringed with lightnings, come; For poignant arrows, show'rs of rains they dart, And wound at once the homesick traveller's heart.

Deck'd with new blades of grass, like Vaidurj|| gems, Adorn'd with em'rald sprouts and leafy stems, Like a rich dame, the earth with red-worms\$ dight Shines forth in jewels of all hues but white.

The ever-beauteous peacocks, at the sound Of rumbling clouds, rejoice and dance their round; They spread their fan-like tails, and sporting free, Sweetly caress their partners wooingly.

Literally the cloud-season. † The Nilotpala (Nymphæa Cerula.)

<sup>‡</sup> A kind of bird of the swallow species. § The clouds.

The lapis lasuli.

<sup>\$</sup> The Indragopa, a kind of worm generated during the rains. 'It is of ruby colour.

Uprooting trees that skirt their headlong course Along their banks, the turbid rivers force Their way to sea; like dames that spurn control And hasten to their lovers' arms—their goal.

Clad in the rich blue grass whose tender blades Are cropp'd by browsing deer along the glades; And deck'd with trees whose shoots fresh tints display, The Vindhya forests steal our hearts away.

The sandy woodlands, by some streamlet's side, Swept by the startled deer dark-lotus-eyed, (Whom faintest far alarm provokes to flight) Make the heart eager for th' affecting sight.

Though momently the clouds in thunders roar, And make the night-shades gloomy more and more, To join their secret loves, maids may not stay, While fitful lightnings light their lonely way.

Aroused from sleep by thunder's dreadful sound, And scar'd by lightning's flashing flames around, The wife, whose husband had offended sore, In terror clings to him, their quarrel o'er.

The wife, whose spouse in distant lands sojourns, Neglects her toilet and in secret mourns; In mute despair, her eyes like lotus blue, With briny show'rs her Bimba\* lips bedew.

Pallid and mixt with worms and dust and hay, The rain-flows downward wend their winding way; Like wriggling snakes they noiselessly draw near; Watched by the creaking frogs with anxious fear.

A kind of Indian fruit which becomes very red and soft when ripe.

Leaving the longing lily in her bloom,
The faithless bee, sweet humming, meets his doom,
Amidst the dancing peacock's flaunting tail,
Mistaken for blue lot'ses in a gale.

Provok'd by thunder-peals from each young cloud, Wild elephants respond with roars as loud; Their temples like blue lotus, fair to see, Shed fragrant nectar that attracts the bee.

Kiss'd by low clouds surcharged with liquid store, Lively with peacocks dancing o'er and o'er, Glittering on ev'ry side with fountains bright, The charming hills enchain our ravish'd sight.

Who does not love the gentle breeze that roves Midst Ketak, Sal, Kadamb, and Arjun groves? It owes its fragrance to their op'ning flow'rs, And coolness to the clouds that yield soft show'rs.

With tresses falling free below the waist,

Ears with sweet flow'rs adorned in perfect taste,

With bosoms wreath'd, and mouths that smell of wine,

The nymphs, to warm desires, their swains incline.

The wat'ry clouds, illum'd with lightnings' light, And girt with rainbows beautiful and bright, Alike with dames, whose zones and ear-rings glare, The hearts of weary travellers ensuare.

The nymphs adorn their heads with garlands meet, Of Ketaki, Kadamb and Kesar sweet, And led by their own choice, vouchsafe to wear The Arjun-buds as pendants for the ear.

Their limbs anointed with cosmetic scents, And locks perfum'd with flower ornaments, Hearing the voice of clouds, the dames, at eve, Their elders' halls, for their own chambers, leave. Borne by soft winds, the heavy clouds on high Blue-lotus-like in hue, traverse the sky; Begirt with rainbows, they beguile the heart Of trave'lers' wives who under absence smart.

Refresh'd by rain, the woods with pleasure thrill In prickly\* blooms; the breeze-stirr'd boughs fulfil Their gladsome dancing; while their laughing teeth Are seen in Ket'ki leaves which fragrance breathe.

Like the fond husband, this sweet Season twines Chaplets of Vakul buds and Jessamines, For fair ones' heads; and to adorn their ears, The fresh-blown flowers of Kadumba rears,

The nymphs, their swelling breasts with wreaths entwine, And clothe their limbs in garments pure and fine; The hair-line† of their busts, besprent with aprays, Starting on end, their thrill of joy betrays.

Cool'd by fresh sprinkling show'rs, the gentle breeze, The dancing mute of blossom-laden trees, Fragrant with Ket'ki pollens, steal the mind Of exiles torn from home by fates unkind.

"These are our props when we bend down with rain:"
Thus muse the grateful clouds and pour main
Cool show'rs upon the Vindhyas, and assuage
Their heat begot of summer's fiery rage,

Gifted with virtues manifold and bright, Life of all creatures, woman-kind's delight, Unchanging friend of ev'ry twig and plant, May this sweet season all thy wishes grant!

Bankipore.

BULDEO PALIT.

<sup>\*</sup> The Sanscrit poets take horripilation for a sign of exquisite pleasure and compare it with the prickly flowers of the Kadamba.

<sup>†</sup> Romavali, the fine darkish line of minute bristles extending upward from the navel. According to the Sansorit poets the standing of the hair on end denotes pleasure.

#### উপসংহার

कारनत প্রবাহে বাহা বিলীন হইয়াছে, ভাহাকে টানিয়া তুলিবার প্রয়াসকে অনেকে বাতুলতা মনে করিবেন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই জানেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সমসাময়িক বিচারে অনেক সময় ভুল হইয়াছে—মৃত ও বিশ্বত অনেক বস্তুই আবার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলদেব পালিতের কাব্যস্থ সেই জাতীয় বস্তু কি না, ভাহার বিচার না কবিয়া আমরা তাঁহার পরিচয় আধুনিক যুগের সহুদয় ও চিন্তাশীল পাঠকের দরবারে উপস্থিত করিলাম, তাঁহারাই বিচার করিয়া দেখিবেন, কবি বলদেব পালিতকে বিশ্বত ইইয়া আমরা ভূল করিয়াছি কি না। সংস্কৃত-সাহিত্যের অফুরস্ত ভাণ্ডার হইতে রত্মরাজি আহরণ করিয়া বলদেব মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে সমুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; বাংলা ছন্দ বিষয়েও তাঁহার দান সামাল্য নহে। তিনি যে কালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছিলেন, সেই কালেই প্রবলতর প্রতিভার আবির্তাবে স্থানচ্যুত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, এই ঘটনাই তাঁহাকে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিলুপ্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বন্ধিমচন্দ্র তাঁহাকে অনাধুনিকতাদোষে হৃষ্ট করিয়াছেন। দীর্ঘ কালের অবকাশে আজ বলদেব পালিতকে শ্বরণ করিতে গিয়া আমরা দেখিতেছি, তিনি স্বয়ং বিলুপ্ত হইলেও তাঁহার অহুস্ত পথ ধরিয়া অনেকে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বলদেব পালিত প্রাচীনপদ্বী হইলেও তাঁহার কাব্যে অনেক নৃতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। তাহারই প্রতি বাঙালী রসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ম এই ক্ষুদ্র পরিচয়টি লিখিত হইল।

#### সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা---২৬

## খ্যামাচরণ শর্ম সরকার রামচক্র মিত্র

## শ্যামাটরণ শর্ম সরকার রামচন্দ্র মিত্র

# बीजरणसनाथ वत्नानाचात्रा



বঙ্গীয়–সাহিত্য–পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ

প্রথম সংস্করণ—আবাঢ় ১৩৫০ মূল্য চারি আনা

মূজাকর—শ্রীসোরীজ্রনাথ দাস শনিবঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাডা ২'২—২১|৬|১>৪৩

# শ্যামাচরণ শক্ষ সরকার

7478---7445

## বাল্যজীবন

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ মার্চ (৮ চৈত্র ১২২০) এক সম্রান্ত বান্ধান-পরিবারে শ্রামাচরণ সরকারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরনারায়ণ সরকার। হরনারায়ণের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত চ্ণী-তীরবর্ত্তী মামজোয়ানি গ্রাম। তিনি পূর্ণিয়ায় রাণী ইন্দ্রাবতীর দেওয়ান ছিলেন; এই পূর্ণিয়াতেই শ্রামাচরণের জন্ম হয়।

পাঁচ বংসর বয়সে শ্রামাচরণের পিতৃবিয়োগ হয়। হরনারায়ণ স্ত্রীপুত্রের জন্ম বিশেষ কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই; তিনি উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই দানাদি সংকর্মে ব্যয় করিতেন। এই হু:সময়ে রাণী ইন্দ্রাবতীর উত্তরাধিকারী বিজয়গোবিন্দ সিংহ পরলোকগত দেওয়ানের পরিবারকে মাসিক ১০১ বৃত্তি দিয়া ষথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছিলেন।

শ্রামাচরণ প্রথমে গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যথারীতি পড়াশুনা করেন। তাঁহার বয়স যথন প্রায় ১৪, সেই সময় তাঁহার খুল্লতাত হরচন্দ্র তাঁহাকে ক্রফনগরে নিজের নিকট রাখিয়া ফার্সী পড়াইতে অভিলাষ করেন। ক্রফনগরে শ্রামাচরণ যাঁহার নিকট ফার্সী পড়েন, তিনি ফার্সী ভাষায় স্বপণ্ডিত শ্রীনাথ লাহিড়ী,—য়নামধন্ম রামতক্র লাহিড়ীর জ্ঞাতিখিলতাত। ইনি ক্রপাপরবশ হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে শ্রামাচরণকে বিভালন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রামাচরণ প্রায় ছয় বৎসর মনোযোগ সহকারে ফার্সী অধ্যয়ন করেন। শ্রামাচরণ এই সময়ে

রামতমু লাহিড়ীর দহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। রামতমু মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে পিত্রালয় ক্রফনগরে যাইতেন।

## কর্মজীবন

সাংসারিক অভাব-অন্টনের জন্ম শ্রামাচরণকে জীবিকা-অন্তেষণে কলিকাতা ছুটিতে হইল। তিনি তথার পিতৃবন্ধু রীড সাহেবের শরণাপন্ধ হন। রীড তাঁহাকে মাসিক ১০০ বেতনে নিজ মুন্শীর পদে নিযুক্ত করেন। কিছু দিন পরে, রীড সাহেবের একটি মকদ্দমায় পাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে শ্রামাচরণ এই চাকুরীটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এদিকে পূর্ণিয়ায় মাসিক ১০০ বৃত্তিও কোন কারণে কিছু দিন পূর্বের বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শ্রামাচরণ বিষম সন্ধটে পড়িয়া পূর্বেপরিচিত বন্ধু রামতমুর পটলভালার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া সন্ধার রামতমু বন্ধুকে বিপদে আশ্রেষ দিলেন।

রামতম্বাব্র আশ্রে থাকিয়া শ্রামাচরণ ছই বংসর কাল জীবিকা অর্জনের জন্ম কিরপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিতকারের ভাষায় বর্ণনা করিতেছি :—

ষথন তিনি রামতক্ম বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সমরেই ভারত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশরের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচর হয়। রামগোপাল বাবু বত্ব চেষ্টা করিয়া জোজেফ কোম্পানির আপিবের অধ্যক্ষ কোজেফ সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জক্ম শ্রামাচরণ বাবুকে মাসিক ২০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। তৎপরে ক্যালসেল সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জক্মও নিযুক্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দি পড়াইবার সময়েই তাঁহার বিশেষ হৃদয়ক্সম হইল বে, কিছু ইংরাজি না

कानिल विरय-कार्या लाख कवा कृषत, जब्बन यथन छाँशांव वयः जम श्रांव ২২ বৎসর, তখন তিনি রামভত্ম বাবুর নিকটে ইংরাজি ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে পটলডাঙ্গান্থিত শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ মিত্র মহাশবের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্ভাব সঞ্চার হওয়াতে খ্যামাচৰণ বাবু তাঁহার নিকটে ইংবাজি ভাষার গ্রীষ দেশের ইতিহাস ও ব্যাকরণ প্রভৃতি অধায়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার ইংরাজি ভাষার অল্প অল্প কথোপকথন করিবার সামর্থ্য জন্মিল। তথন প্রতিদিন সারংকালে গড়ের মাঠে যে সকল ইংরাজ বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ করিতে আসিতেন, তিনি তাঁহারদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন বে "আপুনারদের মধ্যে কাহারও কি পণ্ডিত বা মুন্দীর প্রয়োজন আছে ?" এইরপে চাকরী সংগ্রহ করিয়া লইভেন। তৎপরে এক দিন ঈদুশ উপায়ে ডাক্তার ম্যাকডলেও সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে ইংবাজি ভাৰাজ মৃন্সী দেখিয়া আহ্লাদ পূৰ্বক হিন্দি-শিকা জন্ত নিযুক্ত করিলেন। ম্যাক্ডলেও সাহেব অত্যন্ন কাল মধ্যেই শ্রামাচরণ বাবুর বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সার চাল'স্ টি বিলিয়ান সাহেব কৌন্সিলের মেম্বর হইয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ডি রোজারিও সাহেৰকে ইংরাজি, হিন্দি ও বাঙ্গালা অর্থ-যুক্ত রোমান অক্ষরে একথানি অভিধান প্রস্তুত করিতে ভার-অর্পণ করেন। তৎকার্য্য-সাধনে সাহাষ্য করিবার জক্ত শ্রামাচরণ বাবুকে অমুরোধ পত্র সহ পাঠাইয়া দেন। খ্যামাচরণ বাবুর সম্পূর্ণ সাহায্যে যথন প্রাগুক্ত অভিধান থানি প্রস্তুত হইয়া মুক্তিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন ট্রিবিলিয়ান সাহেব তাহার এক একটা প্রফ দেখিতেন। স্থামাচরণ বাবু যথন প্রফ লইয়া সাহেবের নিকট বাইতেন, তথন তাঁহার মুন্সী দিল্লিনিবাসী ইয়াকুব থাঁ তাঁহার মুখে সমরে সময়ে কভিপয় অপবিশুদ্ধ উদ্দু-বাক্য শুনিয়া উপহাস করিভেন। খামাচরণ বাবু ভাহাতে লজ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ উদ্দু শিক্ষার জ্ঞ

#### খ্যামাচরণ শর্ম সরকার

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তথন কলিকাতা মাদ্রাসা কালেকে দিল্লি-নিবাসী। शास्त्रक शोलाम नवीन नामक करेनक अनिक वधार्थक हिल्लन। ভামাচরণ বাবু তাঁহার নিকটে উর্দু শিক্ষা জন্ত উপস্থিত হইলেন। তিনি শিক্ষার্থীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রামাচরণ বাবু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া অত্যন্ত কাল মধ্যে উল্লিখিত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবার জন্ম সেক্সপিয়ারের উৰ্দ্বু অভিধানের শব্দ ও লিঙ্গ-ভেদ এবং ডাক্তার গিলকাইট্ট সাহেবকৃত উর্দ্ধ-ব্যাকরণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং অবকাল মধ্যেই প্রাপ্তক্ত গ্রন্থম্বর কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। এইরপে হিন্দী ও উর্দ্ধু ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই উল্লিখিত ইংরাজি হিন্দি ও বাঙ্গালা অর্থযুক্ত অভিধানখানি অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। ট্রিবিলিয়ান সাহেব তৎকালে উর্দ্-ভাষায় রোমান অক্ষরে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত ়করেন, ভামাচরণ বাবু দারা সৎসমূহ শোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তন্ধারা তিনি ট্রিবিলিয়ান সাহেবের বিশেষ ক্ষেহভাজন হইয়া উঠেন। তাহার কিছু দিন পরেই টি বিলিয়ান সাহেব বিলাত গমন সময়ে অস্টেল লিপেজ কোম্পানির উপর এই অমুজ্ঞা পত্র লিথিয়া দিয়া যান যে, তাঁহারা তাঁহার হিসাবে ভামাচরণ বাবুকে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া বুত্তি দিবেন। তদ্ভিন্ন তথন খামাচরণ বাবু চর্কমিশন সোসাইটীর পুস্তকাদির প্রফ শোধন কার্য্যাদি করাতে তাঁহার আরো মাসিক দশ টাকা আয় ছিল। তিনি সেই ত্রিশ টাকা আয় হইতে মাসিক আট টাকা বেতন দিয়া সেণ্ট জ্বেভিয়ার্স কালেজে লাটন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবং তত্ত্তা জনৈক অধ্যাপকের নিকট ইটালিয়ান ভাষা শিকা করিতে লাগিলেন।…টি বিলিয়ান সাহেবের বৃত্তি ছই বৎসর পরেই স্থগিত হইবা গেল.…৷—বেচাবাম চটোপাধ্যায়: 'মহাত্মা শ্রামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', (ইং ১৮৮২), পু. ১৩-১৫।

#### কলিকাতা মাদ্রাসার বাংলা শিক্ষক

কলিকাতা মাদ্রাসার সহিত একটি ইংরেজী-বিভাগ যুক্ত ছিল।
অধিকাংশ ছাত্র উর্ত্রর পরিবর্ত্তে বাংলা শিথিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়
ইংরেজী-বিভাগের সংলগ্ন একটি বাংলা-শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ১ জুলাই
১৮৩৭ তারিথে শ্রামাচরণ মাসিক ২৫ বেতনে এই বাংলা-শ্রেণীর
পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি পাইয়া
৪০ ইয়াছিল। ১৮৪০-৪২ প্রীপ্তাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে
(পৃ. ১১৫) কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপকগণের নামের তালিকা মধ্যে
শ্রামাচরণের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া বাইতেছে; ইহাতে প্রকাশ:—

#### ENGLISH DEPARTMENT

Date of
Names Designation Salary Appointment

Pundit Shamaohurn Sirkar \* Bengalee Master 40 July 1, 1837 এই পদে নিযুক্ত থাকা কালে খ্রামাচরণ কলেক্ষের মৌলবা আবদার রহীম ও গয়াস্কন্দীনের নিকট আবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রামাচরণ প্রাতে ৬-১০টা পর্যন্ত মাদ্রাসায় বাংলার অধ্যাপনা করিতেন। তাহার পর নিব্দে ছাত্ররূপে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়িতে যাইতেন।

### মেদিনীপুরে বেলীর বাংলা শিক্ষক

মাদ্রাসা কলেজ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরে শ্রামাচরণ মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি. বেলীর বাংলা শিক্ষকের পদ গ্রহণ

<sup>\*</sup> Private Tutor to many European gentlemen.

করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামতক্ম লাহিড়ী ২৫ মে ১৮৪২ তারিখে তদীয় বন্ধু মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেক্টর গোবিন্দচন্দ্র বসাককে যে পত্র লিথিয়াছিলেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল:—

My dear Gobind,

This is favoured by a particular friend of mine, Babu Shyama Churn Sirkar who has proceeded to Midnapore as Bengalee Instructor to Mr. Bayley. As he has no friend or acquaintance there. I have been requested to give him an introductory note to you, and I do so with great pleasure. I can say without breach of truth that he is not an ordinary person in the country. He has a knowledge of Greek, Latin, Arabic, Persian, Hindustanee and of course of English and Bengalee, and I have reason to think that his acquaintance with these languages is not merely superficial. You may have read in the Englishman some time ago, remarks highly commendatory of his Latin composition, in the notice that that journal took of the Examination of St. Xavier's College, His Latin Essay was the best of those produced. He had no friends or parent's care to superintend over his education. When he came to town he brought with him some knowledge of Persian and knew almost nobody. He had since acquired all that I have above stated and the admiration and regard of not a few among those whose good opinion it is worth having. His perseverance and thirst after knowledge are truly wonderful, and such as is very rare among the new class.

> Yours affectionately, RAM TONOO LAHIRY\*

#### সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শিক্ষক

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার স্থবিধা দিবার জন্ম ১ মে ১৮২৭ তারিধ হইতে একটি ইংরেজী-শ্রেণী

<sup>\*</sup> Ram Gopal Sanyal: A General Biography of Bengal Celebrities, ... (1889), p. 112-13.

স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; ১৮৩৫ প্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংরেজী-শ্রেণীটি উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার সাত বৎসর পরে, ১৮৪২ প্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সংস্কৃত কলেজে প্রায় ইংরেজী-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীর হেড মাস্টার নিযুক্ত হন—বসিকলাল সেন।\* ১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিথে শ্রামাচরণ সরকার মাসিক ৭০, বেতনে ইংরেজীর দিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। শ্রামাচরণ এই পদে ছয় বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসর কলেজের অবসর কালে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার স্বযোগ পাইয়াছিলেন। পক্লিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনাকালে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি আয়ন্ত করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বস্তুত: শ্রামাচরণ বহুভাষাবিং ছিলেন। "পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রেপ করিতেন; সংস্কৃত 'সাহিত্যদর্পণ'কারের ভাষায় ভরত শিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভূজক্ষ: (the fancymen of eighteen courtezans of languages)।" ф

<sup>\*</sup> রসিকলাল সেন সম্বন্ধে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড (২য় সং.)
পৃ. ৭২৫-৬ দ্রেষ্ট্রা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জাঁহার মৃত্যু হয়। ১ বৈশাধ ১২৬৩ তারিখের
'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

<sup>&</sup>quot;সন ১২৩২ সালের সমুদ্র ঘটনার সংক্ষেপ বিধরণ।— •••ভাজ। পুরীর গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিভালরের প্রধান শিক্ষক বাবু রসিকলাল সেন পরলোক গমন করেন।"

<sup>†</sup> হরিক্টক্র ভটাচার্গ্য কবিরত্ন পিতা ৺গিরিশচক্র বিভারত্বের জীবন-চরিতে নিধিরাছেন:—"প্রামাচরণ সরকার মহাশরের মূথে গুনিরাছিলাম বে, তিনি পিতৃদেবকে ইংরাজি পড়াইতেন এবং বরংও পিতৃদেবের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। এই অক্টোন্ডাব্রিত গুরুশিব্যভাবে সম্বন্ধ হওরাতে উভরে উভরের পরম বন্ধু হইরা নীড়াইরাছিনেন।" (পু. ৩৫)

<sup>‡</sup> স্বাচার্য্য কুক্তক্ষল ভট্টাচার্য্যের শ্বতিক্থা—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যার, পু. ৫১।

সদর দেওয়ানী আদালতের পেশকার ও প্রধান অমুবাদক

সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভামাচরণ সদর দেওয়ানী আদালতে চার্লস টাকার্ সাহেবের এজলাসে পেশকার নিযুক্ত হন। ভামাচরণের জীবনীতে প্রকাশ :—

···টকর সাহেব পীড়িত হইয়া অবকাশ গ্রহণ করেন ; তাঁহার স্থানে ডনবর সাহেব আসিয়া নিযুক্ত হইলেন।···

এই সময়েই একদিন ডনবর সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন. যে কি উপায় অবলম্বন করিলে অল্পকালমধ্যে অধিক মোকর্দ্ধমা নিষ্পত্তি হইতে পারে? এখন ষেরপ পদ্ধতিতে আরজি, জবাব প্রভৃতি পড়া হয়, তাহাতে অনেক সময় বুথা অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতি মাসে ৩।৪ টী, না হয় পাঁচটী মোকর্দ্দমাই নিষ্পত্তি করা যায়। তাহাতে ভামাচরণ বাবু বলিলেন, যে বিবেচনা করিয়া কল্য আপনাকে ইহার উত্তর দিব। এই বলিয়া তিনি যথাসময়ে কয়েকটা মোকর্দমার নথী ঘরে লইয়া গেলেন। বাটীতে যথোচিত পরিশ্রম করিয়া সেই সমস্ক ইংরাজীতে অমুবাদ করিলেন এবং তাহার বিচার্য্য বিষয় কি. তাহাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পরদিন ষথানির্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত হওত তাহা সাহেবকে দেখাইলেন। অনুবাদ সকলের যাথার্থ্য সপ্রমাণ জন্ম সাহেবের হস্তে ইংরাজি অমুবাদ দিয়া আপনি নথীটি পড়িতে লাগিলেন। ডনবর সাহেব তৎশ্রবণে এবং অত্নবাদ পাঠে সবিশেষ আহ্লাদিত ও সম্ভষ্ট হইলেন। এইরপে অল্প কাল-মধ্যে ইংরাজিতে মোকর্দমার ভাব ও অবস্থা অবগত হইয়া উভয় পক্ষীয় উকীলদিগকে আহ্বান করত তাহা অবগত করিয়া অন্ধিক কাল-মধ্যে তাঁহারদের বক্তৃতা প্রবণ পূর্বক ডনবর সাহেব প্রতিমাসে অধিক মোকর্দমা নিপান্তি করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সদর দেওয়ানিতে যে সকল জজ ছিলেন, তল্মধ্যে

 ख. व्यात, कनविन সাহেবই সর্বাপেক। কার্যাদক ছিলেন। ভাঁছার এজলাসেই প্রতিমাসে অধিক মোকর্দমা নিপাত্তি হইত। তিনি ডনবর সাহেবকে কোন কোন মাসে তদপেক্ষা বহুসংখ্যক মোকৰ্দমা নিষ্পত্তি করিতে দেখিরা চমৎকৃত হইলেন। একদিন তাহার কারণ অহুসন্ধান কবিবার জন্ম ডনবর সাহেবের চেম্বাবে উপস্থিত হইলেন। শ্রামাচরণ বাবুও তখন তথায় বর্ত্তমান, ছিলেন। ডনবর সাহেব মোকর্দমা শীঘ নিষ্পত্তির নিদর্শনস্থরপ আমাচরণ বাবুর কৃত নথীর তরজমা সকল কলবিন সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রামাচরণ বাবুর যোগ্যভা ও কার্য্যদক্ষতারও সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। তদবধি সার ববার্ট বার্লো এবং কলবিন সাহেবও কোন কোন মোকৰ্দমা শ্রামাচরণ বাবুর দারা অনুবাদ করাইয়া লইতেন। ইহাতে কলবিন সাহেব বিশেষ কাৰ্য্য-স্থবিধা দেখিয়া তৎকালীন গৰ্ণর स्त्रनत्रन वाराष्ट्रत नर्फ एडनरूछेगी সাर्टित्व निकृष्टे यारेश এই সমুদায় বুতান্ত অবগত করিলেন এবং শ্যামাচরণ বাবুর বিভা-বুদ্ধির প্রিচয় দিয়া विनातन, य श्रेखाविक नियम कार्या इटेल विठायक-मःथा व्यनायात्महे কমাইতে পারা যাইবেক। কার্য্য-কুশল গবর্ণর জ্বেনরল বাহাতুর, কলবিন সাহেবের প্রস্তাবে আগ্রহের সহিত অনুমোদন করত তাঁহাকে এই আদেশ দিলেন, যে শ্রামাচরণ বাবুকে মাসিক ৪০০ চারি শত টাকা বেতনে প্রধান অনুবাদক-পদে নিযুক্ত করিবেন।…এই অবধি প্রত্যেক জেলা জজের আপিষে সেরেস্তাদার এবং পেশকারের মধ্যে এক জনের পদ রহিত করিয়া. তৎপদে এক একজন অমুবাদক নিযুক্ত করিবার আদেশ হইল।—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়: 'মহাত্মা শ্রামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', ( ইং ১৮৮২ ), 9. 33-231

১৮৫০ এটাবেদ ভামাচরণ মাসিক ৪০০ বেতনে সদর দেওয়ানী আদালতের ইংরেজী বিভাগে প্রধান অমুবাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

## স্থ প্রীম কোর্টের চীফ্ ইন্টারপ্রিটর

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান ইন্টারপ্রিটর এভিয়ট সাহেব অবসর গ্রহণ করেন। শ্রামাচরণ এই পদের প্রার্থী হন। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিরা এবং রাধাকাস্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ দেশীয় গণ্যমান্ত ব্যক্তি একবাক্যে শ্রামাচরণের বিচারপতির বাধাকাস্ত দেবর বিচারপতির মাসিক ৬০০১ বেতনে চীফ ইন্টারপ্রিটরের পদ লাভ করেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই পদ অলঙ্কত করেন। স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁহার কার্য্যে অত্যন্ত সম্ভুষ্ট ছিলেন; তাঁহাদের আদেশে, শ্রামাচরণ কলিকাতার মধ্যে কাহারও জ্বানবন্দী লইবার জন্ম যাইতে হইলেপ্রত্যেক বারে ঘৃই মোহর করিয়া কমিশন পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জান্থয়ারি মাস পর্যান্ত এই কর্ম যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া, মাসিক ভিন শত টাকা পেন্সনে শ্রামাচরণ অবসর গ্রহণ করেন।

## ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রামাচরণ সরকার ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক (Tagore Law Lecturer) পদে মনোনীত হন। এই পদের দক্ষিণা ছিল দশ সহস্র টাকা। দেশীয় যোগ্য লোকের অভাবে এই উচ্চ পদ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই অধিকার করিতেন। বাঙালীদের মধ্যে শ্রামাচরণই সর্বপ্রথম এই সম্মানিত পদ লাভ করেন। এই সংবাদে ১৮ জুলাই ১৮৭২ তারিখে 'অমৃত বাদ্ধার পত্রিকা' লেখেন:—

বাবু প্রসন্ধক্মার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্বৃতি অধ্যাপকের পদে বাবু শ্বামাচরণ সরকার বিশ্ববিভালরের সেনেট কর্তৃক মনোনীত হইরাছেন। উক্ত পদের নিমিত্ত ব্যারিপ্তার গুড়িফ্ সাহেব ও পিকার্ড সাহেব প্রার্থিত-ছিলেন। বাবু শ্বামাচরণকে মনোনীত করিয়া সেনেট সমস্ত বাঙ্গালীকে সম্মান দান করিলেন।

পর-বংসরও বিশ্ববিভালয় এই পদে শ্রামাচরণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ২ আগস্ট ১৮৭৩ তারিখের 'ভারত-সংস্থারক' পত্রে প্রকাশ:—

সংবাদাবলী।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বে কলিকাডার বিশ্ববিভালয় বাবু শুমাচরণ সরকারকে আর এক বংসরের জন্ম ঠাকুর ল লেক্চররের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে সেনেটে অন্ধরোধ করিয়াছেন। শুমাচরণ বাবু একজন বিশিষ্ট বোগ্য লোক, বিশেষতঃ তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা শেষ হয় নাই।

এই পদে নিযুক্ত হইয়া খ্যামাচরণ মুসলমান-আইন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁহার বক্তৃতাগুলিঃ ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তুই থণ্ডে মুদ্রিত ইইয়াছে।

#### কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ফেলো

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রামাচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। এই প্রসঙ্গে ৬ মার্চ ১৮৭৪ তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' লেখেন :—

সংবাদাবলী।——আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ক্রিক্র প্রতিষ্ঠিত আইন অধ্যাপক বাবু গ্রামাচবণ সরকার কলিকাতা বিশ্ব-বিভালয়ের 'ফেলো' হইয়াছেন।

### 'বিছাভূষণ' উপাধিলাভ

"শ্রামাচরণ বাব্ । ধর্ম-শাস্ত্র চর্চা দ্বারা কাল-সহকারে একজন
অসাধারণ ধর্মশাস্ত্রবিশারদ মহামান্ত পণ্ডিত-অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়ছিলেন।
'সনাতন-ধর্ম-রক্ষিণী সভার' কলিকাতার ও নবদ্বীপ প্রভৃতির সদ্বিভাশালী
স্থবিখ্যাত স্থপণ্ডিত সভ্য-মহোদয়গণ তাঁহার প্রকৃত গুণগ্রাহী হইয়া,
তাঁহাকে যে 'বিভাভৃষণ' উপাধি প্রদান করেন, তাহা ষ্থার্থ ই তাঁহার
গুণান্থরূপ হইয়াছিল।"\*

## জনহিতকর অনুষ্ঠান

খ্যামাচরণ বছ জনহিতকর কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এখানে একটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে খ্যামাচরণ স্বগ্রাম—মামজোয়ানিতে একটি ইংরেজী-বাংলা বিভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যাস্ত তিনি একাই স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে এই স্কুলটির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

Manjooan School.—This School was established in 1858 by Babu Shama Churn Sirear, interpreter of the Supreme Court, Calcutta. The whole expense of the School was borne by that gentleman till the 1st of September, 1860, when a Government grant of Rupees 60 a month was sanctioned. Babu Shama Churn besides contributing the total amount of subscriptions himself, pays the tuition fee of every boy at the rate of four annas a month. He has to give in all upwards of Rupees 85 a month, towards the support of the School. Such liberality as his is rarely to be met with in this country. The institution labours

विकास क्रिक्टी निर्माण : 'सर्था श्रीमान्त्रन मत्रकारत्रत्र खीवम-क्रिक्ट'. श्र. ७८ ।

under the usual difficulties of a free School. The people have to pay nothing for the education of their children and consequently care very tittle for the School.—Report, dated 25 June 1862, of H. Woodrow, Inspector of Schools, Central Division. (General Report on Public Instruction...for 1861-62. App. A., p. 26.)

"এতন্তির সাধারণের মন্দল উদ্দেশে নিজ-গ্রাম মামজোয়ানি ইইতে হাজরাপুর অবধি একটি এবং মামজোয়ানি ইইতে বাদকুল্যার সরিহিত স্থ্রসিদ্ধ রাজ-পথ পর্যান্ত অপর একটি বর্জা বহু অর্থবায়ে নির্মাণ করিয়া দিয়া তৎপ্রদেশস্থ লোকের বিপুল মন্দল সাধন করিয়া গিয়াছেন। তব্যাতিরেকে প্রতি-বর্ষে দলুই গ্রাম ও হলুদপাড়া নামক গ্রামন্বরের মধ্যবর্তী স্থবিস্থৃত প্রান্তরমধ্যে—সেই জল-শৃত্য প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান ত্ই জাতির জত্য ত্ইটি স্বতন্ত্র কৃপ খনন করিয়া একটি হিন্দু, একটি মুসলমান ভ্তা নিযুক্ত রাথিয়া জলছত্র প্রদান পূর্বক উভয়-জাতির তুল্য রূপে শুক্রমার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সেই প্রান্তরবাহী পথিকগণ ও পাশ্ববর্তী পল্লীর লোক সকল এবং কৃষক ও গোপাল প্রভৃতি তাঁহার প্রদত্ত জলছত্রে জলপান ও বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দ্র ও ক্র্থেপিগাসা নিবারণ করিত।"\*

শ্রামাচরণ দানবীর ছিলেন। দীনদরিক্র অনাথ আতুরকে অল্পবস্ত্র দান, অসহায় বিভাগীকে বিভাগান, নিরুপায় বিধবাকে মাসিক সাহায্য দান প্রভৃতি সংকর্মে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া তিনি জীবনে বহু পুণ্য অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

বেচারাম চটোপাধ্যার: 'মহান্তা শ্রামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', পু. ৩৮।

#### ধৰ্ম্মমত

এই প্রসঙ্গে তাঁহার চরিতকার যাহা লিথিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

শ্রামাচরণ বাবুর বাল্য-জীবন হইতেই ঈশবের প্রতি শ্রন্থা-ভব্জি এবং পরকালের প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল। ঈশবকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিকৃত উপাসনা, এ বিশ্বাসটী আমৃত্যু তাঁহার হৃদরে দীপ্তি পাইরাছে। পারসী ও আরবী ভাবার ঈশব-বিষয়ক বছবিধ গ্রন্থ-পাঠে এবং সংস্কৃত ভাবার শ্রুতি-উপনিষদাদি অধ্যয়নে তাঁহার ধর্মভাব আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। যথন তিনি পাঁচিশ টাকা বেতনে ১৮৩৭ খুৱান্দে কলিকাতা মাদ্রাসা কালেন্দ্রে পশুতের কার্য্য করিতেন, তথন হইতেই তাঁহার আদি ব্রাহ্মসমান্তের সহিত বোগ হইয়াছিল।…

পরম পৃজ্যপাদ মহর্ষি দেবেজ্বনাথ ঠাকুর-মহাশরের সহিত তাঁহার বোগ হওরাতে, ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আয়া ও বিশাস জন্মিরাছিল। ভজ্জয় তিনি নির্মিত রূপে আদিব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত হইরা, অরূপী অশরীরী পরবক্ষের উপাসনা করিরা কৃতার্থ হইতেন এবং ১৭৬৭ শকের ১৩ কার্ত্তিক [২৮ অক্টোবর ১৮৪৫] দিবসে ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার সেই অবলম্বিত ধর্ম-মত প্রচারের জক্ত— সাধক-মগুলীর ঈশ্বর প্রেম উদ্দীপ্ত করণার্থ আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকালে করেক বার বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে বিভা-শিক্ষা ও বিষয়-কার্য্যের ব্যস্ততা প্রযুক্ত অনবকাশ নিবন্ধন গ্রামাচরণ বাবু আর নির্মিত রূপে আদি-ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্যান্ত তিনি আদি-সমাজের মত ও বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। প্র

তাঁহার 'ওঁকার' ও 'গারত্রীর' উপরে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তিনি

বিলিতেন 'এক গারত্রীভেই সাধকের আন্মোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় নিহিত আছে।' 'অর্থ-সহ ত্রিপাদ-গায়ত্রী উচ্চারণেই সাধকের উপাসনার গৃঢ় তাৎপর্য্য সংসাধিত হইতে পারে।' তিনি স্বরংও মৃত্যুকাল পর্যান্ত সেই ওঁকার ও গারত্রী বাক্য অবলম্বন করিয়া পরত্রন্ধের ধ্যান ধারণা করিতে করিতেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।—বেচারাম চট্টোপাধ্যার: 'মহাত্মা শ্রামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', পূ. ০৫-৩৭।

আদি ব্রাধ্বসমাজের সহিত ভামাচরণের যোগের কথা 'রাজনারায়ণ বস্থর আত্ম-চরিতে' এইরূপ উল্লেখ আছে:—

শেশুভিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে)

রাক্ষধর্ম গ্রহণ করি, শরাক্ষধর্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাশ্পদ দেবেন্দ্র

বাবুকে এক পত্র লিখি। শদেবেন্দ্র বাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে

কথোপকথন করিতে এবং রাক্ষধর্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ

করিতে ও ভবিষরে আমার সাহায়্য লইতে প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন।

আমি গিয়া দেখি, আমার ভৃতপূর্ব শিক্ষক হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা বিখ্যাত শ্রামাচরণ সরকার তথন তাঁহায় প্রধান

সঙ্গী। হুর্গাচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ্ ভরজমা করেন এবং

শ্রামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন। শ্রামাচরণ বাবু বে দিন সমাজে বক্তৃতা

করিতেন, সেদিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য যুবকের আগমন

হইত। তাঁহার বক্তৃতার কিঞ্চিৎ নমুনা নিমে প্রদন্ত ইইল। "ধর্মযুদ্ধে

অধর্ম-বিক্রন্ধে সাজ রে সাজ, কি ভয়, কি সংশয়, যতোধর্ম স্ততোজয়,

সাজ্র রে সাজ।" তিনি অবশ্র গত্তে বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু উপরে উদ্বৃত্ত

তাঁহার বক্তৃতার অংশ দিব্য ছন্দের আকারে নেওয়া যাইতে পারে।

"ধর্মযুদ্ধে অধর্মবিরুদ্ধে সাজ রে সাজ।

কি ভর, কি সংশয়, যতোধর্ম স্ততোজয়। সাজ বে সাজ।" ভিনি একবার কোথার বলিবেন, সংসারকে অসার জ্ঞান কর, "ওঁকারকে গলার হার কর," ভাহা না বলিয়া বলিয়াছিলেন, "সংসারকে সার কর, ওঁকারকে গলার হার কর।" ভিনি গ্রীক জানিতেন। এমন খ্যাত ভাষা নাই, যাহা ভিনি জানিতেন না। ভিনি প্রাসিদ্ধ প্রীক বজা ভিমস্থিনিস্কে অফুকরণ করিতে ভাল বাসিতেন। এথেনস্-নগরবাসী লোকেরা পূর্বে গোরব এতদূর হারাইয়াছিল বে, মেসিডনের রাজা ফিলিপ সৈক্ত লইয়া ঐ নগর আক্রমণার্থ প্রায় সহরের ফটকের নিকট আসিয়াছিলেন, এমন সময়ে ভিমস্থিনিস, দেশ শাসনার্থ সাধারণ ভল্লের বে সভা হইত, তাহাতে দপ্তায়মান হইয়া, তাঁহার বক্তৃতা এই বাক্য বারা আরম্ভ করিয়াছিলেন "Ye Athenian women! no longer Athenian men!" "হে এথেন্সবাসী জ্রীগণ, আর ভোমরা পুরুষ নহ।" শ্রামাচরণ বাব্ও এক দিন কোন সভাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "হে বঙ্গবাসী জ্রীগণ! আর ভোমরা পুরুষ নহ।"—পু. ৪৬-৪৮।

#### মৃত্যু

১৪ জুলাই ১৮৮২ (৩০ ভাদ্র ১২৮৯) প্রত্যুবে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও তাঁহার গর্ভঙ্গাত পুত্র দীননাথকে রাথিয়া ৬৭ বৎসর ৫ মাস ২২ দিন বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার চরিতকার সত্যই লিখিয়াছেন:—

দীন-হীন বঙ্গ-বাসীর মধ্যে যদি কেহ একাধারে প্রধান্তম মৌলবী, মৃফ্ভি, কাজী প্রভৃতির অসদৃশ গুণ, বিষয়ীর বিষয়-বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠতা, কামিটের অসামাক্ত কার্য্য-নিপ্ণতা, দেশীয় বিদেশীয় বছবিধ ভাষায় অভিজ্ঞতা, হিন্দু মৃসলমান জাতির প্রাচীন ও নব্য শ্বতিশাল্প সকলে অমুপম দক্ষতা, এতদ্দেশীয় রাজ-বিধি সম্হে সমধিক পারদর্শিতা এবং নিছাম দান-ধর্ম-অমুঠানে সবিশেষ পট্তা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি একবার শ্রামাচরণ বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত্ত করুন। তিনি বেমন স্বীয়

ষত্ব চেষ্টার বলে—আপনার শিক্ষা-প্রভাবে কর্ম-ক্ষেত্রে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বিভা ও বহুজ্ঞভার দ্বারা পশুত-সমাজে শ্রেষ্ঠআসন, প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়: 'মহাত্মা শ্রামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', পু. ৪৪-৪৫।

## গ্ৰন্থাবলী

শ্রামাচরণ যে সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি:—

31 Introduction to the Bengalee Language, adapted to Students who know English. In two Parts. By a Native. 1850. P. 409.

ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই ব্যাকরণখানির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ নিমে উদ্ধৃত করিতেছি:—

The work contains a Grammar not only of the Bengallee but of those words of the Sanskrit and other languages already in use, and capable of being used in Bengallee, with copious Notes explanatory of idiomatic niceties and the proper application of words. And this I have attempted to make as useful as possible to the European as well as to the Native student who knows English. After completing the Grammar I found, by the experience I had had in teaching the language to foreigners, that there were some other important matters, which, if written, would be of very great use to such learners; and I therefore wrote an additional work, which together with the Grammar forms an introduction to the Bengallee language. The foreign student will derive from the perusal of the additional work much useful information regarding the peculiar significations of verbs, when

used in certain idiomatic forms: he will find in it the terms used to express the different degrees of consanguinity and affinity; rules for contractions, and directions for familiar idiomatic conversations; easy and familiar sentences; a day's routine conversations; dialogue on various useful subjects; details of castes, orders, and titles of the Hindoos; some notice of their manners and customs; some select sentences and anecdotes; directions for epistolary composition, with examples; tables of Native coins, weights, measures, &c.; abbreviations of certain words used in writing; and directions for reading handwriting of different kinds.

এই ব্যাকরণথানি বিশেষ উপযোগী হওয়ায় গবর্ষেট ইহার ১০০ থণ্ড লইয়া শ্রামাচরণকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন।

#### २। वाक्रमा वर्गा कर्ना। १२६२ मान। १. २७२।

শিক্ষা-সংসদের অধ্যক্ষ ডিক্কওয়াটার বীটনের অন্থরোধে, ১৮৫২ থ্রীষ্টাব্দে শ্রামাচরণ তাঁহার ইংরেজী ব্যাকরণখানি পরিবর্ত্তিত আকারে বাংলায় প্রকাশ করেন। 'বাঙ্গলা ব্যাকরণে'র ভূমিকা হইতে কিঞ্ছিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

অনেকে বিবেচনা করেন বাঙ্গলা ভাষা এমত সমৃদ্ধা নয় যে তাহাতে নানা দেশীর শান্ত্রসমূহ অনুবাদ করা যাইতে পারে। এ তাঁহাদের অম। কিন্তু বল্পার মানা যার, তথাপি কি ইহা প্রবৃদ্ধা হইতে পারে না ?—যংকালে ইংরাজদের ভাষা অতি ক্ষুদ্র ও অনেক বিষয়ে অকর্মণ্য ছিল, তথন যদি তাঁহারা এইরূপ বিবেচনার ভরসাহীন হইতেন, তবে কি তাঁহাদের ভাষা এমত প্রবৃদ্ধা ও তাহাতে লক্ষাতীত প্রস্থ লিখিত হইতে পারিত? না তাহাতে নানা দেশীর এত শাস্ত্রের অফ্রাদ ও প্রচার হইরা তদ্দেশে এত বিভার্দ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইত? কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাকে তাঁহারা বেষত অকর্মণ্য বোধ করেন তাহা তেমত

নর, এবং ইংরাজদের আদি ভাষাবং ক্ষুত্রও নর ? ইহাতে যে কোন অভিপ্রায় বধাবোগ্যরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; হুই বা অধিক পদ বেমত সংস্কৃতে তেমনি বাঙ্গণাতে সদ্ধি সমাসধারা সংযুক্ত করা যাইতে পাবে, এবং বে কোন শান্ত্রীর পদ-বিশেষ যথার্থতঃ অমুবাদ করা যাইতে পাবে\*। বাঙ্গলার ন্যায় রচনামুগমতা ইউরোপীয় অতি অল ভাষায় আছে। অধিকল্ক, সংস্কৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক, ও সমুচ্চরার্থ-কাদি শব্দ বাঙ্গলায় বিস্তব ব্যবহৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং প্রায় ভাবতই চলিত হইতে পারে। এতভিন্ন, বহু কাল পর্যান্ত এদেশ মুসলমানদের অধীন থাকাতে, আৰু অধুনা ইহা ইংরাজ-রাজ্য ও ইহাতে নানা দেশীয় লোকের আগমন হওয়াতে তত্তভাষার অনেক কথা বাঙ্গলায় চলিত হইয়া বঙ্গভাষা আরো অধিক সমৃদ্ধিমতী হইয়াছে ও হইতেছে। এতাৰতা, আমাদের ভাষা কুত্র নর, কেবল ইহাতে পুস্তক অল্প, বিশেষত: শাল্ত-বোধক হিভোপদেশক গ্রন্থ অতি অৱ, কিন্তু সে দোব আমাদের, আমাদের ভাষার নর। অতএব এক্ষণে আমাদের যে অবস্থা তাহাতে পূর্বাবস্থ ইংরাজদের মত বিবিধ উপকারক শাস্ত্রবোধক ও বৃদ্ধিবৰ্দ্ধক প্রন্থ বাঙ্গলার প্রস্তুত করিয়া ভতুপদেশবারা সাধারণের মনকে বিজ্ঞানরণ কিরণে প্রদীপ্ত ও অবিতাজন্ত হঃখ দূব করিতে চেষ্টা করাই শ্রেয়: কর্ম। কিন্তু বাঙ্গলা উত্তমরূপে ও ওদ্ধরূপে না জানিলে কিরূপে তৎকর্ম সম্পন্ন হইতে পারে ? এবং বাঙ্গলা ব্যাকরণ না জানিলেই বা কিরণে গুদ্ধরূপে বাঙ্গলা জানা ষাইতে পারে। এতাবতা, অগ্রে একথান ব্যাকরণ রচনা অত্যাবশ্যক। কারণ ব্যাকরণ সকলের মূল, ব্যাকরণ জ্ঞান বিনা যিনি ষাহা লিখুন সে অশুদ্ধ ও অসিদ্ধ। পরস্তু ঐ ব্যাকরণ শুদ্ধবাঙ্গলা বলিরা ্থ্যাত কএকটী কথার হইলে মহামহোপাধ্যার 🛩 রাজা রামমোহন রায় বাহা লিখিয়াছেন ভাহাভেই এক প্রকার কর্ম চলিতে পারিত; কিন্তু

ইহা পাদ্রি কেরি সাহেব প্রভৃতি মহাশয়পকে স্বীকার করিতে হইরাছে।

#### শ্রামাচরণ শর্ম সরকার

(सरहजू बाक्रमात अधिकाश्म मशक्रुक, এवर हिन्मी, भातमी, ও हैरताकी প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ ইহাতে এমত চলিত যে একণে তত্তৎপদ্বোধ্য অভিপ্রায় বাঙ্গলাপদধারা প্রকাশ করিছে গেলে সে একরণ অন্তুত विक्रमा खनाव, मर्खमाधावर्षिय (वाधमधाउ इव ना ; अभिह मक्न मर्द्सव প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না; তবে অক্স ভাষা হইতে গুহীত ও ব্যবস্থত শব্দসকল কিরপে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে ? বিশেষতঃ বাঙ্গলা হইতে সংস্কৃত শব্দসমূহ তুলিয়া লইলে, লাভিন ও গ্রীক শব্দহীন হইলে ইংরাজীর যে দশা বাঙ্গলার ততোধিক ছর্দ্দশা হইবে। কিন্তু ঐ সকল শব্দ ত্যাগ করার আবশ্যকতাই বা কি ? বেহেতু ভাষা কেবল অভিপ্রায় প্রকাশের নিমিত্তে বই নয়; অতএব যে শব্দ ব্যবহারে এ অভিপ্রায় উত্তমরূপ প্রকাশ পার তাহাই ব্যবহার্য। এবং বে কালে বে ভাষা यमवञ्च ज्वात्म जमवञ्च मार्चे जाया जम्मात्र वार्यशास्त्र निष्ठम व्यक्ति ব্যাকরণের অভিধেয়। ঐ ভাষার সাধু অসাধু• পদ বিবেচনা পূর্বক অসাধুত্যাগে সাধু শব্দ কএকটীমাত্র বিষয়ক স্থত্র রচনা ব্যাকরণের কার্য্য নয়, এবং তেমত ব্যাকরণে অতি অল কার্য্য হয়। এতাবতা, অধুনা ৰাঙ্গলায় যত ভাষার যত কথা প্রচলিত আছে, বাঙ্গলা সম্বলিত তৎসমুদয় কথা শুদ্ধরূপে ব্যবহার নিমিত্ত এক খানি ব্যাকরণ অত্যাবশ্যক। অপর ষে কএক খানি ব্যাকরণ এক্ষণে বর্ত্তমান, ভাহাভে বাঙ্গলায় ব্যবহাত সমুদ্য कथा एकतर्भ बावहारिक निव्नं अक्षाभा ; এवः मर्राश खमछ ম্রষ্টব্য: বিশেষতঃ বিজ্ঞাতীয় মহাশরেরা বে ছুই এক থানি লিখিয়াছেন তাহাতে বিদ্বাতীয় প্রমাদ হইরাছে। ঐ প্রমাদে বিরক্ত বঙ্গভাবামুরক্ত কভিপর মহাশর প্রথমত: সাহেবদিগের পাঠের নিমিত্তে ইংরাজিতে

<sup>\*</sup> ইংরাজী ও পারসী পাঠকেরা তদ্ভভাষার শব্দ বাসলার ব্যবহার করেন, পশ্চিত মহাশরেরা তদ্রুপ বাসলাকে অসাধুবাদে সংস্কৃত শব্দ বা পদ পূর্ণ বাসলা বাক্যকে সাধু ভাষা করেন।

বাঙ্গলা ব্যাক্রণ প্রস্তুত করিতে অমুরোধ করেন, তাহা প্রণীত হইলে শিক্ষা-সমাজাধ্যক্ষ মহাশরের। ঐ পুস্তুককে ইংরাজী পাঠক বঙ্গবালকেরও উপযোগি জানিয়া গবর্ণমেণ্ট-বিভালয়সকলে পাঠ্য করেন। পরস্তু তৎপুস্তুকস্থ প্রাণির ব্যাখ্যা ইংরাজিতে থাকাতে এবং ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গলার অধ্যাপকেরা তাহা বৃঝাইবার অক্ষমতা প্রকাশ করাতে উক্ত সমাজপতি (অধুনা) মৃত মহামতি মহোদর ওদ্ধ বাঙ্গলার ব্যাক্রণ বচনার্থ অমুরোধ করেন,—বদমুসারে এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইল। ইহাতে বাঙ্গলা বলিরা খ্যাত পদমাত্রের এবং বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য সংস্কৃত শব্দের ও প্রের ওদ্ধরের স্বারহারের নির্ম অথচ বাঙ্গলার চলিত অপর ভাষার শব্দ সমূহ ব্যবহারের সঙ্গেত প্রাণ্য। আরহ বাঙ্গলা ব্যাকরণে বে সকল ভ্রম ও আবশ্যক বিষয়ের অভাব, বোধ করি ইহাতে সে অভাবের অভাব। সজ্জেপতঃ, বর্ত্তমানাবস্থ বাঙ্গালিদের বিশেষ উপকারি হইবে এই বাঞ্ছার এই পুস্তুক প্রস্তুত করিলাম।

শ্রীমাচরণের 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে অতি উপাদের হইয়ছিল। ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমি ১২৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ইহার "তৃতীয় বার সংশোধিত ও মুদ্রিত" সংস্করণও দেখিয়াছি। তব্ও বলিতে হইবে, এইরূপ উপাদেয় গ্রন্থের আশামূরূপ প্রচার হয় নাই। আচার্য্য কৃষ্ণক্ষনল ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্বতিকথায় বলিয়াছেন:—

ভাষাচরণ বাবু থাঁটি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একথানা ব্যাকরণ লিথিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইথানি বাস্তবিকই থুব ভাল হইয়াছিল; কিন্তু যেমন পুস্তকথানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিভাসাগর সে বইথানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিভাসাগরের সহিত বোগ দিলাম। ভাষাচরণ বাবু মাথা ভুলিতে পারিলেন না।… কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাকে চিবদিনের জন্ম হারাইল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যায়, পু. ৫১।

७। **व्यवस्था-मर्भाग,** ১ম-२য় थए। ১२७७ मान। পृ. ১১৮०।

"বঙ্গদেশীয় মতাস্থমত দায় ও দত্তাপ্রদানিক প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ক প্রামাণিক প্রমাণ ও টাকাদিযুক্ত ব্যবস্থা সংগ্রহ বিচারালয়ে দত্ত ও গ্রাহ্ হওয়া ব্যবস্থাচয় এবঞ্চ সদরে স্থপ্রীমকেটে ও প্রিবিকৌন্সিলে নিম্পন্ন নিম্পত্তিপত্ত সম্বলিত"। বাংলা-সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় রচিত হিন্দু দায়াধিকার ব্যবস্থা বিষয়ক এই গ্রন্থখানি শ্রামাচরণের অক্ষয় কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি জন্ পি. নর্যানের মত নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি:—

Besides a Bengally Grammar and collection of rules on the Mahomedan Law of Inhoritance he has published the *Vyavastha Darpana* a Digest of the Hindu Law as current in Bengal.

This is an exceedingly useful work. It is constantly referred to by judges and frequently cited in Courts: It has been adopted as a text book for the examination of pleaders of the higher grade. Opinions of text-writers and decisions of the Courts, the correctness of which the Babu has seen reason to doubt, he has criticised, and in several instances, to which I could point, the Babu's views have been adopted by the High Court, and recognized as law.

- 8 | The Muhammadan Law: being a digest of the Law applicable especially to the Sunnis of India. Calcutta 1873, pp. 567. Tagore Law Lectures, 1873.
- GI The Mahammadan Law: being a digest of the Sunni Code in part and of the Imamiyah Code. Calcutta 1875. Tagore Law Lectures, 1874.

জীবনীতে (পূ. ২৯) শ্রামাচরণ কর্ত্তক প্রকাশিত আর একখানি

গ্রন্থের উল্লেখ আছে; উহা—"মেকনাটন ও এল্বার্লিং সাহেব ক্বত
মহম্মীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংগ্রহের উপরে তাঁহার টীকা টিপ্পনী ও
মাভিপ্রায় সম্বলিত নৃতন সংস্করণ 'সিরাজিয়া' নামক গ্রন্থ।" এই গ্রন্থ
আমরা দেখি নাই, তবে শ্রামাচরণ-প্রান্ত প্রথম ল-লেক্চরের ভূমিকায়
তাঁহার প্রকাশিত অপর একখানি পৃস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি। সার্
উইলিয়ম জোন্স্ 'সিরাজিয়া'র পূর্ণ অম্বাদ ও 'সিরাজিয়া'র টীকা
'শরীফিয়া'র সংক্ষিপ্ত অম্বাদ করিয়া অম্বাদ ত্ইটি পৃথক্রপে প্রকাশ
করেন। শ্রামাচরণ জোন্সের এই তুই অম্বাদ একত্রে মৃত্রিত করেন;
ইহাতে মৃলের প্রত্যেক অংশের অম্বাদের নীচে তৎসম্পর্কীয় টীকার
অম্বাদ মৃত্রিত হয়। ইহা প্রক্রতপক্ষে জোন্সের পৃত্তকদ্বয়ের পুন্ম্প্রণ
মাত্র।

\* I Vyavastha Chandrika, a digest of Hindu Law, as current in all the provinces of India, except Bengal Proper. Vol. I, 1878; Vol. II, 1880.

ইহার তুই খণ্ডই ইংরেজীতে লিখিত। প্রথম খণ্ডটি মুদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সংস্কৃত ও উর্তু ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা ইংরেজী সংস্করণের ১ম খণ্ডের Preface, p. li হইতে জানা যায়।

## ৭। 'পাঠ্যসার'। 'নীভি-দর্শন'।

শ্রামাচরণের জীবনীকার লিথিয়াছেন:—"তাঁহার শেষ-জীবনে গ্রব্দেণ্ট মনোনীত বৃক্ কমিটীর জনৈক মেম্বর ডাক্তার কানাইলাল দে রায় বাহাত্বর মহাশয়ের অন্ধরোধে বিভালয়ের ব্যবহার জ্বন্ত তুইখানি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-ভাব ও নীতি-জ্ঞান-পূর্ণ ঈশ্বর-প্রেমাভিষিক্ত পত্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।" (পৃ. ৩২) আমরা এই পুত্তক তুইখানি দেখি নাই।

শ্রামাচরণের পাণ্ডিত্যের সাহায্য পাইয়া অনেকে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা শ্বতি-অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি তাঁহার সাহায্যে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে "দ্রাবিড় দেশীয় শ্রীদেবানন্দ ভট্ট প্রণীত 'শ্বতিচন্দ্রিকা' দায়ভাগ প্রকরণ" প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লালমোহন বিত্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়ে'র "কোন্কান অংশ পরিশ্রম শ্বীকার করিয়া দেখিয়া" দিয়াছিলেন।

# ৱামচন্দ্ৰ মিত্ৰ

7478---7418

শচন্দ্র মিত্রের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই।
তবে তিনি যে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির বাংলাভাষার শিক্ষাগুরু
ছিলেন, ইহা আমাদের অবিদিত নহে। ১৮১৪ গ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।
তিনি কলিকাতার হিন্দু কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কৃতী
ছাত্র হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৮২৯ গ্রীষ্টাব্দের ক্রেক্রয়ারি মাসে
গবর্মেন্ট হাউসে হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী
সভায় তাঁহাকে ইংরেজী কাব্য হইতে আবৃত্তি করিতে দেখি।\*

## কৰ্মজীবন

## হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা

রামচন্দ্র যে-কলেজে শিক্ষালাভ করেন, সেই কলেজেরই শিক্ষক-রূপে তিনি প্রথমে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষকতা করিয়াই তিনি জীবন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট হইতে রামচন্দ্র মিত্র হিন্দু কলেজে ক্থন কোন্পদে কার্য্য করেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

<sup>\* &#</sup>x27;সংবাদ পত্তে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড ( २র সং. ) পু. ৩৪।

| ১ মার্চ           | 7200 |     |      | শিক্ষক,        | জ্নিয়র স্কল-হিন্দ্কলেজ |       |    |     |
|-------------------|------|-----|------|----------------|-------------------------|-------|----|-----|
|                   | ১৮৩৬ | ••• |      | শিক্ষক,        |                         | *     | 20 | 94  |
| এপ্রিল            | 7285 | ••• | ২য়  | ,              |                         |       |    | >>6 |
| এপ্রিল            | 7288 | ••• | 8र्थ |                | সিনিয়র                 | বিভাগ | 19 |     |
| ডি <b>সেশ্ব</b> র | 7281 | ••• | ৩মু  | " ( অস্থায়ী ) |                         |       | 19 |     |
| २১ जुनारे         | 7282 |     | বাংক | া সাহিত্যের শি | <b>ኞ</b> ኞ ,            |       |    | 200 |

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হিন্দু কলেজ উঠিয়া গিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্থল—এই তুইটি স্বতম্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হিন্দু স্থল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধীন থাকে। রামচন্দ্র এই সময় ২০০১ বেতনে হিন্দু স্থলের সিনিয়র বিভাগের Teacher of Translation ছিলেন। ইহার অল্ল দিন পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলাসাহিত্যের অধ্যাপক হন।

কলেজ-কর্ত্পক্ষের নিকট স্থদক্ষ অধ্যাপক-রূপে রামচন্দ্রের স্থনাম ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ক্লিণ্ট (L. Clint) তাঁহার বিপোর্টে লিখিয়াছিলেন:—

This class [the First year Bengali] is instructed by Baboo Ram Chunder Mitter, who has always shown the greatest alacrity in taking the class of any Professor or Assistant Professor who might be absent, and whose steady, efficient, and punctual discharge of his own duties deserves particular mention.\*

রামচন্দ্রের শিক্ষা-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতুকাবহ গল্প সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাইপ্রবাস' পুস্তকে ( পৃ. ৫৪-৫৬ ) লিপিবন্ধ করিয়াছেন।

<sup>\*</sup> Report of the Director of Public Instruction for the year 1856-57, p. 1812.

স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় রামচক্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ছয় মাসের ছুটি লইয়াছিলেন; তাঁহার স্থলে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্থায়িভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ('ক্যালকাটা গেজেট', ৬ মার্চ ১৮৬০ প্রষ্টব্য)। ইহার পর রামচক্র আর বেশী দিন অধ্যাপনা করেন নাই। ৩০ বংসর অধ্যাপনার পর, তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি প্রেসিডেন্সা কলেজ হইতে অবসর প্রত্থণ করেন। ১০ নবেম্বর ১৮৬২ তারিধের 'সোমপ্রকাশেণ প্রকাশ:—

বিবিধ সংবাদ।—২•এ কার্ত্তিক বুধবার।…প্রেসিডেন্সি কালেক্সের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্র পেন্সন লইয়া কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ৩৩ বৎসর তাঁহার কর্ম করা হইয়াছে।…(২৫ কার্ত্তিক ১২৬৯)

## বীটন-সোসাইটির সম্পাদক

বীটন নাবী-বিভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, ড্রিক্ডয়াটার বীটনের শ্বভির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত, ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে এফ. জে. ময়েট (F. J. Mouat) সাহেব কয়েক জন ইউরোপীয় ও এদেশীয় ক্রতবিভ ব্যক্তির সহায়তায় ক্রলিকাতায় বীটন-সোসাইটি নামে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেন।, সভার উদ্দেশ্ত ছিল:—"the consideration and discussion of questions connected with Literature and Science".

বীটন-সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর, রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, বসিকলাল সেন, দক্ষিণারঞ্জন ম্থোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই রামচন্দ্র বীটন-সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।
১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বাস্থ্য ভক্ষ হওয়ায় তিনি এই পদ ত্যাগ
করিতে বাধ্য হন। বীটন-সোসাইটির ১৫ মার্চ ১৮৬০ তারিথের
অধিবেশনে সভাপতি রেভারেও আলেক্জাণ্ডার ভক্ রামচন্দ্র সম্বন্ধে
যে প্রশস্তি করেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

...the President rose to express his deep sorrow and regret at the cause of the absence of their Honorary Secretary, Babu Ram Chandra Mittra. For some time past he had been suffering from various ailments which had been superinduced by hard and unceasing labour. At length, he was constrained to ask for and obtain six months' leave of absence from his professional office in the Presidency College. He (the President) could not allow the occasion to pass without expressing, however feebly and inadequately, his own sense of the Babu's great merits and important services to that Society, as its Honorary Secretary, Persons ignorant of its duties might reckon the office of Secretary a mere sinecure. He had now from his position as President. good reason to know the contrary. It was an office which made heavy demands on the time, attention and patience of the Secretary; and involved duties the right discharge of which, required special tact and aptitude. His friend, Babu Ramchandra, whom he had known for nearly thirty years, was possessed of the needful qualifications in a high degree. Distinguished by superior talent and scholarship, he endeared himself to all by his bland and amiable manners. Gentle and unaffected in his address, he was yet remarkable for his keen discernment of character, and unfailing stock of masculine good sense and good feeling. When differences of opinion arose, and explanations had to be given, he was the man fitted for the task. He proved himself pre-eminently a peacemaker. To the promotion of the best interests of the Society he was devoted in no ordinary degree. When others had forsaken. or had threatened to forsake it, he clung to it with more resolute tenacity. In expressing, therefore, their sympathy with him in

his affliction, he (the President) proposed that they should record their strong sense of the valuable, untiring, and indefatigable services he had rendered to the Society....The President then announced that pending the absence of Babu Ram Chandra, a friend and relative of his, \* and a long tried and faithful member of the Society, Babu Koylas Chandra Bose had agreed to act as Secretary...†

## কলিকাতা বিশ্ববিচ্যালয়ের ফেলো

১৮৬৪ এটাব্দে রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতার এক জন জষ্টিদ অব দি পীদঞ্চ এবং কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ের 'ফেলো'§ নির্বাচিত হন।

## মৃত্যু

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে, ৬০ বৎসর বয়সে রামচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে চুঁচুড়ার 'সাধারণী' লিখিয়াছিলেন:—

প্রেসিডেন্সি কালেক্ষের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক রামচক্র মিত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইরাছে। ইনি ১৮১৪ সালে জন্মপরিগ্রহ করেন এবং অন্ত অস্তাহ হইল তাঁহার মৃত্যু হইরাছে। অনেক সাহেব

কেলাসচল্ল বহু দেওয়ান ভবানীচরণ বহুর প্রগোত্ত এবং হরলাল বহুর জােচ পুত্র ।
 কৈলাসচল্লের ভারিনীর সহিত রামচল্ল মিত্রের জােচ পুত্র উমেশচল্লের বিবাহ হইয়াছিল ।

<sup>†</sup> The Proceedings of the Bethune Society, for the Sessions of 1859-60, 1860-61. Pp. 12-13.

<sup>1</sup> The Hindoo Patriot for 18 Jany. 1864

<sup>§</sup> Ibid., 11 April 1864.

ওভ ইহাকে ভাল বাসিত। ইনি পশাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কালেন্তে শিক্ষকতা কার্য্যে অনেক দিন নিযুক্ত থাকিয়া, একণে পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের একজন কেলো ছিলেন, এবং রাজধানীর একজন ক্ষষ্টিস অব দি পীস ছিলেন।—
'সাধারণী'. ৮ ফেব্রুয়াবি ১৮৭৪।

## রচনাবলী

রামচক্রের লিখিত তুইখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

5 | A Speech delivered at the opening of the Hindu College Pathshala by Ramchandra Vidyabagish. With an English Translation. January 1840.

এই পুস্তকের বাংলা অংশ—'হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা' রামচন্দ্র বিভাবাগীশের রচনা। তিনি ইংরেজী জানিতেন না; বক্তৃতাটির ইংরেজী অন্থবাদ করিয়া দিয়াছিলেন—রামচন্দ্র মিত্র। এই ইংরেজী অন্থবাদের কিয়দংশ আমি ১৯৪১ সনের পূজা-সংখ্যা Hindusthan Standard পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি।

২। মনোরম্য পাঠ, ১ম ভাগ। অক্টোবর ১৮৫৫। পৃ. ১১৪।
ইহা "গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুন্তক সংগ্রহ"-এর অস্তর্ভুক্ত। পুন্তকের
আখ্যা-পত্তে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও ইহা যে রামচক্রেরই রচিত,
ভাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।\*

<sup>\*</sup> Catalogue of Bengali Books for Schools, Vernacular Medical Classes, Normal Schools, etc. (1875), pp. vi, 6.

'মনোরম্য পাঠে'র "ভূমিকা"টি এইরূপ :—

বর্ণাকুল্যর লিটবেচর্ সোসাইটির আদেশাস্থসারে "পর্সি এনেক্ডোট্স" নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি প্রস্থের সারসংগ্রহপূর্বক অন্থবাদিত হইরা এই মনোরম্য পাঠের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহাস্থাদিগের জীবনচরিত, পুরাবৃত্ত, শিল্প, সাহিত্য, পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিবিভাভোতক প্রশিকনিরম প্রভাবিত নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ মনোহর পাঠ সকল নিবেশিত হইরাছে। তাহাতে শিক্ষার্ধি বালকর্ন্দের সহজেই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা; কেননা, তাহারা এই এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে অনারাসে বিশ্ববিধানকর্ত্তা পরম বিধাতার এই স্মকৌশলসম্পন্ন বিশাল সংসারের অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবে।

অনেকে বিভালয় মধ্যে অবাস্তবিক অভ্ত গল্প পাঠনাই মনোনীত করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, বে করুণাময় বিশ্বনিরস্তার বিশ্বকাশু সম্বন্ধীয় প্রকৃত বিষয়ের পাঠনাই তদপেক্ষা বিশেষ শুভদারিনী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদিও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমুদায় প্রশিককাশু বর্ণিত হইবার সম্ভাবনা নাই বটে; তথাপি এতদ্বারা বিভাথি বালকবর্গের জ্ঞানলাভের কিঞ্চিমাত্র উপকার সাধন হইকোই, সমুদায় শ্রম সফল বোধ করিয়া কৃতার্থ হইব। ব্রন্থা লাকালা ভাষার অন্থরোধে কোন কোন ছলে কিঞ্চিৎ বাছলা ও সংক্ষেপ করা গিয়ছে, কিন্তু তাহাতে মূলভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। আর ইহাতে তুচ্ছ শব্দচাতুরী ও অন্ধ্রপ্রাসের অন্থবর্ত্তী হইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করা যায় নাই। কলিকাতা অক্টোবর ১৮৫৫।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র বঙ্গাক্ষরে ইউরোপের মানচিত্র প্রকাশ করেন।\*

<sup>\* &</sup>quot;...a map of Europe in the Bengali character, has been prepared by Babu Ram Chunder Mittre, the Bengali master of the Senior School

আরও তুইথানি পুস্তকের উল্লেখ পাইতেছি, যাহা রামচন্দ্র মিত্রের রচিত হওয়া বিচিত্র নহে। পুস্তক তুইথানি,—

- (১) পাঠামৃত। ইহা রামচন্দ্র মিত্রের রচিত বলিয়া উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে। কিন্তু পুস্তকখানি এখন আর খুঁ জিয়া পাওয়া যাইতেছে না।
- (2) An easy primer of the English language particularly adapted to assist Indian youth in learning the English tongue. Compiled by Ramchundru Mittru (12 Shibnarain Das's Lane, Simla), 7th edn.
- ২২ ডিসেম্বর ১৮৬৯ তারিথে এই পুস্তকের ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় বনিয়া বেন্দন নাইত্রেরির পুস্তক-তানিকায় উল্লেখ আছে।

## সাময়িক-পত্র পরিচালন

রামচক্র অনেকগুলি সাময়িক-পত্র ক্বতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাসে' প্রদত্ত হইয়াছে; এখানে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইল।

department of the Hindu College. It is well executed on the scale of the Irish School Society's maps, and has been lithographed at the Government Press."—General Report on Public Instruction,...From 1st October 1849, to 30th Sept. 1850, p. 25.

## 'পশ্বাবলি'

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা-স্থলবুক-সোসাইটি 'পশাবলী' নামে একথানি বাংলা মাসিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। ইহা সঙ্কলন করেন—পাদরি লসন্ এবং বঙ্গায়্বাদ করেন— ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স। ১৮২৭ (?) খ্রীষ্টাব্দে লসনের মৃত্যু হওয়ায় 'পশাবলী' ছয় সংখ্যার বেশী প্রকাশিত হয় নাই।

রামচন্দ্র মিত্র দিতীয় পর্যায়ের 'পশাবলি' পরিচালন করেন। ইহা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা—'কুকুরের বৃত্তাস্ত' প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রত্যেক সংখ্যায় আলোচ্য ক্ষম্ভর এক-একখানি চিত্র থাকিত। কলিকাতা-স্থলবুক-সোসাইটির দশম কার্যাবিবরণে প্রকাশ:—

The Natural History...is now taken up by RAM CHUNDER MITR, who was formerly a scholar, but is now a teacher, in the Hindoo College; and who appears likely to carry it forward with vigour and success. He has furnished the History of the Dog, enlivened with a great number of interesting anecdotes, each arranged under the species of the animal of which he is treating...The Tenth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Fifteenth and Sixteenth Years, 1882-1883. Pp. 10-11.

রামচন্দ্র মিত্র 'পশাবলি'র সর্বসমেত ১৬ সংখ্যা ইংরেজী-বাংলার প্রকাশ করিয়াছিলেন,\* কিন্তু এগুলি যথাসময়ে বাহির হয় নাই।

<sup>·</sup> Anglo-Bengali...

Animal Biography, Vol. I in 8 numbers; viz.

No. 1. The Dog; 2. The Horse; 8. The Ass; 4. The Ox;

The Buffalo;
 The Sheep;
 The Goat;
 The Camel;
 Vol. II. in 8 numbers;
 vis.

#### 'জানাম্বেষণ'

'জ্ঞানাবেষণ' ইংরেজী-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮ জুন ১৮৩১ তারিখে। ইহা প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইত। রামচন্দ্র কিছু দিন 'জ্ঞানাবেষণ' পরিচালন করিয়াছিলেন। ২৪ নবেম্বর ১৮৩৯ তারিখে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত রামগোপাল ঘোষের একখানি পত্রে প্রকাশ:—

I should mention to you before I conclude that at a meeting of a few select friends lately held in my house at the request of Babu Ram Chunder Mitter, and Horo Mohun Chatterjee the present conductors of the Gyananashun, to take into consideration different points connected with the management of that paper....

### 'জ্ঞানোদয়'

১৮৩১ এটাবের ভিসেম্ব মাসে বামচক্র 'জ্ঞানোদয়' নামে একথানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যা হন্তগত হইবার পর, ১০ মার্চ ১৮৩২ তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' এইরূপ মন্তব্য করেন:—

শ্রীযুক্ত রামচক্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদরনামক বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া বায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট

No. 1. The Wolf; 2. The Leopard; 8. The Monkey; 4. The Beaver; 5. The Seal; 6. The Bat; 7. The Hare; 8. The Rat;...

—The Twenty-first Report...Account of Stock of the Calcutta School-Book Society Jany, 1st. 1860.

পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওরা গেল। তাহাতে বোধ হর বে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশরেরদের এ অতি প্রশংসনীয় কর্ম অভএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্ধুটে আমারদের অত্যস্তাহ্লাদ।

'জ্ঞানোদয়' বালকদের জন্ম প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রধানতঃ নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। 'জ্ঞানোদয়' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই; ইহার ১০ম সংখ্যার ভারিখ—"মার্চ ১৮৩৩ শাল।"

## 'পক্ষির বিবরণ'

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র ক্লিকাতা-স্থূলবৃক-সোদাইটির দাহায্যে "পক্ষির বিবরণ। Ornithology. No. 1." বাহির করেন। ইহার মূল্য ছিল দশ পয়দা। ইহাতে দাধারণভাবে কতকগুলি পাধীর কথা বলা হইয়াছে।

'পক্ষির বিবরণে'র অন্যান্য খণ্ডও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রামচন্দ্রের ছিল; তিনি প্রথম সংখ্যার ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন:—"ভারতবর্ষীয় পক্ষীর বৃত্তান্ত পরে লিখিব।" কিন্তু 'পক্ষির বিবরণে'র প্রথম সংখ্যা ছাড়া আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

## সংযোজন

## সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১ঃ কালীপ্রসন্ধ সিংহ

১২৭২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা (পৃ. ১৩৯) 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে এই সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে:—

ন্তন সংবাদ। • আমরা শুনিয়া সন্তোব লাভ করিলাম কলিকাভা নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সংপ্রতি চিতপুরে একটা দাতব্য উষধালয় স্থাপন করিয়া তত্রত্য লোকদিগের মহোপকার করিতেছেন।

## সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-->ঃ রামচন্দ্র বিভাবাগীশ

রামচন্দ্র বিভাবাগীশের রচিত আর একখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; ইহা—শিশুসেবধি: বর্ণমালা।\* ইহা তুই থণ্ডে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় থণ্ডটি (পৃ. ৫৬) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে; ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

শিশুসেবধি। / ২ সংখ্যা। / বালক শিক্ষার্থ পাঠ সংযুক্ত। / বর্ণমালা। / হিন্দুকালেকের অধ্যক মহাশর্ষিপের আদেশে / পাঠশালার ব্যবহারার্থে / সংগৃহীত। / হিন্দুকালেক / শ্রীক্রমেবাহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে / মুলাক্রিত হইল। / সন ১২৪৬। /

<sup>\* &#</sup>x27;শিশুনেবধি'তে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া নাই, কিন্তু ইংা যে রামচল্রেরই রচনা, তাহার প্রমাণ ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিকা-বিবরক সরকারী রিপোর্টে আছে। এই রিপোর্টে হিন্দুকলেজ-সংলয় 'পাঠশালা'র ব্যবহারার্থ সঞ্চলিত বাংলা প্রকের যে তালিকা আছে, তাহাতে প্রকাশ :—

Spelling Book in 2 Parts. Prepared by Ramchunder Bydabaugis, the Professor of the Pautsalah, for the use of the School. A revised edition ready for the Press.

দিতীয় খণ্ডের বিষয়-স্চি এইরপ:—চতুরক্ষর শব্দ, পঞ্চাক্ষর শব্দ, বড়ক্ষর শব্দ (পৃ. ১-১২)। তিথি ও পক্ষের নাম, নক্ষত্রের নাম, নব গ্রহের নাম, দাদশ রাশির নাম, কাল নিরপণ, দিক্ নিরপণ (পৃ. ১২-১৪)। বালকোপঘোগি—ব্যাকরণের সংগৃহীত কিয়দংশ (পৃ. ১৫-৩১)। জাতিমালা (৩২-৪৫)। ব্রান্ধণের বিভা সম্বন্ধি উপাধি, বিষয়ের উপাধি, বৈভার বিভা সম্বন্ধে উপাধি (পৃ. ৪৫-৪৬)। পাঠ—ইব্রিয় সংয্ম ও সভ্যকথন প্রয়োজন (পৃ. ৪৭-৫৬)।

আমরা পুস্তকের শেষোক্ত প্রস্তাব হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

যাহার দারা স্পর্শ জ্ঞান হয়, তাহার নাম দক্। 
শক্ষের উচ্চারণ করা যায়, তাহার নাম বাক্। 
শক্তের উচ্চারণ করা বায়, তাহার নাম বাক্। 
শক্তের স্থান 
শক্তের শেষোক্ত প্রস্তান 
শক্তের স্থান 
শক্তের স্থান 
শক্তের শেষাক্ত প্রস্তান 
শক্তের স্থান 
শক্তের স্থান 
শক্তের স্থান 
শক্তের স্থান 
শক্তির স্থান 
শক্তির স্থান 
শক্তের স্থান 
শক্তের শক্তির স্থান 
শক্তের স্থান 
শক্তির স্থান

অতঃপর কলিকাতা সুগ্রুক-সোসাইটির সম্পাদক ইরেট্স্ সাহেব রামচক্রের পুস্তকথানির ২য় থণ্ড সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, এই রিপোর্ট হইতে তাহারও অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি:—

...From pages 32 to 47 of the Second Spelling Book, the whole is occupied on the names belonging to the different castes, and is calculated to foster ideas which had better be left to fall into oblivion. The concluding chapter contains a few good remarks on subduing the passions, and speaking the truth; but in the commencement of it there are some statements which agree with Hindoo Philosophy better than with European; such for instance as at page 47, where it is said that the skin is the originator and communicator of all feeling, and again in the same page, that the organ by which we speak is a word.—General Report of the late General Committee of Public Instruction, for 1840-41 & 1841-42, App. No. VI, pp. xxxvi, xl.

উপরে উল্লিখিত বিবরণের সহিত 'শিশুদেবধি'র হবহ মিল আছে। স্থতরাং Spelling Book ও 'শিশুদেবধি' বে অভিন্ন, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

এই স্কল জ্ঞানেজিয় ও কর্ম্মেজিয় ও অস্তঃকরণকে এরপে নিয়োগ কবিতে যত্ন করা উচিত, যে যাহাতে আপনার বিদ্ন ও পরের অনিষ্ঠ না হইষা স্বীয় ও পরের অভীষ্ঠ জন্ম। ইন্দ্রিয় দমনের শক্তি স্বভাবত কেবল মনুষ্যতে আছে, পণ্ড প্রভৃতির তাদুশ শক্তি নাই, স্বতরাং তাহারা ইন্দ্রিপ্রপ্রকাতার দারা আপনার বিদ্ন ও পরের হানি পুন:২ করিতেছে, অতথব যে মহুষ্য ইন্সিয় শাসনের শক্তি থাকিতেও ইন্সিয়ের দমনে যত্ন না করে, সে আপনাকে পত্তর তুল্যতা প্রাপ্ত করায়, এবং নানা প্রকার হুর্গতি রাজ্বাবে তিরস্কার লোকগ্লানি শ্রীবগত ক্লেশ ও মনের অক্ষত্নতা প্রাপ্ত চয়, স্তবাং ধর্ম চিন্তনে অন্ধিকারী ও লোক-ষাত্রার উপদ্রব জনক সে ব্যক্তি হয়। বেমন অগ্নি ক্রীড়াতে (অর্থাৎ আত্তম বাজিতে) অপরাজিতা বৃক্ষ ও কদম্ব বৃক্ষ ইত্যাদির শাখা সকলের পরস্পর ষেরপ সম্বন্ধ, সেইরপ ইন্তিয়ে সকলের প্রস্পার সম্বন্ধ জানিবে, অর্থাং এক শাখার অগ্নি সর্ব্ব শাখাতে ব্যাপ্ত হইয়া ঐ অগ্নিক্রীড়ার বুক্ষকে সমূলে দগ্ধ করে, সেই রূপ এক ইন্দ্রিয়ের দোষ অন্তঃ ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত হুইয়া পুরুষের নাশের কারণ হয়, প্রত্যক্ষ হুইতেছে যে <u>ভা</u>বণে কোন সৌন্দর্য্য বার্তা শুনিয়া আসক্ত হইলে পশ্চাৎ দৃষ্টির লালসা হয়, দৃষ্টির লালসার অনম্ভরই স্পর্শের বাসনা জন্মে, তথন কর্মেন্দ্রিয় সকল অর্থাং হস্ত পাদাদি তাহাৰ অমুকৃল হয়, স্তবাং এই সকলের দোষে পুরুষ আক্রান্ত হইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ব্যক্তির কিন্তা বস্তুর সঙ্গের দাবা তাহার প্রাপ্তির কামনা জন্মে, সেই কামনার ভঙ্গ হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রোধ হইলে হিতাহিত বোধ থাকে না তথন অক্টের বধ আত্মহত্যা ইত্যাদি কুকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত পরিভ্রষ্ট হয়। অতএব সংসারি জাবকে রখী করিয়া, আর শরীরকে রথ ও বৃদ্ধিকে সার্থি করিয়া জান, মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ অব চালাইবার নিমিত্ত সার্থির হস্তস্থিত বজ্জু করিয়া জান, আর চক্ষু: প্রভৃতি ইন্দ্রিসকলকে অখু,

আর শব্দ স্পর্ণ রপ বস গন্ধ এই পাঁচ বিষয়কে ইন্দ্রিররণ অখেব পথ করিরা জ্ঞান করহ, শরীর ও ইন্দ্রির ও মনঃ এই সকল বিশিষ্ট যে জীব তাহাকে পণ্ডিতেরা ফলের ভোক্তা করিরা কহেন। যে বৃদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিররণ অখকে চালাইতে অপটু হর আর মনোরূপ বজ্জুকে আয়ন্ত করিতে না পারে তাহার ইন্দ্রিররূপ অখসকল বশে থাকে না, যেমনলোকিক সারথির অশিক্ষিত অখ সকল ছুইতা করে, কিন্তু যে বৃদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিররূপ অখকে চালাইতে পটু হর, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ন্ত করিতে পারে তাহার ইন্দ্রিররূপ অখ সকল বশে থাকে, যেমনলোকিক সারথির স্পশ্চিত অখ সকল বশে থাকে, কেন্দ্র বৃদ্ধিরূপ সারথি বাহার অপটু হর আর মনোরূপ রক্ত্র যাহার বশে না থাকে স্পতরাং সে সর্ববদাই ছন্দ্র্মান্বিত হর, এমৎ সারথির ছারা জীবরূপ রথী ধর্মপথ প্রাপ্ত হন না বরঞ্চ সংসাররূপ কইকে প্রাপ্ত হন। যে বৃদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ হয় আর মনোরূপ রক্ত্র যাহার বশে থাকে অত্ঞব সে সর্ববদাই সংকর্মান্বিত হয় এমৎরূপ সারথির ছারা জীবরূপ রথী সংপথ প্রাপ্ত হন যে পথকে প্রাপ্ত হয় এমৎরূপ সারথির ছারা জীবরূপ রথী সংপথ প্রাপ্ত হন যে পথকে প্রাপ্ত হয় এমৎরূপ সারথির ছারা জীবরূপ রথী সংপথ প্রাপ্ত হন যে পথকে প্রাপ্ত হয় এমৎরূপ সারথির ছারা জীবরূপ রথী সংপথ প্রাপ্ত হন যে পথকে প্রাপ্ত হয় না।

যগুপি ইন্দ্রির দমনে যতুবান পুরুবের অজ্ঞানত অথবা মোচপ্রযুক্ত কদাচিং খলন হয়, তবে তাহার শান্তির নিমিত্ত মনস্তাপপূর্বক দৃঢ় যতু করিবেন যে পুনরার সেরপ কর্ম তাঁহা হইতে না হয়। (পু. ৪৮-৫১)

## সাহিত্য-সাধক-চরিভমালা—১১: ভারাশঙ্কর ভর্করত্ন

ভারাশঙ্করের আর একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, নীলমণি বসাক-সংগৃহীত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ১ম ভাগে মৃদ্রিত "হিন্দু ধর্ম" অধ্যায়টি তারাশঙ্করের লিখিত। নীলমণি বসাক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

···প্রথম থণ্ডে ধর্ম বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিত হইল, ভাহা কাদম্বী-লেখক পণ্ডিত্বর শ্রীমুক্ত ভারাশক্ষর ভাররত্ব মহাশর লিখিরা দিরাছেন. · · ।

## সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা----২ ৭

# নীলমণি বসাক হরচন্ত্র ঘোষ

# নীলমণি বসাক হরচন্দ্র যোষ

# बीवष्णसनाथ वत्नाभागाः



বঙ্গীয়–সাহিত্য–পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রকাশক প্রীরামকমল সিংহ বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আবাঢ় ১৩৫০ মূল্য চারি আনা

মূজাকর—-জীসৌরীজ্ঞনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাড†
২°২—১•1৭১১৪৩

# नोलगणि रजाक

36.4 5-3F68

কিম-পূর্ব যুগের বাংলা গভ-সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া আমরা সাধারণত: ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম করি। সে সময় আরও অনেক কতী লেথক বাংলা গভ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্বরণীয় হওয়া উচিত। ইহাদের মধ্যে নীলমণি বসাকের গভ এখনও পুরাতন হয় নাই। তাঁহার রচনা সরল, স্থললিত ও স্থমাজিত। হরপ্রসাদ শান্ত্রী তাঁহার "বালালার সাহিত্য" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

পরিবর্তনসময়ের আর একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক; ইহার পুস্তকাবলী অভাপি লোকে পাঠ করির। থাকে, ইনি সরল গজের জন্মদাতা; যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গভ লিখিয়। খাঁটি বালালায় কভদ্ব ভাব-প্রকাশক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার নবনারী আজিও বালালি জীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ।—'বঙ্গদর্শন', ফাল্কন ১২৮৭, পৃ. ৪৯৮।

## বাল্য ও ছাত্রজীবন

অন্তুমান ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তন্তুবায়-কুলে নীলমণি বসাক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজচন্দ্র বসাক। সে যুগে কলিকাতার শেঠ-বসাকেরা যথেষ্ট সম্পন্ন ছিলেন। নীলমণিকে কিন্তু বাল্যে ও কৈশোরে দারিদ্রোর মধ্যে কাটাইতে হয়। তাঁহাদের বাড়ী ছিল—রামবাগান উমেশ দত্তের লেনে। সেই বাড়ী পিতার দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। পরে তিনি তাঁহাদের পাথ্রিয়াঘাটা স্ত্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া যান এবং সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। রাজচন্দ্রের ছই পুত্র—নীলমণি ও কমলাকান্ত। কথিত আছে, বালক নীলমণি ডেবিড হেয়ারের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহা হইতে অন্থমান হয়, নীলমণি পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন।

## ঢাকুরী-জীবন

হেয়ারের চেষ্টায় নীলমণি হুগলী কোটে অল্প বেতনের কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিনি নিজের, কর্মদক্ষতা এবং প্রতিভাবলে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়া গেজেটেড অফিসর হইয়াছিলেন। চাকুরী ব্যপদেশে তিনি বহু দিন যাবং রাজশাহীতে অবস্থান করেন। \* রাজশাহী হইতে তিনি বর্দ্ধমানে বদলি হন। বর্দ্ধমানে নীলমণি কমিশনরের পার্সক্রাল অ্যাসিষ্টেণ্ট ছিলেন। গিরিশচক্র বিভারত্বে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হরিশ্চক্র কবিরত্ব-লিখিত গিরিশচক্র বিভারত্বের জীবনচরিতে পাই:—

যৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিরা বেলওরে বর্দ্ধমান পর্যান্ত খোলা হয়, তৎকালে একদিন পিতৃদেব আমাকে ও আমার মধ্যম সহোদরকে সঙ্গে লইয়া

নীলমণি বদাকের পৌত্র শ্রীনলিনাক্ষ বদাকের নিকট হইতে আমরা এই জীবনীর
 উপকরণ সংগ্রহে দাহাব্য পাইরাছি।

বর্দ্ধমান দেখিতে যান। তথার বাইরা তাঁহার প্রমাত্মীর বন্ধু নীলমণি
বসাক মহাশরের বাটাতে গিরা উপস্থিত হন। নীলমণি বাবু তথন
কালেক্টর সাহেবের হেডক্লার্ক ছিলেন। তাঁহার বাড়ীটা রাণীসাররের ধারে
ছিল। তিনি পিতৃদেবকে পাইরা এডদ্র আনন্দিত হন, বে, তাহা তিনি
প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইরা সহরের
সর্ব্বিত্র দেখাইরা বেড়াইলেন।—হরিশ্চক্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্র: '৺গিরিশচক্রবিতারত্বের ক্লাবন-চরিত', পৃ. ৪৭।

## মৃত্যু

বৰ্দ্ধমানের চাকুরী, হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্বেই অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া, ৬ আগষ্ট ১৮৬৪ তারিখে নীলমণি বসাক লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আন্থমানিক ৫৬ বংসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে পরবর্ত্তী ১৩ই আগস্ট (শনিবার) কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' (The Indian Field) যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

We regret to have to record the death of Baboo Nilmoney Bysack, Assistant to the Commissioner of Burdwan, which melancholy event took place on the night of Saturday last.... He published several works, among which the Nobonaree ranks as his best performance....It has been accepted as a standard work, in fact the best of its kind and will hand down the author's name to posterity. Baboo Nilmoney's translation of the Persian tales and the first volume of the Arabian Nights evince great graphic power. His History of India is the most elaborate and original of any that has yet appeared on the subject....

## রচনাবলী

নীলমণি বসাক যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রকাশকাল ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ তাহাদের একটি তালিকা দিলাম :—

## ১। পারস্ত ইতিহাস। (পছ) ইং ১৮৩৪।

এই গ্রন্থ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১ আগস্ট ১৮৩৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্তে প্রকাশ :—

পারস্থা ইতিহাস।—শ্রীষ্ত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার ও শ্রীষ্ত নীলমণি বসাককর্তৃ ক পারস্থা ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্গরেজীহইতে বঙ্গ ভাষার পাছদেশ ভাষাস্তবিত জ্ঞানাব্যেশ যন্ত্রে মূদ্রান্ধিত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদন্ত হইয়াছে।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ পুন্মু প্রিত হয়। ইহার "ভূমিকা" হইতে নিমাংশ উদ্ধৃত হইল:—

মক্লিস নামক পারস দেশীয় একজন অভিমাল্য জ্ঞানি ফকীর ঘারা এই গ্রন্থ রচিত হয় তিনি প্রথমত: সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষায় রচিত কতিপয় রহশ্য কবিভার পারস্থ ভাষায় অমুবাদ করিয়া এক পুস্তক করেন, পরে এ পুস্তক স্বকৃত জানাইবার নিমিত্ত "হাজার এক রোল্ক" নাম দিরা উক্ত অমুবাদের রূপান্তর করত ইতিহাসের ল্লায় করিয়া লিখিলেন সেইতিহাসের তাৎপর্য এই, যে এক রাজকল্পা পুরুষমাত্রকে বিশাসঘাতক বোধে হেয়জ্ঞান করিয়া আপন উবাহে নিতান্ত অসম্মতা ইইয়াছিলেন, একারণ তাঁহার এ কুমতির উপশম হইয়া যাহাতে পুরুষের প্রতি বিশাস ক্রেম এতদর্থে প্রত্যেক প্রস্তাবে বিশ্বন্ত ও স্থানীল পুরুষের স্থানিতা ও স্ক্রনতার উত্তম উপমা প্রদর্শিত হইয়াছে বিশ্বত তারত ইতিহাসের অভিপ্রায়ই এই, তথাপি বিজ্ঞ গ্রন্থকার মহাশয় নানা অলক্ষারে তাহাকে

এমত্ ভ্ষিত কৰিবাছেন এবং ঘটনার এমত্ পার্থক্য রাখিবাছেন বে সকল গল্পই নৃতন ও বিলক্ষণ মনোরঞ্জক বোধ হয়।···

এই গ্রন্থ ক্রমে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষার ভাষান্তর হইরা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইরাছে ও তত্তদেশীর বসজ বিজ্ঞগণেরা বসদারক ও মনোরঞ্জক রূপে গুরুতর সমাদর করিয়াছেন, অতএব আমরা স্বদেশীর অর্থাৎ বঙ্গীর সাধুভাষার প্রজ্ঞাপ ঐ গ্রন্থের অঞ্বাদ করিলাম, · · ।

বছ দিবস হইল এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ শ্রীযুত গৌরিশঙ্কর ভর্কবাগীশভট্টাচার্য্য কর্তৃ ক শোধিত হইয়াছিল এইক্ষণে শ্রীযুত হরিনারায়ণ গোস্থামি মহাশয় কর্তৃক পুনর্কার বিবেচিত ও সংশোধিত হইল।

√২। আরব্য উপভাস। প্রথম খণ্ড। ১২৫৬ সাল। পৃ.১৬৬। দিতীয় খণ্ড। ১২৫৭ সাল। পৃ.১৭০। তৃতীয় খণ্ড।\* ১২৫৭ সাল।

আরব্য উপস্থান। প্রথম থণ্ড ইংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে বাসলা ভাষার প্রীযুক্ত নীলমণি বস্যাক কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া কলিকাতার কল্টোলার হিন্দুহান যম্মে মুডাঙ্কিত হইল। ১২৫৬

গ্রন্থের "ভূমিকা" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

বে কোন প্রকার পুস্তক হউক, সময় বিশেষে মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে অবশ্য তন্ধারা কোন সত্পদেশ ও আমোদ প্রাপ্ত হওরা যাইতে পারে তল্পিমত লিপিজ্ঞ সহাদর মানবগণের পক্ষে যদিও পুস্তক মাত্রই উপাদের হয় তথাপি ইহা বিবেচনাসিদ্ধ বটে যে যে স্থলে অল্প-সংখ্যক

 <sup>&#</sup>x27;আরব্য উপস্থাসে'র তৃতীয় থগুট অতীব ছম্প্রাপা; কলিকাতা ইন্পিরিয়াল
 লাইব্রেরিতে উহার এক থগু আছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্যের প্রথম তারে তিন থগু 'আরব্য
 উপস্থাস' "পূন: সংশোধিত এবং তাহাতে আর আর করেক উৎকৃষ্ট রল্প সংযোজিত
 করিরা" একত্রে প্রকাশিত হইরাছিল।

ব্যক্তি পুস্তক পাঠে অমুবাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন তথায় আদে মনোরম্য পুস্তকেরই বাহুল্য হওয়া উচিত। অধিকন্ত অধিক বয়স্ক জনগণ শিশুদের ক্রায় শাসন অথবা তাড়নাদি বাবা পুস্তক পাঠে বাধ্য হইতে পারেন না স্মৃতবাং তাঁহাদিগকে পুস্তক পাঠের বসজ্ঞ করিতে হইকে চিত্তরপ্রক গ্রন্থেরই বৃদ্ধি করা আবশ্যক বোধ হয়। পরস্ক এই বঙ্গভূমিতে এতাবংকাল পর্যন্ত বাঙ্গলা সাধুভাবায় কতিপত্র প্রথম শিক্ষার পুস্তক ব্যতীত চিত্ততোষক স্মললিত অধিক গ্রন্থ বিরচিত অথবা অমুবাদিত হয় নাই। অতএব আরেবিয়ান নাইট্স নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মনোহর উপস্থাস সকল বঙ্গীয় স্মকোমল ভাষায় অমুবাদ করিয়া তাহার প্রথম থণ্ড মুদ্রান্ধিতানস্তর প্রকাশ করা গেল।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম থগু 'আরব্য উপত্যাস' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

াতি মছলদের উপর হইতে একটা আলোক আসিতেছিল তাহা দেখিরা আমি বড়ই আন্চর্যান্তিত হইলাম, এবং ঐ আলোক কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্ম সিংহাসনের উপর উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে ময়ুরের ডিফের ন্তায় একথানা হীরা তথার রহিয়াছে, তাহা অতি নির্মল এবং এমত উজ্জ্বল যে দিবসে তাহার প্রতি দৃষ্টি করা বার না। এই সকল দৃষ্ট করণানস্তর অন্তুং ঘরে প্রবেশ করিলাম তাহাতে যে সকল আশ্চর্যাং সামগ্রী দেখিলাম তাহাতে প্রায় আত্মবিশ্মত হইয়া জাহাজ ও ভগ্নীদিগকে ভূলিয়া থাকিলাম, ক্রমে বখন বাত্রি হইল তথন মনে পড়িল যে জাহাজে য়াইতে হইবেক কিছু বাহির হইবার পথ অবেষণ করিয়া না পাইয়া যে ঘরে সিংহাসন ছিল ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঘরে আসিয়া পড়িলাম, তথন কি করি, বিবেচনা করিলাম অন্ত এই থানে শয়ন করিয়া থাকি, কল্য জাহাজে যাইব । এই ভাবিয়া স্বর্ণিসিংহাসনে শয়ন করিয়া থাকি, কল্য জাহাজে যাইব ।

নিজা হইল না, প্রায় অর্দ্ধ রাত্রির সময় বোধ হইল যেন কোন মহ্বয় কোরাণ পাঠ করিতেছে ভাহাতে আহ্লাদিত হইয়। সিংহাসন ইইডেউঠিয়। একটা আলোক হস্তে করিয়। ঐ শব্দ লক্ষ্যে গমন করিলাম, পরে যে ঘরে কোরাণ পাঠ হইতেছিল ভাহার ঘারে আসিয়। আলোক অস্তরে রাখিয়া অর্দ্ধন্তক ঘার দিয়া দেখিলাম যে এক রপবান যুবা পুরুষ একখান গালিচার উপর বসিয়া ভক্তি পূর্বক ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে, ইয়। দেখিয়। আমার বড় আশ্চর্যা বোধ হইল কেন না যে স্থানে সকল মহ্বয় পাবাণ দেহ প্রাপ্ত সে স্থানে জীবং মহ্বয় থাকা অসম্ভব, স্কুতরাং মনে করিলাম ইয়াতে কোন চমৎকার আছে। এই ভাবিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চ স্বরে পরমেশ্বরের এইরূপ স্তব করিলাম যে হে পরমেশ্বর ভোমার কুপাতে আমরা নির্বিত্বে পৌছিয়াছি এবং যে পর্যন্ত রক্ষা কর। (পৃ-১০৮)

## ७। नवनाती। हेर १४६२। १ पु. २३४।

, নবনারী। অর্থাৎ নর নারীর জীবন চরিত শ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। শকালা: ১৭৭৪।

এই গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার "ভূমিকা"য় লিথিয়াছেন :—

ভিন্ন দেশীর অনেকে মনে করিয়া থাকেন এতদেশে বিভাবতী বা গুণবতী নারী ছিলেন না। এ কথা নিতান্ত অমূলক। পূর্বকালে এতদেশে অনেক বিভাবতী ও গুণশালিনী কামিনী ছিলেন; বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে ইহা প্রকাশ আছে। এবং একালেও গুণবতী নারীর অভাব নাই। কিন্তু এতদেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা না থাকাতে তাদৃশ স্ত্রীদিগের গুণ ও যশং বিশেষ রূপে সর্বত্ত বিদিত হইতে পারে নাই। এই ন্যুনতা পরিহার বাসনায়, এবং বালিকারা সদ্গুণ বিশিষ্ঠা স্ত্রীদিগের উত্তম উত্তম চরিত্র দর্শন করিলে পবিত্র পথ অবলম্বন করিবেক এই অভিপ্রারে, অশেষ প্রকার অমুসদ্ধান ও নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন পূর্বক প্রাচীন ও আধুনিক নয় নারীর চরিত্র লিখিত হইল।

'নবনারী'তে এই নয়টি নারীচরিত্রের কথা আছে:—সীতা, সাবিত্রী, শকুস্তলা, দময়ন্তা, প্রোপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যা বাঈ, রাণী ভবানী।

'নবনারী' বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। তিন বৎসর যাইতে-না-ষাইতেই প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হইয়া যায়। "ষেহেতু ভদ্রলোক মাজ্রেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং হিন্দুকালেজ প্রভৃতি কলিকাতান্থ ও অন্যান্ত দেশস্থ অনেক বিন্তালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই নবনারী অনেক নারী পাঠ করেন,…।"

গ্রন্থকার পুত্তকথানি "পুনর্কার সংশোধিত করিয়া" ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। "দ্বিতীয় বারের ভূমিকা"য় প্রকাশ:—

নবনারী প্রথম মুজাঙ্কন কাঁলে, পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচক্র বিভাগাগর
মহাশর নানাবিধ কর্মে আবৃত থাকিয়াও অন্প্রহপূর্বক অনেক শ্রমে ও
ষত্নে এই পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। এ জন্ম আমার বিশেষ
উপকার দর্শিয়াছে। প্রথমবারের ভূমিকা লিখিবার কালে এই বিষয়টী
লিখিতে বড় ক্রটি হইয়াছিল।

বচনার নিদর্শন-ম্বরূপ 'নবনারী' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল:—

রাজা রামকান্তের লোকান্তর গমনের পর রাণী তবানী সম্দার ঐশব্য আপন হল্তে পাইয়া দানাদি ও পুণ্য কর্ম বিষয়ে পূর্বাপেকায় মৃক্তহন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল কীর্ত্তির জ্ঞা তাঁহার নাম চিরম্মরণীয় হইয়াছে তথন পর্যান্তও তাহা করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার এক ক্ঞা বর্তমান ছিলেন, তাহার গর্ভে যদি সন্তান উৎপত্তি হয় তবে তাহাকে তাবৎ ঐবাধ্য ও ভূম্যাদির উত্তরাধিকারী করিবেন।
এবং তাঁহার ইহাও বাঞ্চা ছিল কল্পার বিবাহ দিয়া গঙ্গাবাসিনী হইবেন।
এই অভিপ্রারে বঘুনাথ লাহিডি নামক থাজুরা-নিবাসী এক সংকুলোস্তব রাহ্মণকুমারকে কল্পা দান করিয়া তাঁহাকে তাবৎ বিবরের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগ্য রাহ্মণকুমার বিবাহের অল্প দিবস পরে পরলোক গমন করিলেন। তাহাতে আপনি অতুল ঐবাধ্য ভোগে বঞ্চিত্ত হইলেন এবং রান্ধনন্দিনীকেও চিরত্থবিনী করিলেন। রাণী ভবানী জামাতার মরণে অত্যন্ত মনস্তাপ পাইরাছিলেন এবং দান ধ্যানে সদা হথে থাকিয়াও ত্হিভার পতিহীনত্ব যন্ত্রণার জল্প সতত ত্থিতা থাকিতেন।

কথিত আছে রাজকন্তা তারা অতি রূপবতী ছিলেন। তাঁহার রূপের গোঁরব এমত ছিল যে মূরশিদাবাদের নবাব ও তৎপারিবদগণ তদভিলাবী হইরা তাঁহাকে হরণার্থ অনেক সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মাতার অরে প্রতিপালিত রাবভীয় কৌপীনধারী মহাস্তগণ তাহাতে কুপিত হইরা এক হস্তে ঢাল ও এক হস্তে করবাল লইরা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইরাছিল; সেই জন্ম তাঁহাকে হরণ করিতে পারে নাই। তাহার পর অর্থি রাণী ভবানী তাঁহাকে সর্বাদা সাবধানে রাখিতেন, স্থানাস্ত্রেরে যাইতে দিতেন না। তৎকালে যবন রাজাদিগের এই সকল দৌরাম্ম্যের জন্ম বিশিষ্ট লোকের কন্তা ও পুত্রবধ্রা কথন গৃহের বাহির হইতে পারিতেন না।

প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড 'নবনারী' কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে ৷

## ৪। বৃত্তিশ সিংহাসন। ইং ১৮৫৪। পু. ২০৯।

বিত্রণ সিংহাসন অর্থাৎ রাজা বিক্রমাদিত্যের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র। হিলাপুত্তক হুইতে শ্রীনীলমণি বসাক কর্তুক বলভাবার অমুবাদিত। কলিকাতা হুচাক্ল বজে শ্রীলালটাদ বিশাস ও শ্রীলিরিশচন্ত্র বিভারত দারা বাহির মূজাপুর, নং ১৩, ভবনে মুজাছিত। সন ১২৩১। ইং ১৮৫৪ সাল।

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন"টি এইরূপ:---

বিজ্ঞশ সিংহাসন পুস্তক প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতে বচিত হয়, তৎপরে বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষাতে ক্রমশ: প্রকাশ হয়। বাঙ্গালা ভাষাতে যে বজ্ঞিশ সিংহাসন পুস্তক দেখা যায়, তাহা পতে রচিত, এবং বিশিষ্ট সমাজে সমাদরণীয় নহে, তাহাও এক্ষণে প্রায় ছম্প্রাপ্য হইয়াছে। হিন্দী ভাষাতে যে পুস্তক আছে তাহা যদিও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই, কিছ সর্কোৎকৃষ্টরূপে গণনীয়, এবং তাহাতে রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া ন্যায়। অতএব ঐ হিন্দী পুস্তক হইতে সরল বঙ্গভাষায় অমুবাদিত হইয়া এই বজ্ঞিশ সিংহাসন পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্য দেবতুল্য মন্থ্য ছিলেন। এতদ্দেশীর লোক সকলকে তাঁহার সদ্গুণবৃত্তান্ত, শ্রবণে সাতিশর সমৃৎস্ক দেখা যার। এই বিভ্রশ সিংহাসন পাঠ করিলে, বোধ করি, তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের পক্ষে এই পুন্তক অনেক বিষয়ে উপকারজনক হইবেক। এই পুন্তক প্রচার বারা যদি আমার এই আকাজ্জা সম্পূর্ণা ও সফলা হয়, তাহা হইলে এতৎসঙ্কলনের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই পুন্তক, শ্রীযুত্ত গিরিশচন্দ্র বিভারত্ব মহাশয় কর্ত্ত্ক সংশোধিত হইল। সন ১২৬১ সাল ২৯ এ, ভাত্র।

#### রচনার নিদর্শন :---

উচ্ছয়িনী নগরে ভোজ নামে অতুল ঐশব্যশালী অভ্যন্ত পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। পরমেশর তাঁহাকে এমত রূপ লাবণ্য সম্পন্ন ও কান্তিপুঞ্জ প্রিপূর্ণ ক্রিয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ণচক্রও আপনাকে

হীনকান্তি বিবেচনা করিয়া লচ্জিত হইতেন। ভোজরাজ অভিশয় বিশান্ ও বৃদ্ধিমান্ ছিলেন এবং এমত প্রতাপান্থিত ছিলেন যে তাঁহার রাজ্যে ব্যাঘ্র ও ছাগ এক ঘাটে ব্রুল পান করিত। তাঁহার অধিকারে ষথার্থ সন্ধিচার ও জায়াচার ছিল, তাহাতে কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। এই নিমিত্তই রাজধানী এমত জনাকীর্ণ ছিল যে ভিলাৰ্দ্ধ মাত্ৰ স্থান শৃক্ত ছিল না, তাবং নগৰ অতি অপূৰ্ব্ব অট্টালিকাতে স্থাোভিত ছিল। পথ ঘাট সকল এমত সুন্দর ও সুশুখলাবদ্ধ ছিল ষে ঐ নগরকে পাশার ছক বলিয়া ব্যাখ্যা করা ঘাইতে পারে। এবং সমস্ত বাজপথের প্রাস্তে জলপ্রণালী থাকাতে প্রজাগণের জলকর মাত্র ছিল না। প্রজারা সকলে ঐ বাজধানীতে নানা প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিত, তাহাদের পণ্যবীথিকা সকল সকল সময়েই নানা জাতীয় দ্রব্যে স্থােভিত থাকিত এবং সকল প্রজারই গৃহ ধন ধাল্তে পরিপূর্ণ ছিল, কাহার কিছুমাত্র হু:খ ও হুরবস্থা ছিল না, অতএব নগবের কোন স্থানে নৃত্য, কোন স্থানে সংগীত, কোন স্থানে ধর্মশান্ত্রের আলোচনা কোন স্থানে দেবার্চনা দিবারাত্রই হইত। ভোক্তরাজের সভাতে বহুসন্খ্যক মহা মহা পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। রাজা তাঁহাদের বিধানামুসারে রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। ( পু. ১-২ )

'বিত্রিশ সিংহাসনে'র প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরিতে আছে।

## ে। রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম, ১ম খণ্ড। ইং ১৮৫৫। পু. ১১৭।

রাজবদম্পর্কীর নিয়ম। / অর্থাং / রাজস্ব দম্পর্কীর কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিন্ত / রেবিনিউ বোর্ড স্থাপন অবধি বে সকল নিয়ম হইরাছে / তাহার খোলাসা। / ঞ্রী নীলম্বনি বসাক / কর্ম্মক / ইংরাজী হইতে অমুবাধিত। / প্রথম খণ্ড। / কলিকাতা ফুচারু বন্ধে / ঞ্রীলালটাদ বিখাস এণ্ড কোম্পানি ছারা, বাহির মুজাপুর, নং ১৩ / ভবনে, মুদ্রিত। / শকালাঃ ১৭৭৭। সন ১২৬২। ইং ১৮৫৫ সাল। এই পুতক / কলিকাতা স্থচাক্ত বন্ধে, প্রভাকর বন্ধে, এবং তব্বেধিনী সভার, ও গুণ্ড / বাদর্গ ও রোজারিও কোম্পানির পুতকালয়ে, বিক্রম হয়।

এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "ভূমিকা"তে বলা হইয়াছে:—

বাঙ্গালা ভাষাতে রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম অর্থাৎ রেবিনিউ বার্ডের সর্কুলর অর্ডর, তর্জমা না থাকাতে তংসম্পর্কীয় কর্ম সম্পাদনে অনেক ক্রেশ হইরা থাকে। অনেকে ইচ্ছা করিরা ছিলেন এ সকল সর্কুলের অর্ডর বঙ্গভাষাতে অমুবাদ করিবেন, কিন্তু পুস্তক বাছল্য দেখিয়া তাহাতে প্রস্তুত্ত হন নাই, কেহবা প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রম ও ব্যয় বাছল্য প্রযুক্ত তাহাতে বিরত্ত হইয়াছেন। ফলতঃ এই সকল সর্কুলের অর্ডর অনুবাদ করা সামাক্ত শ্রমের কর্ম ছিল না। কিন্তু বোর্ডের সম্প্রতিকার সেক্রেটরী শ্রীয়ত গ্রোট্ সাহেব এ বিষয় বড় সহজ করিয়াছেন, অর্থাৎ বোর্ড স্থাপন অর্থা একাল পর্যান্ত যত সর্কুলের প্রকাশ হইয়াছে তাহা রদ বদল করিয়া, এক এক বিষয়ের সকল নিয়ম একত্রে শ্রেণীমত্ত প্রকাশ করিতেছেন। ইহা আমলা, জমীদার, উকীল ও মোক্তার শ্রেণীমত প্রকাশ করিতেছেন। ইহা আমলা, জমীদার, উকীল ও মোক্তার শ্রেণী বার্ড হইতে যেমনং প্রকাশ হইবে তাহা বঙ্গভাষাতে অমুবাদ করিয়া ন্যুনাধিক এক শত পূর্চার এক এক থক্ত পুস্তক প্রকাশ করা যাইবেক। সম্প্রতি প্রথম থক্ত প্রকাশ হইল।

এই পুস্তক অধিক উপকারী হয় এজন্ম, রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম সম্বন্ধীয় যে২ আইন ও সদর দেওয়ানীর সর্ক্যুলর বা আইনের অর্থ আছে তাহাও উদ্ধার করিয়া এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। ইতি সন ১২৬২ সাল। শ্রী নীলমণি বসাক।

কিরপ স্থললিত গভে তিনি অহুবাদ করিতে পারিতেন, নিমোদ্ধত

অংশ পাঠে তাহা বুঝা যাইবে :—

#### কিপ্ৰকার কাগজ ব্যবহার করা কর্তব্য।

২৪। কর্ম নির্কাহের নিমিত্ত একই প্রকার এবং একই পরিমাণের কাগজ ব্যবহার করা উচিত। অতএব বাহাকে ছোট ফুলস্কেশ বলাবার অক্স কাগজ অপেক্ষা সেই কাগজ এই কর্মের উপযুক্ত। কেননা তাহা লাড়াচাড়ার পক্ষে স্থবিধা, এবং পরিপাটিরপে ভাঁজ করিয়া রাধাবার, আর এ সকল ভাঁজ করা কাগজের বাণ্ডিল বাঁচিলে কেবল বে এক
রক্ম হয় এমত নতে, তাহার নীচেও উপরে সেই পরিমাণের পাতলা
তক্তা দিয়া ফিতার বারায় বান্ধিরা রাধিতে পারাবায়।

২৫। এই ফুলস্কেপ কাগজে ক্বকারী লিখিতে হইবে। বদি এই কাগজ কিখা ইহার তুল্য অথচ স্থান্য কাগজ নিকটে পাওয়া যার, ভাল, নতুবা শ্রীরামপুরের যয়ে প্রস্তুত কাগজের জন্ম ষ্টেসনরী আপিসেপত্র লিখিবেন। উক্ত হানে ফুলস্কেপ আড়ার বে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা শক্ত এবং সকল কর্মের উপযুক্ত, এবং তাহাতে পোকা ধরিতে পারে না। এবং যে স্থলে হরিতাল দেওয়া কাগজ জেলখানাতে প্রস্তুত হয় সেই স্থানে তাহাতে জ্বানবন্দি প্রভৃতি আর আর লেখা পড়া চলিবেক।

এই নিষম প্রস্তাকালে গ্রব্মেণ্টের ১৮৫৪ সালের ২৭ আপ্রেল তারিথের ছকুম পাওরা বায়, তাহাতে লেখে বেসকল কাগজপত্র চির কাল থাকিবে তাহা উপযুক্ত মতে প্রস্তাকরা কাগজ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কাগজে কথনই লেখা যাইবে না। (পৃ.৮-১)

'রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম' পুস্তকথানি অতীব হুম্পাপ্য। ইহার এক খণ্ড রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

### ৬। পারস্থ উপস্থাস। ইং ১৮৫৬।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেথক লিখিয়াছেন :—

এই সকল উপতাস "পারতা ইতিহাস" সংজ্ঞার পূর্বে প্রজ্ঞান্ত প্রকাশিত হইরাছিল। এবং যদিও ভাহাতে পাঠকগণের অনাদর দেখা ষায় নাই, কিন্তু এইপ্রকার উপক্যাস গল্পেই ভাল হয়। বিশেষত: এই কণে পছের পদ্ধতি উঠিয়া যাইতেছে এবং গল্পের অধিক গৌরব দৃষ্ট হইতেছে। অভএব তাহা গল্পে প্রকাশ করিলাম।…১লা আবাঢ়। সন ১২৬৩।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'পারশু উপগ্রাস' হইতে কিঞ্চিং উদ্ধৃত করিতেছি:—

পূর্বকালে কাশ্মীর নগরে তওঙ্গরন্ধবী নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পূত্র ও এক কলা ছিল। পুত্রের নাম ফথরন্নাজ; তিনি সর্বর শান্তে স্থপণ্ডিত এবং সমরবিশারদ ছিলেন। রাজকল্পার নাম ফরোথনাজ; তিনি এমত রূপবতী ছিলেন যে, তাঁহার রূপ-লাবণ্য-দর্শনমাত্র পূর্বের মন একবারে বিমোহিত হইত, তাহাতে কেহ যাবজ্জীবন ক্ষিপ্তপ্রায় হইত, কেহ বা শ্বরবোগে ক্রমশঃ জীর্ণকলেবর হইয়া যমপুরী দর্শন করিত।

এই রাজকন্তা মধ্যে মধ্যে মৃগয়ার্থ বনে গমন করিতেন; তৎকালে পীতিচিছে অংশাভিত খেত অখে আরুটা হইরা মুথাবরণ মৃক্ত করিরা রাথিতেন, এবং কৃষ্ণবর্ণা অখারটা এক শত সহচরী তাঁহাকে পরিবৃত্ত করিরা যাইত। এই সকল সন্ধিনী নবীনবয়্বরা ও পরম অক্ষরী এবং নানা বেশ ভ্রায় ভ্রিতা। যেমন নক্ষরমশুলের মধ্যে চক্রের শোভা হয়, স্থীমগুলের মধ্যে রাজত্হিতা সেইরপ অংশাভিতা হইয়া যাইতেন। সকল লোকই তাঁহাকে দেখিতে ব্যগ্র হইত। বিশেষতঃ তাঁহার রূপের এমত যশোবৃদ্ধি হইয়াছিল য়ে, মৃগয়া-গমন-কালে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্তা পথিমধ্যে লোকারণ্য হইত। তাহারা তাঁহার লাবণ্য-দর্শনে নানা-প্রকার প্রশংসা করিয়া ম্বোচিত মনের আনন্দ প্রকাশ করিত, এবং সকলে নিকটে যাইবার জন্তা ব্যগ্র হইত, তাহাতে অশ্বারোহী থজাধারী নপ্শেক রক্ষকগণ জনতা-নিবারণ-ছলে কাহাকে অল্রাঘাত ও কাহাকেও

সংহার করিত। দর্শক্রণ ইহাতেও ভীত না হইরা সেইরণ ক্ষনতা করিরা থাকিত, এবং তাহাদের ব্যগ্রতা দেখিরা এমত বোধ হইত যেন রাজক্লার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করে ইহাই তাহাদের বাসনা। (পৃ. ১-২)

'পারস্থ উপত্যাস' সমালোচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬) লিখিয়াছিলেন :—

পাতৃরিয়াঘাটা নিবাসি বছগুণসম্পন্ন এীযুত বাবু নীলমণি বশাথ মহাশরের অনুবাদিত পারতা উপতাস নামক পুস্তক বহু দিবস হইল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি এ পুস্তক প্রথমত: তিনি কবিতাছন্দে অনুবাদ করেন, এইক্ষণে তাহা গছে প্রকটন করিয়াছেন, ইদানিস্তন প্রকাশিত প্রায় তাবং পুস্তকেই এক এক বিষয়ে এক এক দোষ দৃষ্ট হয়, কোন পুস্তকই সর্ব্ব বিধায়ে উৎকুষ্ট দৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু বাবু নীলমণি বশাথ মহাশয় আরব্য উপাখ্যান, নবনারী, বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি যে যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন তত্তাবভাই অতি স্থমিষ্ট কোমল স্থসাধু বঙ্গ-ভাষায় লিখিত হওয়াতে পরম আদরণীয় হইয়াছে, বিশেষতঃ পারস্ত উপন্যাস অতি স্থমিষ্ঠ হইয়াছে. তাহা পাঠকালে চিত্ত আৰ্দ্ৰ হইতে থাকে. অস্তঃকরণে সকল প্রকার রসের সঞ্চার হইয়া থাকে, এই পুস্তক আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেরই পাঠ করা আবশ্বক, তাহাতে আধুনিক কতিপয় লেখকদিগের নায় স্বকপোলকল্লিত কোন উৎকট শব্দ লিখিত नारे. रे:वाको रुटेए अञ्चवािष्ठ रुटेशाल वर्षे. किन्न अञ्चवािक महानम् हैश्त्राकी भक्ति चरुक्त कान भंक है निर्माण करतन नाहे, यथार्थ वाकाला লেখার ভঙ্গিক্রমেই লিথিয়াছেন, স্মতরাং তাহা সর্ব্ব সাধারণ জনগণের পাঠোপযোগী হইরাছে, আমরা পারশ্র উপক্রাস পাঠে পরম পুলকিত হইয়াছি এবং এক একটি গল্প ছই তিন বাব পাঠ কবিয়াছি...।

৭। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১ম—৩য় ভাগ। ইং ১৮৫৭-৫৮। প্রথম ভাগ। হিন্দু সাম্রাজ্য কাল। ইং ১৮৫৭। পৃ. ১৬২ বিতীয় ভাগ। ম্নলমানদিনের রাজ্য। ইং ১৮৫৭। পৃ. ১৫৬ ভূতীয় ভাগ। মোলল রাজাদিনের রাজ্যকাল। ইং ১৮৫৮। পৃ. ২৫৮

• ইহার প্রথম ভাগের আখ্যাপত্র এইরপ:--

ভারতবর্ষের ইতিহাস। অতি প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত। প্রীনীলমণি বসাক কর্ত্তক সংগৃহীত। প্রথম ভাগ। হিন্দু সাম্রাজ্য কাল। কলিকাতা বাহির মূজাপুর বিভারত্ব বস্ত্রে মৃত্রিত। কলিম্বল ৪৯৫৮। শকাকাঃ ১৭৭৯। বঙ্গালাঃ ১২৬৪। হিজ্জী ১২৭৪। ইংরাজী ১৮৫৭।

প্রথম ভাগের "বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থ প্রচাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—

এই দেশের যে পুরার্ত্ত আছে তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরার্ত্ত প্রার্থ্য নাই। এই ভাষাতে যে ছুই এক খান পুস্তক দেখা যায় তাহা ইংরাজী হুইতে ভাষাস্তরিত, তাহাতে ছিল্পুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীরস বে কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও ভৃত্তি বোধ হয় না। অধিকন্ত এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত নহে, এই জন্ত তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, স্বত্তরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভাল মন্দ কিছুই জানিতে পারে না, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এ দেশের ধর্ম কর্ম সকলি মিখ্যা, এবং হিন্দুরা পুর্বকালে অতি মৃচ ছিলেন। অপর বালকেরা অন্ত দেশের ইতিহাস কঠন্থ করিয়া রাথে কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না।

আমি আশা করিয়াছিলাম এই সকল দোষ পরিহার জন্ম কোন বোগ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত লিখিবেন, তাহা হইলে এই দেশের পূর্বে ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা সকলে প্রকৃতরূপ জানিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয়ে কাহার সন্দেহ বা দ্বেষ থাকিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি ভাহা এপর্যান্ত লিখিলেন না। অতএব আমি এই কর্ম্মে স্বরং প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ইহাতে আমার বেমন বেমন মানস ছিল ভাহা সকল পূর্ণ হইল না, যেতেতু আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় নাই, যাহা আছে ভাহা অসম্পূর্ণ ও অসত্য গল্প মিপ্রিত, অধিকন্ত ভাহা কালসমন্বয়িক বা ধারাবাহিক নহে। এই সকল বিষয়ের বিরোধ সমন্বন্ধ ও তত্ত্ব নির্ণন্ধ করিয়া লেখা সাধারণ ক্ষমভার কর্ম্ম নহে। অতএব পূর্বকালের সকল হিন্দু রাজ্যের বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না, কেবল করেকটা প্রধানহ রাজ্যের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিলাম।…

মুসলমানদিগের অধিকার অবধি ভারতবর্ষের যে সকল বৃত্তাস্ত পাওরা গেল, তাহা অসম্পূর্ণ বা অসত্য গল মিশ্রিত নহে। এই বিবরণ বাছল্য রূপে লিখিয়াছি। ইহা দ্বিতীয় ভাগে আরম্ভ হইবে।

এই সকল বিবরণ সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজী ও পারদী অনেক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহীত হইয়াছে।…

এই স্থলে আর একটা কথাও লেখা কর্ত্তব্য, প্রথম থণ্ডে ধর্ম বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহা কাদম্বনী-লেখক পণ্ডিতব্ব শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ক্যায়বত্ব মহাশয় লিখিয়া দিয়াছেন, এবং বিভা বিষয়ক প্রস্তাব বর্দ্ধমান প্রদেশের বিভালয় সমূহের তত্বাবধারক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দত্ত কর্ম্বক লিখিত হইয়াছে। শ্রী নীলমণি বসাক। ১ বৈশাখ।

#### ৮। **ইভিহাস-সার।** ইং ১৮৫२। পৃ. २७१+১।

ইতিহাস-সার। অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত ইউরোপ, আসিরা, আফ্রিকা ও আমেরিকার সক্ষেপ বৃত্তান্ত। বালকদিনের পাঠার্ব শ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা—বাহির মির্জাপুর, বিভারত্ব বস্তা। বলাক ১২৬৬। ইংরাজী ১৮৫৯। এই পুন্তক প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াচেন:—

ইতিহাস মন্থ্যের চকু: স্বরুপ, ইহা পাঠ করিলে আমাদিগের জ্ঞান-বৃদ্ধি হয়। কোন্ দেশের মন্থ্যের কি চরিত্র, কিপ্রকারে তাহারা রাজ্য ঐশব্য ও বলবৃদ্ধি করিয়াছে, বা কি দোবে পভনপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই সকল জানিলে চিত্তসংস্কার হয়। এই কারণ, সকল দেশে বালকদিগকে ইতিহাস পাঠ করান গিয়া থাকে।

এ দেশে এই প্রথা প্রায় ছিল না। ইদানীং স্থানে স্থানে বাঙ্গলা পার্মশালা হইরা তাহাতে ইতিহাস পড়াইবার নিয়ম হইরাছে। কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই; বিশেষ, সকল দেশের বিবরণ জানা যার এমন পুস্তক এ পর্যান্ত হয় নাই। অতএব, বালকেরা সকল দেশের বিবরণ অল্লায়াসে জানিতে পাবে, এই বাসনা করিয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখিলাম। ইহাতে সকল দেশের সত্তেশ বিবরণ আছে ইতি। ১৫ ভাক্ত।

## र्बाम (याय

#### 2476-7448

নিবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে নাটক নাম দিয়া 'আত্মতত্ব কৌম্দী', 'হাস্থার্ণব', 'কৌতৃক্সর্ব্বস্থ', 'রত্নাবলী' প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; এগুলিকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের নীহারিকা-রূপ বলা যাইতে পারে।

পরবর্ত্তী অর্থাং প্রথম যুগের বইগুলি শুধু নামেই নাটক নয়, এগুলি অভিনয়োপযোগী নাটক হিসাবেই সংস্কৃত বা ইংরেজা রীতি অন্থসরণে, অথবা উভয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত হইয়ছিল। ইহাদের মধ্যে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যোগেব্রচক্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস', ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তারাচরণ শীকদারের\* 'ভলার্জুন' এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হরচক্র ঘোষের 'ভায়্মতী চিত্তবিলাস' (শেক্সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে রচিত) প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হইলেও হরচক্রের 'ভায়্মতী চিত্তবিলাস' তারাচরণ শীকদারের 'ভলার্জুনে'র অস্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে রচিত। স্থতরাং হরচক্রকে "বাংলা নাটকের অস্তত্ম জন্মদাতা" বলিলে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

<sup>#</sup> তারাচরণ শীকদার 'সন্থাদ ভাত্মর' পত্রের সম্পাদকীর বিভাগের সহিত যুক্ত
ছিলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ ভারিবের 'সম্বাদ ভাত্মরে' প্রকাশ:—"তিন বংসরের
অধিক হইল পপ্রাপ্ত বাবু তারাচরণ শীকদার বিনি আমারদিগের বন্ধালরে বঙ্গভাবার
ইংরাজির অমুবাদ করিতেন, তিনি 'ভজার্জ্জন' নামে এক নাটক প্রকাশ করেন, তাহা
বিশিও ভাবশুদ্ধ ইইয়াছিল তথাচ সর্ক্রমপরিপূর্ণ হয় নাই।"

বস্তুতঃ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে হরচক্রের দান বিশেষভাবে শ্বরণীয়।

#### জন্ম ও বংশ-পরিচয়

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হ্রচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হলধর ঘোষ; ইহাদিগের আদি নিবাস হগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরে। হলধর হগলীর কলেক্টরের হেড ক্লার্ক ছিলেন। হগলী ঘোলঘাটের বাড়ীতে স্থান সন্ধ্র্লান না হওয়ায় তিনি হগলী বাবুগঞ্জে বাড়ী করেন; এই বাড়ীতেই হ্রচন্দ্রের জন্ম হয়।

#### ছাত্রজীবন

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; ঐ বংসর ১লা আগস্ট হইতে কলেজে পাঠারস্ত হয়। হাজী মহম্মদ মহসীনের অর্থে স্থাপিত বলিয়া ইহা মহম্মদ মহসীনের কলেজ নামেও পরিচিত ছিল। হরচক্র ইংরেজী শিক্ষার জন্ম কলেজে প্রবেশ করেন। তংকালীন প্রথামুসারে তিনি বাল্যে আর্বী-ফার্সী শিথিয়াছিলেন, বাংলা ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুংপত্তি ছিল। শীঘ্রই তিনি ইংরেজী শিথিয়া কলেজের এক জন ক্রতী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

গভর্নর-জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ড কলেজের ছাত্রগণকে মাতৃভাষার সেবায় উৎসাহিত করিবার জন্ত মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করিতেন। বাংলা-শিক্ষায় হুগলী কলেজের ছাত্রেরা কলিকাতা হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। বেকনের Truth শীর্ষক সন্দর্ভের বকায়বাদে হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া হরচন্দ্র ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অক্ল্যাণ্ডের নিকট হইতে একটি রূপার ঘড়ি পুরস্কার পাইয়াছিলেন:—

5. His Lordship was pleased to present to Hurrochunder Ghosh a Silver watch for the best Bengalee translation of Bacon's Essay on Truth.\*

হরচন্দ্রের রচনাটির পরীক্ষক ছিলেন—জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন:—

The youth has not, in some few instances, caught the exact meaning of the author, but the general character of the translation is fidelity; and some of the most difficult passages have been rendered with an accuracy and a just appreciation of the beauty of the original, which is surprizing. The style of the Bengallee is remarkable for purity and classical excellence, the writer has a knowledge of his own language, which is rarely met with in young men whose time is devoted to English studies; and very great credit is due to the instructions which he has received in his own tongue. If all the alumni of our Colleges could write Bengalee with equal ease, and chasteness, the repreach would be removed, that in their eagerness for the acquisition of a foreign language they had forgotten their own. (16 Decr. 1840.)—General Report on Public Instruction,...for 1889-40, pp. 48-44.

পর-বংসর হরচক্র আর একটি প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লর্ড অক্ল্যাণ্ড-প্রদত্ত পুরস্কার—একটি সোনার ঘড়ি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় হিন্দুকলেজ ও

<sup>•</sup> Copy of a letter to the General Committee of Public Instruction dated 16-1-41 (forwarded to the Principal J. Esdaile on 26-2-41 by the Secretary) by members who visited Hooghly with the Governor General on Jan. 2, 1841.

হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ:—

The Right Hon'ble the Earl of Auckland having offered for competition at the Hindoo and Hooghly Colleges a prize of a Gold Watch for the best translation into Bengali of Hume's Essay "on the Dignity and Meanness of Human Nature," there appeared by the Reports of the Examiners an extraordinary superiority in the winner Hurrochunder Ghose (a Student of the Hooghly College) in his composition, over those of all the others (which were very inferior indeed,) of the Hooghly College and of the Hindoo College Students.—General Report of the Late General Committee of Public Instruction, for 1840-41 & 1841-42, p. 72.

#### চাকুরীজীবন

তথনকার দিনেও চাকুরী সংগ্রহ করা কম তুরাই ছিল না; অনেকে চাকুরীর লোভে অকালে কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য ইইত। তাহাদের কেই শিক্ষকের, কেই বা বে-সরকারী আপিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত ইইত, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী—মুন্সেফ, দারোগা বা কেরাণীর পদ লাভ করিত। রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত যুবকদিগকে চাকুরী দিয়া উৎসাহিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন; আবকারী-বিভাগের কমিশুনর ডোনেলী সাহেব তাঁহাদের অগ্রতম ছিলেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে হরচন্দ্র বোয়ালিয়ায় ২য় শ্রেণীর আবকারী অপারিন্টেণ্ডেন্টের পদ লাভ করেন। তিনি পর-বংসর ডিসেম্বর মাসে ১ম শ্রেণীর স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট-ক্লপে মালদহে স্থানান্তরিত হন। মালদহে অবস্থানকালে তিনি যে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য

করিতেছিলেন, তাহা ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধত পত্রধানি হইতে জানা বাইবে :—

সম্পাদক মহাশয়, মালদহের বর্ত্তমান আবকারি স্থপ্রেণ্টেশুন্ট বাব্
হরচন্ত্র ঘোষ মহাশয় এইকণে অতি প্রশংসিতরপে স্থীয় কার্য্য সম্পন্ন
করিতেছেন, তিনি ১৮৪৪ সালের নবেম্বর মাসে বোরালিয়ার বিভীয়
শ্রেণীর স্থপ্রেণ্টেশুন্টের পদে অভিবিক্ত ইইয়াছিলেন, পরে ৪৫ সালের
ডিসেম্বর মাসে মালদহে আসিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়েন, এইয়ানে ইহার
আগমনাবধি ক্রমশই আবকারির উৎপন্ন বৃদ্ধি চইতেছে, পূর্বের বাইশ
হাজার টাকার অধিক হইত না, হরচন্ত্র বাব্ আসিয়া ১৮৪৬।৪৭ সালে
অন্ন পঞ্চায় হাজার টাকা উৎপন্ন হইয়াছে, স্তরাং এতজ্ঞপ অয়
সময়ের মধ্যে সরকারের এবস্কৃত অধিক লাভ করাতে কার্য্য করে তাঁহার
বিশেব নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে, ঢাকা প্রদেশের পূর্বতন
আবকারি কমিশুনর মহামুভ্ব মৃত ডোনেলি সাহের এ বিহরে হরচন্ত্র
বাব্র বিস্তর স্থ্যাতি লিথিয়াছেন, কলতঃ তিনি ষ্থার্থ রূপ প্রশংসা
প্রাপণের যোগ্য পাত্র তাহাতে সন্দেহাভাব।…

এমত স্থবোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতি বিষরে রাজপুরুষেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না, বাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা সর্বতোভাবে অযোগ্য তাঁহারা অনায়াসেই অধিক বেতন প্রাপ্ত হরেন, অথচ এ পর্যন্ত ইহার বেতন ২০০ টাকার অধিক হইল না,…। ১ ভাক্ত ১২৫৫।

হরচন্দ্র মালদহে "প্রায় আট বংসর কার্য্য করেন। এই স্থানে সম্বোষজনকভাবে কার্য্য করিবার প্রশ্বার স্বরূপ তিনি রেভিনিউ সার্ভের ডেপুটি কলেক্টরের পদে উশ্লীত হন এবং বহরমপুরে স্থানাস্তরিত হন। এই স্থানে কিছু কাল কার্য্য করিবার পর তিনি ক্রমান্বয়ে রংপুর ও দিনাজপুরে বদলী হন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি থাকবস্ত বিভাগ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে যখন তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তথন অসাধারণ বৃদ্ধি ও প্রত্যুৎপদ্মনতির প্রভাবে তিনি এক ভীষণ দম্যদলকে গ্বত করিয়া কর্ত্বৃপক্ষপণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। দোকানীরা যে বাটখারা রাখিত তাহার ওজন ঠিক নহে বলিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া সেই অসাধু প্রখা রহিত করিয়া দেন। অতংপর অন্যান্ত জিলায় শাসনকার্য্য করিয়া তিনি উড়িয়ার অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়া মহকুমা হইতে পেন্সন লন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।\*\*

#### মৃত্যু

সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি দেশহিতকর কার্য্যে মনঃসংযোগ করেন। তিনি কিছু দিন হুগলী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের কার্য্য ক্রতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ২৪ নবেম্বর ১৮৮৪ তারিখে ৬৭ বংসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

#### **র**চনাবলী

হরচক্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; এগুলির বেশীর ভাগই নাটক। তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি কালাস্ক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। ভাতুমতী চিত্তবিলাস নাটক। ইং ১৮৫০। পৃ. ২১৮+২। ভাতুমতী চিত্তবিলাস নাটক হগলি বিভালবের পূর্ব ছাত্র ইদানীং মালদহের আবকারীর স্পারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীহরচক্র ঘোব কর্ত্তক রচিত। কলিকাতা পূর্বচক্রোদর

ইহার ত্ইটি ভূমিকা আছে। একটি বাংলা; অপরটি ইংরেজ্ঞী—
২০ অক্টোবর ১৮৫২ তারিথযুক্ত। বাংলা ভূমিকাটি এইরূপ:—

राख मृजिङ इट्रेग। मन ১৮৫७। भकाका ১१९६

এতদেশীয় বালকবুন্দের জ্ঞান বৃদ্ধার্থ উৎসাহারিত ইংলগুীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের প্রামর্শক্রমে আমি "সেক্সপিয়র" নামক ইংলগুটা মহাকবির স্থনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে "মরচেণ্ট-অফ-ভিনিস" ইত্যভিধের অপূর্বে কাব্যের আহুপূর্বিক অহুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত এক্য হয় না দেখিয়া কভিপয় প্রাচীন জ্ঞানবানু মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মর্ম মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমূলাৎ দেশীর প্রণালীতে বচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধে তদতুদারে এই "ভাতুমতী চিত্তবিলাদ" নাটক গত পতে রচনা করিলাম। ষত্মপিও ইহাতে উল্লেখিত ইংরাজী কাব্যের আমুপূর্বিক অমুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সন্তাবের বছলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম গ্রহণ করিরাছি; তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্তন পরিবর্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা হন্ধ দেশীয় মহাশব্দিগের অবকাশ কালে গ্রন্থ পাঠামোদের আফুকুল্য বিবেচনায় করা হইল। অতএব বদি এতনাটক এতদেশীয় ভত্ত সমাজের মনোনীত হয় তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে কৃত স্বীয় পরিপ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকং সুধীবরেম্বিভি। ভুগলী ভাস্ত। ১৭৭৪ শকাবন 'ভামুমতী চিত্তবিলাদ' হইতে গল্গ-পল্গ রচনার নিদর্শনম্বরূপ কিছু

কিছু উদ্ধত হইল:—

#### হ্রচন্দ্র ঘোষ

দয়ার শুনহ শুণ লক্ষপতি রার।
দয়ার শুণের কথা বর্ণন না যার।
অসীম দয়ার গুণ জগতে প্রচার।
গগন অস্বুর লার সর্বত্ত বিস্তার।
গগনাসু ক্ষিতি যেন স্লিগ্ধমতি করে।
দয়াধর্ম সেইরূপ শুভ করে নরে।
দুই মতে শুভকরী দয়ারে জানিবে।
দাতা গ্রহীতার সেই কল্যাণ করিবে।
দয়াবান্ হয় স্থো দয়া প্রকাশিয়া।
গ্রহীতা কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া।

চিত্ত. লক্ষরায় তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ, ইহার কারণ কি ০

লক্ষ, (ভৰ্জনপূৰ্ব্বক) ইহার কারণ যে বেটাদের শাণ নাই সেই বেটাদিগকে আরও অশাণ করিব এই জন্ম ছুরিতে শাণ দিভেছি।

চিত্র. লক্ষরায় ঐ ছুবিকা'তোমার পাষাণময় হৃদরে কেন ঘর্ষণ কর না তাহাতে বিলক্ষণ শাণ হইবে, কেননা করণাবাক্য প্রায় হৃদর বিদ্ধিতে সমর্থ হয় না ধাতুময় তীক্ষ অস্ত্রেই তোমার কি প্রয়োজন, তোমার লোভ দ্বেষ ও পৈশুক্তরূপ যে তিন অস্ত্র আছে তাহা এমত তীক্ষ যে ত্রিশ্লের অগ্রভাগ হইতেও তীক্ষ্ণতব।

লক্ষ. যদি শ্লে না যাও তবে তুমি শ্লের অগ্রভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাক।

চিত্র, এই নরাধম লক্ষপতি হিংশ্রক পশাদির ভার অতি নিষ্ঠুর। ইহাকে দেখিয়া আমার এমন মনে হইতেছে যে কোন হিংশ্রক ব্যাদ্রের বধকালে ভাহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঘন্ত দেহে আবির্ভাব হইয়া থাকিবেক। যেহেতু এই নরাধমের ত্রাশা রাক্ষসীরূপা অভি ভয়করী শোণিভার্থিনী কুধার্ভা ও সর্ব্বপ্রাসিকা। লক্ষ. তুই চিৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিস্।
আগে ভাবিয়া দেখ আমার ঋণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে।
আমি বিচারার্থ দশুয়মান আছি।

'ভাস্থমতী চিত্তবিলাস' নাটকের "পরিশেষ" অংশে "ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ অথবা যাঁহারা ইংরাজী কোন নাটক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের বিজ্ঞাপনার্থে কভিণয় উপদেশ" লিখিত হইয়াছে।

এই নাটকথানি তৃত্থাপ্য। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ইচার এক থণ্ড আছে।

'ভামমতী চিত্তবিলান' কলেজের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়, কিন্তু শেষ-পর্যান্ত হরচন্দ্রের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগে'র ভূমিকায় লিথিয়াছেন:—

<sup>\*</sup> হরচন্দ্রের 'ভামুমতী চিত্তবিলাদে'র প্রতি কাউলিল-অব-এড়্কেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জামুয়ারি মাদে হগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার্ (Kerr) লেখেন:—

<sup>...</sup>a Dramatic Composition written in Bengali, in imitation of Shakespeare's Merchant of Venice by Hurro Chunder Ghose... The author's Proficiency as a Bengalec scholar and the respectable appointment he at present holds are guarantees that this is not one of those hare-brained productions which sometimes emanate from young Hindoos. There is also a modesty in the plan of the work which recommends it highly.—K. Zachariah: Hist. of Hooghly College, p. 52.

অন্তাপি কালেজাদিতে ব্যবহৃত হর নাই; অথবা বর্ণিভ মহামহিমের।
তাহা তদর্থে উপবোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা মদীর ছুর্জ্রের। বস্তুতঃ
প্রাপ্তক্ত নাটক "সেক্সপিরর" কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের
( অর্থাৎ মরচ্যাণ্ট-অফ-বেনিসের) দেশীর পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদ্দেশ্ম
বে সমস্ত মহাশরের। সেক্সপিরর সাহেবকৃত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক
পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার। অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে ঐ
প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা রস্ঘটিত, ও স্থানে২ এতজ্ঞপ সর্বস আদিরস রচিত
বে নীতি জ্ঞানারেবী ছাত্রগণের তাহা পাঠের বোগ্য বোধ করিলে
"ভারতচক্তে" স্থান নির্যাপন করা নৈষ্ঠ্য্য বোধ হয়।…

#### २। दिनोत्रव विद्यांश नांहक। हैर अम्बर्म। शृ. ১१७+२।

কৌরব বিরোগ নাটক। এতাবতা রাজা ছ্রোগনের উরু ভারাবধি আছ নাজাদির যজানলে দক্ষ হওরাপর্যান্ত মহাভারতীর অপূর্কে বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশ গালে ও অতি স্বলাংশমাত্র পাছদেশ শ্রীযুক্ত হরচক্র ঘোষকর্ত্ত্বক বিরচিত হইরা শ্রীরামপুরের "ত্যোহর" যামে যুদ্ধিত হইল। সন ১৮৫৮।

গ্রন্থে ছুইটি ভূমিকা আছে; একটি বাংলা, অপরটি ইংরেজী। বাংলা ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—

অভিলবিত অভিনব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "কাশীদাসের" কিয়ন্তাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মলিন মূজাযন্ত্রের মূজাদোবে ক্রমশঃ মলিনত প্রাপ্ত হইয়াছে ভাহা পরিবর্তন করিলাম। • হুগলী। নবেশ্বর ১৮৫৭।

'কৌরব বিয়োগ' পঞ্চাই নাটক। ইহাও কলেজের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। ইহার আখ্যানের জন্ম হরচন্দ্র "নীতিগর্ত্ত ও সন্দর্ভ ভদ্ধির আশ্রম" মহাভারতের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহার ভাষা অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃতবহুল। রচনার নিদর্শন :—

ধুত। যুধিষ্ঠির, বিলাপ সম্বরণ কর, তুমি কুলতিলক। আর ইষ্টদেবের ক্যায় ভোমাকর্ত্বক স্থসেবিত হইয়া আমি পরম পরিতৃষ্ট হইয়াছি। যেহেতৃক রাজ্যচ্যত হইয়াও আমরা তোমার অতিশয় যত্নহেতু পূর্ববস্থ ও সম্পদভিভোগ কৰিতেছি। এই হেতু, হে পুত্ৰবৰ, তুমি কদাপি অপ্ৰিয় নহ। রাজধর্ম ও নীতি এই যে বান্ধক্যে বনে গমন করত যথা শক্তি যোগ আচরণ করিয়া ইব্রিয় সংযমন, ও সদৃগতি অণ্যেষণ করিবেক। আর মহৈশ্ব্যান মহীশবেরাও মহীমধ্যে এইরূপ আচরণ করিয়াছেন. হে যুধিষ্ঠির, শাস্ত্রবিৎ তোমার জ্ঞানের ইহা অগোচর নহে, সেইহেতু আমিও ইহা মনন করিয়াছি। আর প্রমার্থ চর্চায় এইরূপে প্রতিরোধ করা পরম পুণ্যাত্মা ভোমার কর্ত্তব্য নহে। ষেহেতৃক ধর্মবলে তুমি সঙ্কট ৰূপ মহাসাগৰ পাৰ হইয়া শত্ৰু নিক্ৰে সংহাৰ কৰত স্বৰাজ্যেৰ সমৃদ্ধার করিয়াছ, এইহেতু পৃথিবী মধ্যে সাধু ও সজ্জনেরা তোমার অফুক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অতএব উদ্বেগ পরিহার করিয়া বাহুবলে অজ্ঞিত বস্ত্রমতী সবস্থ সম্ভোগ কর। আর অম্মদাদির পারত্রিক কুশল-হেতু অমুকম্পা করিয়া আমারদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে অমুমতি দেও ষে তোমার কল্যাণে আমরা ভাবি ভাবুকাহভব করিতে পারি। ( 9. 380-88 )

বিছর। হে রাজন, শোক সম্বর্গ কর। ঈশ্বর বন্ধ মাত্রকেই নশ্বর করিয়াছেন।

এই হেতু পশু পক্ষী কীট করী নাগ নবাদি করিয়া যাৰজ্জীবেরা নিরতি মতে কালে নাশকে পার, ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া জ্ঞানি লোকেরা প্রায় মুশ্ধ হয়েন না। আর শরীবিদের প্রাণ জলমধ্যস্থ চল্লের ভার চপল, ইহা নিশ্চর জানিয়া অঞ্জকণ প্রণাত্মগ্রানই কর্ত্তর।

#### পিছ।]

১। "উঠ২ মহারাজ, সকল বিধির কাব, সবার মরণ মাত্র গভি। বে দিন নিরতি বার, সেই দিন মৃত্যু ভার, ভাহা নাহি ঘুচে মহামতি।

২। মহা২ বীরবর, নিভ্য বায় বম ছর,
মৃত্যু বশ সর্ব্ব চরাচর।
সব সংহররে কাল, নাহি ভার কালাকাল,
অন্ধশাচ করহ অস্তব।"

৩। বাস্যকালে মরে কেহ, বৌৰনে ত্যক্সরে দেহ, কেহ মাত্র ধরণী পরশে। অনিত্য এসব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ, কেন মুগ্ধ হও মোহবশে।

৪। জীর্ণাম্বর পরিহরি, বেন নব বাস পরি,
তেমতি কারের বিনিমর।
চঞ্চল জীবন অতি, অলক্ষ্য তাহার গতি,
জ্ঞানী কভু মুগ্ধ নাহি হর।

শামার বচন ধর, সর্ব্ধ শোক পরিহর,
ধর্ম পথে ছির রাথ মন।

চরমে উত্তমা গতি,

ভইবেক মহামতি,

অক্তথা না ভাব কলাচন । (পৃ. ৫১-৫২)

#### ৩। চারুমুখ-চিত্তহরা নাটক। ইং ১৮৬৪। পু. ১৮৫।

চারস্থ-চিগুহরা নাটক। এতদ্দেশীর সরল সাধ্ভাষার গছপদ্য থেবছে (হগলির) শ্রীষ্ট্র হরচন্ত্র ঘোৰ কর্তৃক রচিত। কলিকাতা বহুবাজার ক্লীটের ২০ সংখ্যক ভবনস্থ কেনিংবন্তে মুঞাজিত। ইং ১৮৬৪ সাল।

ইহার তুইটি ভূমিকা আছে; একটি, ইংরেজী—"1863" তারিধযুক্ত, অপরটি, বাংলা। বাংলা ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

কিরৎকাল হইল ইংলঙীর ভাষার প্রকাশিত "রোমীরজুলিরট" নামক মনোহর নাট্যকাব্য এতদেশীর ভাষাপ্রবন্ধ পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতে কোন বিভানুরাগী বাদ্ধব আমাকে কহিরাছিলেন।... তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, এই গ্রন্থ অতিশয় অলক্কত স্থমাচ্ছিত সাধুভাষার না লিখিরা সামাক্সত: কথিত কোমল সরলবাক্যে রচনা করিয়া সর্বসাধারণের কোতৃহল ক্ষম্ম এতয়াটিকা নেপথ্যের উপবোগিনী করা যায়। আমিও সেই কথাক্রমে সেইমতই রচনা করিয়াছি। আর অতুল সন্ভাবাপন্ন মূল গ্রন্থের অপূর্বে রস মাধুরী বহুরপে বিভিন্ন দেশভেদে ও বিক্রাতীয় ভাষাস্করে যে পর্যান্ত রক্ষা করিতে পারা যায় তদর্থেও ক্রটি করা যায় নাই। ফলতঃ, এতজ্বারা এমন জ্ঞান না হয় যে, ইয়ুরোপ খণ্ডের ইটালী প্রদেশ হইতে "রোমিও জুলিয়ট"কে আমি ভারতবর্ষে আনিয়া স্থদেশসিদ্ধ বসনালয়ারে তাহাদিগকে এমত স্থবেশিত করিয়াছি যে, তাহাদের আর চেনা যাইতে পারিবে না। সে এক প্রকার অসাধ্য। ক্ষলতঃ, বিগত প্রভাবকর্ডার এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে, ইটালী দেশের বক্ষণিয়া ও

মেন্ত্রা নগর হইতে রঙ্গ-ভূমী সর্বস্থিদ নাড়িয়া ভারতবর্ষের কর্ণাট দেশে আনিরা সেই সঙী ও সতিপতি "রোমীও জুলিয়ট"কে অম্মদেশীর নব বসনে দর্শাইলে কেমন দেখার, তাই দেখা বার।

হরচন্দ্রের অন্ত নাটকগুলির তুলনায় 'চারুম্খ-চিত্তহরা'র ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। দৃষ্টাস্তস্বরূপ প্রস্তাবনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:— স্কেধার। প্রস্তাবিদ্যালিক গ

- নৰ্স্তকী। তা আমি তোমাকে বল্বো না। তোমার পেটে কথা থাকে না। আমি বে মেয়ে-মানুষ, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুক্ষ হয়েও একটা কথা পেটে রাখতে পার না।
- স্ত্রধার। প্রিয়ে ! তুমি এইবারখানি বল, আমি বেমন কৃরে পারি পেটে রাখ্বো। আমার দিবিব, বদি না বল। দেখ, আমি ভোমা বই আর কারু নই।
- নর্জকী। তোমার সঙ্গে বধন বার ভাব হয়, তাকেই তো ঐ কথা বল বে, প্রিয়ে ! আমি নিতাস্ত ভোমারি। তোমার বই আর কারু নই। কিন্তু তুমি যে কার, তা তোমার বিধাতাই জানেন। (পৃ. ২)

ইহাতে ১৪টি গান আছে। একটি উদ্ধৃত করিতেছি:—
রাগিণী গারা-ভৈরবী—ভাল আড়া।
অনিত্য সংসার মাঝে, নিতা নিরাকার ষেই।

মৃক্তিপদ লাভ হবে, মনে মনে ভাব সেই। বিষয় বিষয়াবেশে;

> বিৰণ্ণ হইবে শেৰে ; পঞ্চভূত আত্মা ধেই, কৰে আছে কৰে নেই ।

৪। বারুণী-বারণ বা স্থরার সঙ্গদোষ। ইং ১৮৬৪ (১৭৮৬ শক)। গু. ৬৮। ইহাতে স্বাপানের অপকারিতা বিষয়ে ছুইটি বক্তৃতা মৃদ্রিত হইয়াছে। প্রধানতঃ প্যারীচরণ সরকারের চেষ্টায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর কলিকাতায় 'বঙ্গীয় মাদকনিবারণী সমাজ' (The Bengal Temperance Society) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থ্রাপানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলে। 'বারুণী-বারণ' বোধ হয় এই আন্দোলনেরই ফল।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

#### ৫। রক্তবারি-নন্দিনী নাটক। ইং ১৮৭৪। পু. ৮৯।

রঞ্জিরি-নন্দিনী নাটক। শ্রীহ্রচক্র ঘোব কর্তৃক বিরচিত এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্রচক্র বহু কোং বছবান্ধারণ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ট্রান্হোপ্ যন্ত্রে মৃত্রিত। সন ১২৮১ সাল।

#### গ্রন্থকারের "ভূমিকা"টি এইরূপ:—

পূর্বে এতদ্বেশে সাধারণ নাট্যশালা না থাকার স্থরচিত নাটক গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রায় অস্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে কেবল বিধান লোকেরই অফুরাগ জল্ম। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত সর্ব্ব সাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দূর হওরাতে নাটক রচনার চর্চা রৃদ্ধি হইরাছে।

অতএব এই সুসঙ্গতি হেতু বৃদ্ধদেশীর এক মনোহব কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিরা প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনর নাটক গুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হর, তবেই আমার অভিপ্রার সিদ্ধ হইল। ভদ্তির আর কোন স্বার্থ নাই। হুগলী বঙ্গাব্দা ১২৮১। বৈশাখ।

ব্রজতগিরি-নন্দিনী'তে তৃইটি গান আছে, তাহার একটি এইরূপ:—
চলিল সুধ্যা ব্যাধ ধ্যুর্ব্বাণ লইরা।
লক্ষে কম্পে মহী কম্পে শিব নাম কহিয়া।

কুন্ধনৈক্ত মাঝে বেন বৃহত্মলা হইরা।
দ্বীপি-চর্ম পরিশ্বত পূর্চে তুণ লইরা।
হল স্থুল পশুকুল সর্ব্ব বন ব্যাপিয়া।
বেগে ধার নাহি চার বার বন ত্যাজিয়া। (পু. ৭)

এই নাটক প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীস্থশীলকুমার দে লিখিয়াছেন:—"ইহার প্রেকার নাটকে গান নাই; বোধ হয়, কালীপ্রসয় সিংহ প্রভৃতির অন্থকরণে এইখানিতে গান দেওয়া হইয়াছে।" এই উক্তি ঠিক নহে; আমরা দেখিয়াছি, হরচক্রের তৃতীয় নাটক 'চারুম্খ-চিত্তহরা'য় ১৪টি গান আছে।

"নাটকটি একজন ইংরাজ গ্রন্থকারের Silver Hill নামক একটি বন্ধনেশীয় উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিজ্বনাথ ঠাকুর মহাশয়ও পরে উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে 'রক্ততিগিরি' নামে একটি নাটক রচনা করেন। কিন্তু কোনও গ্রন্থই অভিনীত হইয়াছিল বা অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু এই গ্রন্থ অবলম্বনে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদ মহাশয় 'কিয়রী' নামক য়ে নাটক প্রণয়ন করেন,তাহা মিনার্ভা থিয়েটারে অসামাত্র সাফল্যের সহিত অসংখ্য বার অভিনীত হইয়া দর্শকগণের হৃপ্তিসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। অনেক সময়েই অগ্রশীরা য়ে ফললাভে বঞ্চিত হন, পরবর্জীরা সেই ফল ভোগ করিতে পারেন।"\*

শ্রীসমধনাথ ঘোষ: "বাঙ্গালা নাটকের অক্সতম জন্মদাতা হরচক্র ঘোষ"
 ভারতবর্গ, চৈত্র ১৩৪১, পু. ৫০৯।

#### ७। जशकी जदता। हेर २৮१८। वृ. ১৪১।

সপত্নী সরো বধার্থ ঘটনামূলক উপাধ্যান। শ্রীহরচক্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত এবং হগলী হইতে প্রকাশিত।

"O beware, my lord, of jealousy; It is the green-eyed monster, which doth mock The meat it feeds on."

Shakspere. - Othello.

শ্রীসারদাপ্রসাদ চটোপাধ্যার কর্তৃক কলিকাতা,—শোভাবাজার রাজা কালীকুক্ষের লেন ৩০ নং ভবনস্থ নৃতন বাঙ্গালা বন্ত্রে মৃত্রিত। সম্বং ১৯৩১।\*

হরচন্দ্র উপন্থাস রচনা করিয়া সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 'বেন্দল ম্যাগাজিনে' ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন:—

We have not a very high opinion of this novel, as there is not much action, neither are the characters well sustained, though some of the descriptions are good and the reflections just....

#### १। त्राक ७१ चिनी, २म थए। हेर २৮१७। पृ. ১१७।

এই কাব্যথানি মহাভারতের অম্বার উপাধ্যান-অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

ইণ্ডিয়া আপিদ লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আছে।

এই উপস্থাদের শেব পৃষ্ঠার ইংরেজীতে প্রকাশকাল "1875" দেওয়া আছে।

 ডক্টর শ্রীফ্লীলকুমার দে 'সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা'র (৩র সংখ্যা, ১৩৩০ সন) এবং

শ্রীমন্মখনাথ ঘোব 'ভারতবর্ধে' (কান্তন-চৈত্র, ১৩৪১) হরচক্র ও তাঁহার রচনা সক্ষমে

বিশ্ব আলোচনা করিরাছেন। কিভ তাঁহাদের কেহই 'সপন্থী সরে।' কেবেন নাই।

তাই তাঁহারা উভরেই ইহার প্রকাশকাল "১৮৭৭ খ্রীষ্টাক্স" লিখিয়াছেন।

হরচন্দ্র ইংরেন্ধী রচনাতেও পটু ছিলেন। রেঃ লালবিহারী দে-সম্পাদিত 'বেন্ধল ম্যাগান্ধিনে' (মার্চ ১৮৮০) তাঁহার লিখিত Lessons from the Life of Sivaji নামে একটি স্থলিখিত সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলী ইন্ষ্টিটিউশনে পাঠ করেন।

#### সাহিত্য-সাধৰ-চরিতমাল

### वर्गक्याती (पवी

>>ee->>>2

# अर्वक्यादी (परी

### थीवष्टकाथ वत्काशायाः



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩১, আশার সারকুলার রোড কলিকাডা

# প্রকাশক বিশ্ব প্রীরামকমল i সিংহ<sup>্ব ব</sup> বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

119. V

## প্রথম সংশ্বরণ—প্রাবণ ১৩৫ • মূল্য চারি আনা

মুক্তাকর—শ্রীসৌরীজনাথ দাস শনিরঞ্জন প্রৈস, ২ং।২ মোহনবাগান রো, কলিকাডা ২°২—২ং।৭১৯৪৩



স্বৰ্কুমারী দেবী

## वर्षक्यादी (परी

#### জন্ম ; শৈশব-শিক্ষা

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে আমুমানিক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্প কন্তা। \*

সেকালে অন্তঃপুরিকাদের বিদ্যাশিক্ষার সেরপ সুব্যবস্থা না খাকিলেও ঠাকুর-পরিবারে জ্রীশ্বিক্ষার প্রচলন ছিল। শৈশবে ও বাল্যে যে আবেষ্টনীর মধ্যে স্বর্ণকুমারী প্রতিপালিতা হন, তাহা তিনি একটি প্রবদ্ধে নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

> কলিকাতার বাধারণ সন্ত্রান্ত অন্তঃপুরের কথা জানি না, কিন্তু সেকালেও আমাহের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিকার প্রচলন ছিল। সেকাল অর্থে এক্সলে- আমি তথু আমার শৈশব কাল গণ্য

বেবেজনাথের পূত্র-কভার নাব:—(১) বিজ্ঞেলাথ, (২) সভ্যেজনাথ,
 (৩) হেবেজনাথ, (৪) বীরেজনাথ, (৫) সৌহামিনী, (৬) জ্যোতিরিজনাথ, (৭) অকুমারী,
 (৮) দরংকুমারী, (১) বর্ণকুমারী, (১০) বর্ণকুমারী, (১১) পূর্ণেজ, (১২) সোবেজ,
 (১৩) রবীজনাথ, (১৪) বৃথেজ।

#### चर्क्यादी (मवी

করিতেছি না—আমার পিতামাতার আমল হইতে আমার শৈশব পর্যস্ত এ সমস্ত কালখগুটাই গণনায় আনিতেছি।…

यथन जामात माज्रापती [ नात्रमाञ्चलती ] भूज्वयप् रहेशा जामात्मत गृद्ध जात्मन, जथन जामात्मत श्रीनिजामारत नित्तात ज्ञान्य नित्तात ज्ञान्य नित्तात ज्ञान्य नित्तात ज्ञान्य नित्तात ज्ञान्य नित्तात ज्ञान्य नित्ता नित्ता

আহার বিরাম পূজা অর্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেরেদের মধ্যে একটি নিতানিয়মিত ক্রিয়াস্থচান ছিল। প্রতি দিন প্রভাতে গয়লানী যেমন হ্ লইয়া আসিত, মালিনা ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুঁথি হল্ডে দৈনিক ভভাতত বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিভন্ধা, ভত্তন্বন্দা, গৌরী বৈক্ষবী ঠাকুরাণী বিভালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবিভূতা হইতেন। ইনি নিতাস্ত সামান্ত বিভাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিভায় ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব বালালা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাছল্য। উপরস্ক ইহার চমংকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথকতা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাহাদের বিভালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, ভাঁহারাও বৈশ্ববী ঠাকুরাণীর দেব দেবী বর্ণনা, প্রভাত

বর্ণনা শুনিতে কুতৃহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই,···

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অফুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্শ্বের অবসরে সারাদিনই একথানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণকালোক তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাঠ্য ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পডিয়া ভনাইবার জন্ম প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা—মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপত্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অমুবাদই হউক না কেন, তাহাতে দম্ভদুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়-দাদা মহাশয়ের "তত্ত্বিভা"র সমজদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধুঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবভ কাব্য উপন্তাসেরই অহবাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিথিয়া অবধি আমাদের মাতৃলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পডিয়া শুনান আমার একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি বকম সবগ্রম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নৃতন বই, কাব্য উপন্তাস, আষাঢ়ে গল্প—ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক— অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইত্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারী-ভরা পুতুল, থেলেনা, বন্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিম্কুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।…

শিত্দেবকে ধর্মাত্মা ও ধর্মগঞ্জারক বলিয়াই সকলে জানেন। এবং বেহেত্ আমাদের দেশের ধর্ম ও সামাজিক আচার পৃথক্ বস্তু নহে, পরস্পরসংলিপ্ত, সেই হেতৃ ধর্মসংস্কারের সহিত বে পরিমাণ সমাজসংস্কার অবশুস্তাবী, সেই পরিমাণে গৌণভাবে তিনি সমাজসংস্কারক বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু গৌণভাবে নহে, ধর্মসংস্কারের ক্যায় সমাজসংস্কারেও বে ইনি মুখ্যভাবে ব্রতী ছিলেন, ইহার ছারাই বে সর্বাগ্রে জীলোকের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন হইয়াছে, ইনিই যে বাল্যবিবাহের প্রথম সংস্কার করেন, এমন কি মহিলাদিগের স্থসভ্য পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তন সংকল্পেও যে কত দ্ব মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে পারি।…

বেখুনস্থল স্থাপিত হইবামাত্র সমাজনিলা অগ্রাহ্ম করিয়া বে তুই একটা মহোদয় সর্বাগ্রে তাঁহাদের শিশু ক্যাগণকে স্কুলে প্রেরণ করেন, পিতৃদেব তাঁহাদের মধ্যে একজন।

পিতৃদেব পাহাড়ে চালিয়া গেলে আমাদের অন্তঃপুরের শিকাসংস্কার একেবারে বন্ধ হইয়া বায়। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের উন্নতি আরম্ভ। তথন হইতে ধর্মসংস্কার ও শিকাসংস্কার একই সঙ্গে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা বিসর্জ্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রতি দিন উপাসনার সময় সত্যধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশে, এবং ভিন্ন সময়ে নানারূপ সরল সহজ্ব বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় তাঁহার পরিবারের, বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বৃদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্মবৃত্তি সমভাবে সম্মার্জিত করিতে লাগিলেন। পৌত্রনিক আচার অন্তর্গান

উঠাইয়াই কান্ত না হইয়া, সমন্ত ভারতবাাপী বছকালপ্রচলিত হীন স্থী-আচার ছই একটি করিয়া নিম্ন অন্তঃপুর হইতে একেবারে উঠাইয়া দিলেন; আজিকালিকার মত বয়য় বিবাহ না হউক, বালিকাদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়:ক্রম নির্দ্ধারিত করিলেন ও বিবাহের একটি নব পদ্ধতি গঠিত হইল। আমাদের মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ পর্যন্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অহুসারেই বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার শিশুক্রাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের ক্রম্য পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। ছিতীয় ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন।

আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশব বাবু পিতা-মহাশয়ের শিক্স হইলেন। ' অস্থ্যম্পন্ত অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসম্পর্কীয় লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্তায় স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন।…

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, এ সকলই মেজদাদা মহাশয়
[সত্যেন্দ্রনাথ] বিলাত যাইবার পূর্ব্বেকার কথা—১৮৫৯ হইতে
১৮৬১ খৃষ্টাব্বের মধ্যে ঘটিত। প্রথমোক্ত সময়ে তাঁহার বিবাহ
হয়, এবং শেষোক্ত সময়ে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বৎসরাস্তে,
কিছা তাহারও পরে, ধর্মের জন্ম নহে—কেবল স্ত্রীশিক্ষার জন্মই,
আর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন।
মেমের শিক্ষা আশামূরপ ফলপ্রদ বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।
আদি ব্রাক্ষসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রিষ্কু অযোধ্যানাথ পাক্তাশী

অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্যো নিযুক্ত হইলেন। তথন আমার মেজদাদা মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিন জন, মাতৃলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অহ, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুত্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।
—"আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিকা। ছু তাহার সংস্কার।" 'প্রদীপ', ভাত্ত ১৩০৬।

#### 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ :—

অবোধ্যানাথ পাক্ডাশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। অমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটা কনিষ্ঠা ভগিনী প্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তথনও তিনি অবিবাহিতা। (পৃ.১১৯)

বিবাহ

১৭ নবেম্বর ১৮৬৭ তারিখে ১৩ বংসর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সহিত স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়। ১৭৮৯ শকের পৌষ সংখ্যা 'ভত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এই বিবাহের যে .বিবরণ প্রকাশি ভ হয়, ভাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিভেছি :—

"ব্রাক্ষ-বিবাহ। গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাক্ষসমান্তের প্রধান আচার্য প্রকাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কথার সহিত কৃষ্ণনগরের অস্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাক্ষবিধানাম্পারে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কথার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখ্য ভদ্র লোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটকার সময় এই শুভ কার্য্য আরম্ভ হইল।

সম্প্রদাতা শ্রীযুক্ত দেবেজ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রদান ভূমিতে বেদীর সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়া প্রথমত জ্যেষ্ঠ জামাতৃ-গণকে বস্ত্রালস্কারাদি দ্বারা যথাক্রমে সম্বর্জনা করিলেন। তৎপরে পাত্র সম্প্রদাতার সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

#### জামাতৃবরণ

সম্প্রদাতা ঈশ্বকে শ্বরণ করিলেন,… অনস্তর স্বস্তিবাচন করিলেন।…

অনস্তর অর্ব্যাদি দ্বারা পাত্রকে অর্চ্চনা করিলেন।…

অনস্তর স্থী-আচার হইল। তৎপরে সম্প্রদাতা বেদীর অভিমুখীন হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বাম হস্তের সম্মুখে চিত্রিত কাষ্ঠাসনে পাত্র ও দক্ষিণ হস্তের সম্মুখে তাদৃশ আসনাস্তরে ক্যা বেদীর অভিমুখীন হইয়া উপবেশিত হইলেন। অনস্তর আচার্য্যগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া

সর্বকর্ম-সাধারণী ব্রহ্মোপাসনা ও বৈবাহিক প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা কন্তা সম্প্রদান করিলেন।

#### मस्त्रमान ।

পাত্র ও কন্তা পরস্পর সমুখীন হইয়া বসিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্রের অন্মজ্ঞা গ্রহণ করিলেন।…

তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্র ও কন্তার দক্ষিণ হন্ত স্বীয় দক্ষিণ হন্তোপরি স্থাপন করিয়া সম্প্রদান করিলেন। যথা—

সম্প্রদাতা—ও তৎসৎ অভ মার্গণীর্বে মাসি বৃশ্চিকরাশিস্থে ভাষ্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিখো শাণ্ডিল্যগোত্তঃ 🗐 দেবেজ্কনাথ দেবশর্মা ঈশ্বরপ্রীতিকামঃ, বাৎস্থ গোত্রস্থ ঔর্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্য আপুবং প্রবরক্ত রামহরি দেবশর্মণ: প্রপৌতায় বাংক্ত গোত্রস্থ ঔর্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপু বং প্রবর্ষ্ণ কালীপ্রসাদ দেবশর্মণঃ পৌত্রায় বাৎস্ত গোত্রস্ত ঔর্বে চ্যবন ভার্গব জামদগ্য षाश्रुवः श्ववत्र औ अग्रहक त्रवणकाः भूजात्र वार अ रंगाजात्र खेर्क চ্যবন ভার্গব জামদগ্র আপুবৎ প্রবরায় শ্রী জানকীনাথ দেবশর্মণে বরায় বন্ধনিষ্ঠ বান্ধায় অচিতায়, শাণ্ডিল্য গোত্রস্ত শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরম্ম রামলোচন দেবশর্মণঃ প্রপৌত্তীং শান্তিলা গোত্রস্ত শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবর্ষ্ত ঘারকানাথ দেবশর্মণ: পৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্ত শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবর্ষ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্মণ: পুত্রীং শাণ্ডিল গোত্রাং শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরাং এ স্বর্ণকুমারী দেবীং ( প্রথম বাৎশ্র গোত্রশ্র অবধি এই পর্যান্ত বার তার বলিয়া ) এনাং কক্তাং সালদ্বারাং অরোগিণীং স্থাীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।…

সম্প্রদাতা কাঞ্চন দক্ষিণা প্রদান করিলেন,…। জামাতা—ওঁ স্বন্ধি। এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অনস্তর গ্রন্থিক্কন হইলে জামাতা পাঠ করিলেন।…

#### পাণিগ্রহণ।

অনন্তর ভর্তা ও বধু পরস্পর সমুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভর্তা আপন অঞ্চলির অভ্যস্তরে বধ্র অঞ্চলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন । · · ·

তৎপরে বধৃ স্বামিগোত্তে আপনার নাম উল্লেখ করিয়া ভর্ত্তাকে অভিবাদন করিলেন। যথা—বাৎস্ত গোত্রা শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী অহং ভো অভিবাদয়ে।

ভর্তা—ওঁ আয়ুমতী ভব। এই বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিবেন।

তৎপরে ভর্তার আসনে বধ্ ও বধ্র আসনে ভর্তা বেদীর অভিমুখে উপবেশন করিলে আচার্য্য এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

অভ মঙ্গল-শ্বরূপ প্রমেশবের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃন্ধলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, একণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্গিত হইল। অভ তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথসকল অতি হুর্গম; ইহার প্রলোভন রাশি রাশি; ইহার বিশ্ব-বিপত্তি তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও,

ষেন ইহার স্থ্থ-সম্পদে সর্ব্ধ-মাতাকে বিশ্বত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি-সাধন ও স্থা-বৰ্দ্ধনে ষত্বশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহকর্ম ঈশবের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাক্ষধর্মের এই মহান উপদেশ সর্বনা হৃদয়ে জাগ্রৎ বাখিবে "ব্রন্ধনিষ্ঠো গৃহস্থ: স্থাৎ তত্ত্ত্জানপরায়ণ:। ষদ্ধৎ কর্ম প্রকৃর্বীত তদ্বন্ধণি সমর্পয়েৎ।" গৃহস্থ ব্যক্তি বন্ধনিষ্ঠ ও তত্তজান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম করুন, তাহা পর-ব্রন্ধেতে সমর্পণ করিবেন। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে, রোগ শোক, ভয় বিপন্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। জানকীনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গল-সাধনে ষত্মীল থাকিবে: অন্ত তোমার হত্তে জগদীশব সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন, সংযতে দ্রিয় ও সৎকর্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে। যে রূপ আপনার আত্মাকে বক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে সেই প্রকার ভোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম-পথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দারা তাঁহাকে সাংসারিক ভডকার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত বাখিবে, যেন সত্যের পথে ধর্মের পথে মঙ্গলের পথে তিনি ভোমার অমুগামিনী হয়েন। এীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্ম তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে

এবং স্বামীর সাহাব্যে সর্বাদা আত্মার উন্নতি সাধনে বন্ধশীলা থাকিবে।

#### ওঁ শান্তি: শান্তি: শান্তি: হরি: ওঁ।

ওঁ য একোবর্ণো বহুধা শক্তিষোগাদ্বনিনেকান্নিইছিতার্থো দধাতি। বি চৈতি চাস্তে বিশ্বমাদে স দেবং স নো বৃদ্ধ্যা শুভয়া সংযুবক্তু।

ষিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং ষিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিষোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদ্য ব্রস্থাও আছ্মস্মধ্যে বাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে ভভ বৃদ্ধি প্রদান করুন।

#### ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনস্তর দম্পতী তদগতিতিত্ত ঈশবকে প্রণিপাত করিলেন, তৎপরে আচার্যা আমীর্কাদ করিলেন। যথা—করুণাময় পরমেশব তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন।

#### ওঁ একমেবাদিতীয়ং।

#### • সপ্তপদী গমন।

অনম্ভর সম্প্রদানস্থান হইতে বাসগৃহগমনের পথে সাতখানি আসন প্রদন্ত হইলে বধু ক্রমান্বরে তাহাতে পদ নিক্ষেপ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং ভর্তা সেই সপ্ত পদে ক্রমান্বরে সাতটী উপদেশ দিলেন;… অনস্তর বধ্ ও ভর্তা বাসগৃহে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে উদীচ্য কর্ম বথাবিধি সম্পন্ন হইল।—'ভন্ববোধিনী পত্রিকা', পৌষ ১৭৮৯, পু. ১৭৭-১৮০।

বিবাহের পর স্বর্ণকুমারী সভ্যেন্দ্রনাথের নিকট বোম্বাইয়ে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

১৮৭০ খুটাব্দে আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্ব্যার্থে স্বামী আমাকে বোদাই রাখিয়া আসিলেন। তথনও আমি ইংরাজী জানি না বলিলেই হয়, অতি সামাগ্রই শিখিয়াছি। শিশুক্তা হিরগ্রমীকে লইয়া আমি এক বৎসর সেধানে ছিলাম।—
'প্রদীপ', ভাদ্র ১৩০৬, পৃ. ৩১৯।

## সাহিত্য-সেবা

স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-সেবা ও সঙ্গীতচর্চায় উদারহাদয় স্বামীর উৎসাহ উদ্দীপনা হইতে যেমন বঞ্চিত হন নাই, তেমনই সাহিত্যামুরাগী আতৃগণের নিকট হইতেও যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। 'জ্যোতিরিজ্ঞনাথের জীবন-স্থৃতি'তে প্রকাশ :—

জানকী বিলাত বাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্য-চর্চায়, আমরা :তাঁহাকেও আমাদের আর একজন বোগ্য সঙ্গীক্ষপে পাইলাম।…এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ স্থর-রচনা করিতাম। আমার তুই পার্থে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীক্রনাথ কাগজ পেন্দিল লইয়া বসিতেন। আমি বেমনি একটি স্থর-রচনা করিলাম, অমনি ইছারা সেই স্বরের সঙ্গে

তৎক্ষণাৎ কথা বদাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন।
একটি ন্তন স্থর তৈরি হইবামাত্র, দেটি আরও কয়েকবার
বাজাইয়া ইহাদিগকে শুনাইতাম।…সচরাচর গান বাঁধিয়া
তাহাতে স্থর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের
পদ্ধতি ছিল উন্টা। স্থরের অন্তর্ধপ গান তৈরি হইত।
স্থাক্মারীও অনেক সময় আমার রচিত স্থরে গাঁন প্রস্তুত
করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চায় আমাদের তেতলা মহলের
আবহাওয়া তথন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত।
(পৃ. ১৫১, ১৫৫-৫৬)

### **"ভারতী'-সম্পাদন**

১২৮৪ সালের (ইং ১৮৭৭) বৈশাখ মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকল্প-অনুযায়ী 'ভারতী' প্রথম বাহির হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মাসিক পত্রের প্রথম সম্পাদক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ—এই তিন জনও সম্পাদকীয় চক্রমধ্যে ছিলেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় স্বর্ণকুমারীর বহু রচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সাত বৎসর স্কুষ্ঠভাবে পত্রিকা পরিচালনের পর দ্বিজেন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র সম্পাদকীয় আসন অলঙ্কত করেন। সম্পাদন-ভার গ্রহণকালে তিনি লেখেনঃ—

ভূমিকা। আমরা ত্বংবের সহিত প্রকাশ করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা মহাশয় বর্ত্তমান বংসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম। 

ক্ষেত্রত এপর্যান্ত ধিনি এই পত্রিকা এমন স্থলর রূপে চালাইয়া আদিয়াছেন, অন্ত কার্য্য বশতঃ এখন তাঁহার সময় অভাব হইয়াছে, সে নিমিত্ত তিনি যখন সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল, আমাদের দেশের এবং বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীর ত্যায় কোন একখানি পত্রিকার অকাল মৃত্যু বড়ই কইকর। এরূপ অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি। 

তির্বার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি। 

তির্বার ২০০১।

১২৯১ হইতে ১৩০১ সাল পর্যান্ত অতীব কৃতিছের সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিবার পর স্বর্ণকুমারী কন্তাছয়—হির্ণায়ী দেবী ও সরলা দেবীর উপর 'ভারতী' পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। ১৩০২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'র গোড়ায় এই অংশটি ছাপা হইয়াছে :—

অবদর গ্রহণ।—এতদিন আমি আমার দাধামতে ভারতীর
সম্পাদন-কার্য নির্বাহ করিয়া আদিয়াছি; এক্ষণে শরীর অক্সন্থ
হওয়াতে আমার কন্তাদ্বয়ের প্রতি ভারতীর ভার দমর্পণ করিয়া
বর্ত্তমান বংসর হইতে আমি অবদর গ্রহণ করিলাম।
শ্রীষ্থর্ত্তমারী দেবী।

১৩১৫ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যস্ত স্বর্ণকুমারী পুনরায় 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে জানকীনাথের পরলোকগমনে তিনি স্বামিশোকে মূহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভারতী'র পৃষ্ঠায় স্বর্ণকুমারীর অসংখ্য রচনা—প্রবন্ধ, গল্প-উপস্থাস, নাটক-নাটিকা, কবিতা-গান প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল রচনার কিছু কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেও এখনও অনেকগুলি সংগৃহীত হয় নাই। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম উপস্থাস, গাথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা। করেন।

#### গ্ৰন্থাবলী

স্বর্ণকুমারী দেবী প্রায় ৬০ বৎসর মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও বড় অল্প নহে। এই সকল গ্রন্থের একটি কালামুক্রমিক তালিকা নিম্নে দিতেছিঃ—

- ১। **দীপ-নির্ব্বাণ।** (উপক্যাস) ১২৮৩ সাল। [ইং ১৮৭৬] পু. ৩২১।
- ২। বসন্ত**্তৎসব।** (গীতিনাট্য) ১৮০১ শক। [৪ নবেম্বর ১৮৭৯] পৃ. ৪০।
- ৩। **ছিন্নযুকুল।** (উপক্যাস) [৪ নবেম্বর ১৮৭৯] পৃ. ২৩৮।
  - ১৮০১ শকে ইহা 'ভারতী' হইতে পুনমুস্ত্রিত হয়। তৃতীর সংস্করণে (ইং ১৯০০, পৌষ) "ইহার কোন কোন পরিচ্ছেদ একবারে নৃতন রূপ ধারণ করিয়াছে।"

৪। মালতী। (উপন্থাস) ১২৮৬ সাল। পু. ৪৪।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের কেব্রুয়ারি মাসে ইহা 'মাসতী ও গ্রন্থচ্ছু' (পু. ১০৬, আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল নাই) নামে প্রকাশিত হয়। "মালতী" ছাড়া ইহাতে জীবন অভিনয়, পেনে প্রীতি, মিউটিনি ও অমরগুচ্ছ—এই গ্রন্থলি স্থান পাইয়াছে।

৫। श्राप्ता । ১२৮१ मान। श्. ৯৫।

৬। **পৃথিবী।** (বৈজ্ঞানিক পৃস্তক) আশ্বিন ১২৮৯। পু. ১৮৪।

৭। **মিবাররাজ।** (ঐতিহাসিক উপক্যাস) জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক। পৃ.৮০।

৮। **তুগলীর ইমামবাড়ী।** (ঐতিহাসিক উপক্যাস.) পৌষ ১২৯৪। পু. ২৫৬।

প্রথম সংস্করণের পুস্তক না পাওয়ার অনেকে ইহার সঠিক প্রকাশকাল দিতে পারেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিভাসাগর-সংগ্রহে ১ম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে।

৯। **স্নেহলতা।** (উপত্যাস) ১১ মাঘ ১২৯৬। পু. ২০৪+৭ পরিশিষ্ট।

২য় খণ্ড। ফাল্কন ১২৯৯। ইং ১৮৯৩। পৃ. ১৮২। ১০। বিজোহ। (ঐতিহাসিক উপক্যাস) ১৫ প্রাবণ ১২৯৭। পৃ. ২৮২।

১১। বিবাহ উৎসব। (নাটক) [১৩ মে ১৮৯২] পৃ.২৩। ১২। **নবকাহিনী** বা ছোট ছোট গল্প। [১৭ আগষ্ট ১৮৯২]পু. ১২৮।

ইহাতে এই করটি গর আছে:—কুমার ভীমসিংহ; করির রমণী; করিবের স্ত্রী, অর ও তরবারি; সন্ত্রাসিনী; প্রতিশোধ; বমুনা; কেন?; আমার জীবন; লজ্জাবতী; গহনা।

'নবকাহিনী' ১২৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। অনেকে ভ্লক্রমে ইহার প্রথম প্রকাশকাল "১২৮০ সাল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণের পুস্তকে প্রকাশকাল দেওয়া নাই, আমরা বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে প্রকাশকাল উদ্ধৃত করিয়াছি।

১০। কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা। ইং ১৯০১, জ্যৈষ্ঠ। পু. ৮১।

১৪। **ফুলের মালা।** (উপক্যাস) [ইং ১৮৯৪]

ইহা প্রথমে ভাদ্র ১২৯৯—পৌষ ১৩০০ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

১৩। কবিতা ও গান। কার্ত্তিক ১৩০২। পৃ. ২৪০।
পৃস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ:—"কবিতাগুলির মধ্যে অরই
ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইরাছে, এবং ছই চারটি আমার
বাল্যরচনা। গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর প্রস্থাদি হইতে
সঙ্কলিত, কেবল 'বসস্ত উৎসবে'র সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই;
প্রসঙ্গানি ব্যভিরেকে যে করেকটি উদ্ধার করা বায়, সেই করেকটি মাত্র
ইহাতে উদ্ধ ত হইয়ছে।"

১৪। ক**াহাকে ?।** (উপত্থাস) জুলাই ১৮৯৮। গৃ. ১২১। ১৫। **দেবকোতুক**। (কাব্যনাট্য) ১৩১২ সাল [২৬ কেব্ৰুয়ারি ১৯০৬] গৃ. ৯৬। ১৬। কেনে-বদল। (প্রহসন) বৈশাখ ১৩১৩। পৃ. ৫৮। ১৭। **পাকচক্র।** (প্রহসন) [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১১] পু. ৭০ + স্বরলিপি ১৮।

১৮। **রাজকক্যা।** (নাট্যোপন্যাস)[১৭ এপ্রিল ১৯১৩] পু. ৮২।

১৯। **নিবেদিতা।** (নাটক) [৩ এপ্রিল ১৯১৭] পৃ. ৬০।

২০। **যুগান্ত কাব্যনাট্য।** [২০ জানুয়ারি ১৯১৮] পৃ. ৩৬।

২১। বিচিত্রা। (উপক্যাস) ১ বৈশাখ ১৩২৭। পৃ. ১৫৭।

২২। **স্বপ্রবাণী।** (উপক্তাস) জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮। পৃ. ১৭২।

ইহা "বিচিত্তাব পরিসমাপ্তি।"

২৩। **মিলন-রাত্রি।** (উপক্যাস) জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২। পু. ২৮৫।

२८। **पिर्त्र-कमन।** (नांग्रेक)[हेर ১৯৩॰] প. ১৬७।

আখ্যা-পত্তে প্রকাশকাল নাই। ইহা ১৩৩৬ সালের শেষে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র "সাহিত্য-সংবাদ—নবপ্রকাশিত পুস্তকাৰলী" স্তইব্য ।

স্বর্ণকুমারী দেবী অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়া-ছিলেন। এই সকল পাঠ্য পুস্তকের যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহাদের একটি তালিকা দিলামঃ—

#### ১। গরস্বর। (সচিত্র)

১২৯৭ 'সালের মাঘ সংখ্যা 'ভারতী ও বালকের বিজ্ঞাপনে ইছার দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন দেখিতেছি। সম্ভবত: ইছার ছুই-ভিন বৎসর পূর্বের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত ছইরাছিল।

ইহার নৃতন সংস্করণ ছই ভাগে বথাক্রমে ১৫ মার্চ ও ২০ মার্চ ১৯০৫ ভারিখে প্রকাশিত হয়।

- ২। সচিত্র বর্ণবোধ, ১ম ও ২য় ভাগ [ ২০ আগস্ট ১৯০২ ]
- थ। वानावित्नाम। [२१ व्यात्रकी ১৯०२]
- ৪। আদর্শ নীতি। [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৪]

সংস্কৃত কলেজ লাইবেরিতে ইহার ২য় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে।

- ই। কীর্ত্তিকলাপ। (সংকলন) পৃ. ৮৬+৪৮+৫০
   আখ্যাপত্তে প্রকাশকাল নাই। ইহা খুব সম্ভব ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের
   পূর্বে প্রকাশিত হয়।
- ৬। প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ। [১৫ আগস্ট ১৯১০] পৃ. ৩২
- १। वाना-ऋक्त, ১ম ও २য় ভাগ। ऋर्क्মाরী দেবী ও চক্রক্মার ঘোষ।

ইহা সম্ভবত: ১৯৩**--**৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

- ৮। সাহিত্য-স্রোত, ১ম ভাগ। (সংকলন) ইং ১৯৩২। পু.৬৮+৵৽
  - ৯। বাল-বোধ ব্যাকরণ। ইং ১৯৩২। পু. ১৩৮।

## স্বর্নলিপি-পুস্তক

স্বর্ণকুমারীর রচিত গানের ছইখানি স্বরলিপি-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরলিপিকার—শ্রীত্রজেম্রলাল গাঙ্গুলী। অধিকাংশ গানের স্থরসংযোজনা করিয়া দিয়াছেন—গীতি-রচয়িত্রী স্বয়ং।

১। **গীতি-শুচ্ছ।** (স্ববলিপি) ১ম ভাগ। ডিসেম্বর ১৯২২। পু. ১২৪।

"এই গ্রন্থে জাতীয় সঙ্গীত ও বন্ধ সঙ্গীতের সংখ্যাই অধিক। অক্সান্ত ভাবের গান বাহা আছে তাহাও বৌবন-স্থলভ উচ্ছাুসপূর্ণ প্রেম সঙ্গীত নহে অভএব এই স্থরলিপি গ্রন্থ নি:সঙ্কোচে বালক বালিকার হাতে দেওরা বায়।…এই গ্রন্থের অধিকাংশ গানই রচয়িত্রীর নব বচনা।"

२। (अम-श्रीखि। (खर्तानिभि) २ म ভাগ। ? । भृ. १२।

"নবপ্রকাশিত স্বরলিপিগ্রন্থে কেবল প্রেম-গীতি মালাকারে গ্রাথিত হইল।"

স্বৰ্ণকুমারীর কতকগুলি রচনা ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে :—

- (3) The Fatal Garland. Eng. edn. by
- A. Christina Albers. Illustrated, pp. 168. 1910.

ইহা 'ফুলের মালা'র ইংরেজী অনুবাদ। এই অনুবাদ প্রথমে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের 'মডার্ন বিভিয়'তে প্রকাশিত হয়।

- ( ? ) An Unfinished Song. By Mrs. Ghosal.
- T. Werner Lauric, Ltd., London. Dec. 1913.

ইহা 'কাহাকে ?'ব অমুবাদ।

(৩) Short Stories. মাদ্ৰাজ হইতে গণেসান্ কোম্পানী কৰ্ত্ব প্ৰকাশিত। স্বৰ্ণকুমারীর 'দিব্য-কমল' জ্মান্ ভাষায় Princess Kalyani নামে প্রকাশিত হইয়াছে। অক্যান্ত ভাষাতেও তাঁহার কোন কোন রচনা অনুদিত হইয়াছে।

## নারী-কল্যাণ ও স্বদেশ-সেবা

অন্তঃপুরের বাহিরে যে বৃহৎ কর্মাক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানেও স্বর্ণকুমারা নিরলস কর্মী ছিলেন। রাণী-মন্দিরে সেবিকার কার্য্য করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; নারী জাতির উন্নতির জন্ম তিনি চিন্তা করিতেন, নারীকল্যাণ-বিষয়ক কয়েকটি কাজের সহিত তাঁহার নাম অচ্ছেন্মভাবে জড়িত রহিয়াছে।

## 'স্থিস্মিতি' ও 'মহিলা শিল্পমেলা'

১২৯০ সালে তিনি 'সখিসমিতি' নামে একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজেই ইহার সম্পাদিকার কার্য্য করিতেন। 'মহিলা শিল্পমেলা'ও তাঁহারই উদ্ভাবিত। এই প্রসঙ্গে ১২৯৫ সালের 'ভারতী ও বালক' হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে এই ছুইটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য জানা যাইবেঃ—

…সম্রাপ্ত মহিলাগণের পরস্পর সন্মিলন দারা বাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয়, ও তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্যে বত্ববতী হয়েন, এই অভিপ্রায়ে প্রায় তিন বংসর হইল— কলিকাতায় স্থিসমিতি নামক একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সমিতিকে ১০২৫ টাকা দান করিয়া ইহার ষথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন। দ্বাহায় বন্ধ বিধবা ও অনাথা বন্ধকন্তাগণকে সাহায্য করা এই সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য।

আবশুক অমুসারে ছই উপায়ে এই সাহায্য দান হইবে।
বিধবাই হউন বা কুমারীই হউন যিনি নিরাশ্রিত, যাঁহার কেহ
নাই, বা যাঁহার অভিভাবকেরা নিতাস্ত সঙ্গতিহীন, তাঁহাদের 
অভিভাবকদিগের সমতি-ক্রমে সধিসমিতি কোন কোন স্থলে
তাঁহাদের ভার লইতে প্রস্তত, কোন কোন স্থলে সাধ্যামুসারে
অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তত।

যে সকল অল্পবয়স্ক অনাথা-বিধবা বা কুমারীগণের ভার সথি-সমিতি গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে স্থাশিক্ষত করিয়া তাহাদিগের ঘারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করা সথিসমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। শিক্ষিত হইয়া যথন এই বালিকাগণ অন্তঃপুরের শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তথন সমিতি ইহাদিগকে বেতন দান করিবে।\* ইহা ঘারা ছুইটি কাজ একসঙ্গে সাধিত হুইবে। অনাথা ও বিধবা বক্ষকভাগণ হিন্দু ধর্মান্থমোদিত প্রোপকার

<sup>\*</sup> এইখানে একটা কথা—বে সকল বালিক। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা পাইতে চাহেন,
শিক্ষা পাইবার পর তাঁহারা যে আজীবন স্থিসমিতির কার্ব্যে বাঁধা থাকিবেন, এমন
নহে। শিক্ষা শেব হইবার পর চারি বংসর মাত্র তাঁহাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দান করিতে
হইবে। তাহার পর এই কার্য্য করা না করা তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু চারি
বংসরের আগেই যদি কেহ এই কার্য্য হইতে অবসর লইতে চাহেন, তবে তাঁহাকে শিক্ষা
দিতে স্মিতির যে বার হইরাছে, তাহা তাঁহার প্রত্যপ্প করিতে হইবে। সেই ব্যরে আর
একজনের শিক্ষা সম্পন্ন হইবে।

কার্য্যে জীবন দিয়া স্থথে স্বচ্ছদে জীবিকা নির্বাহ করিতে গারিবেন, আর দেশে স্থীশিক্ষা বিস্তারের একটি প্রকৃত পথ মৃক্ত হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধন অভিপ্রায়ে সমিতির হিতার্থীগণ কেহ কেহ মাসিক কেহ কেহ বা বাৎসরিক চাঁদা দিয়া থাকেন, কিন্তু সে চাঁদা হইতে এ কার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে না। সেই জন্ম সমিতির অর্থ বৃদ্ধির উদ্দেশে সমিতি হইতে সম্প্রতি মহিলা শিল্পমেলা নামে একটি মেলা হইয়া গিয়াছে। অর্থ বৃদ্ধি ভিন্ন মহিলাগণের শিল্পোন্ধতি এবং পরস্পর সম্মিলন প্রভৃতি ইহার অন্য গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল।

গত ১৫ই পৌষ, কলিকাতায়, বেথ্নস্থল বাটীতে লেডী বেলী কর্ত্ক বেলা দ্বিপ্রহের সময় এই মেলা খোলা হয়, মেলা খুলিবার পরই লেডী লাওস্ডাউন আগমন করেন। আমরা আহলাদের সহিত জানাইতেছি কলিকাতার অধিকাংশ সম্রাস্ত বংশীয়া মহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন। মেলা তিন দিন খোলা ছিল এবং ১২টা হইতে ৩টা অবধি মেলায় দোকান খোলা থাকিত। বিক্রেডা ক্রেডা ও দর্শক সকলেই এই মেলায় মহিলা। মেলা উপলক্ষে বেথ্নস্থলের বাড়ীটা লতাপাতা ফুল প্রভৃতির দ্বারা স্থলর করিয়া সাজান হইয়াছিল। বাটীর মধ্যস্থলের খোলা উঠান চাঁদোয়া দ্বারা ঢাকিয়া উঠানের মধ্যভাগে একটা লতা পাতা রিছত কুটীর নির্দ্দিত ইইয়াছিল। কুটীরের মধ্যে ফুলের দোকান। উঠানের চারি পার্শ্বে বারালায় ও ঘরে মহিলাদিগের ক্রয়োপ্রােগী নানারূপ দ্রবাদি সজ্জিত ইইয়াছিল। এবং এক এক জন মহিলার উপর বা তুই তিন

জনের উপর দ্রব্য বিশেষ বিক্রয়ের ভার ছিল। কাহারও নিকট গহনা, কাহারও নিকট নানা প্রকার বেশমী কাপড়, কাহারও নিকট ঢাকাই শান্তিপুরে সাড়ী, কাহারো নিকট থেলেনা, কাহারো নিকট মহিলাশিল্প ইত্যাদি।…এখানে অনেক প্রকার মহিলাশিল্প সংগ্রহ করা হইয়াছিল।…মহিলাশিল্প কি কি ছিল তাহার এইখানে একটু বর্ণনা করি।

প্রথমতঃ স্ত্রীলোক নির্মিত মাছ কচ্ছণ লাউ কুমড়া প্রভৃতি কতকগুলি এমন স্থলর শিল্প ছিল যে তাহা দেখিবামাত্র স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রম হয়।

একজন একথানি ক্ষীরের ফুলশয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। ক্ষীর নিম্মিত আসনে ক্ষীর নির্মিত বর কন্তা, ক্ষীর নির্মিত স্থীগণ, ক্ষীর নির্মিত থালায় ফুল শ্যার নানা উপকরণ—ক্ষীরের কোন থালায় আম, কোন থালায় নেবু, কোন থালায় সন্দেশ ইত্যাদি।

একজন রমণী একখানি মাটীর গ্রাম্য ছবি নির্মাণ করিয়া
দিয়াছিলেন। অনেকেই এখানি কৃষ্ণনগরের মনে করিয়াছিলেন।
ছখানি খড়ের ঘর। প্রাক্তণে রমণী ধান শুখাইতেছেন।
গোয়ালে গরুটা মুখ বাড়াইয়া আছে, অদ্বে একজন মাথায় কাঠ
লইয়া আসিতেছে। খাঁচায় একটা পাখী, দাওয়ায় একটা
বেড়াল, পাশে দোলনায় ছেলে শুইয়া আছে।

একজন রমণী পুঁতির খাট, চতুর্দ্দোলা, পালকী, কোচ, চৌকী, পাখা ইত্যাদি দিয়াছিলেন। একজন কানির ফলের ভালা, ফুলের বাগান, বাইনাচ, বাউল নাচ সব প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। রমণী নির্মিত বড়ির ও ধান চালের স্থানর চিক বাজু

বালা হার কটি ইত্যাদি নানারপ গহনা ও দড়ির শিকা, বেশম, পশম, জরী ও স্থতার নানারপ দ্রব্য—কাপড়, সাল, মোজা, গলাবন্ধ, আসন, রুমাল, কাঁথা, চৌকী-ঢাকা, ফুল, ফল, পাথী, ইত্যাদি নানা প্রকার জিনিস ছিল। পিঁড়ার স্ক্র্ম আলপানার কাজ, কার্পেটের ছবি, তেলের আঁকা স্থলর ছবি প্রভৃতি মহিলা রচিত শিল্পেরও অভাব ছিল না। শিল্পী মহিলাদিগের মধ্যে ৭ জন মহিলার শিল্প সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকেই প্রস্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু দান প্রাপ্ত শিল্পের জন্মই স্থিসমিতির পুরস্কার প্রদত্ত, স্থতরাং ৫ জন মাত্র এই কারণে স্থিসমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নানা স্থান হইতে মহিলাশিল্প সংগ্রহ করা ব্যতীত আগরা, কাশ্মীর, বোম্বাই, মোরাদাবাদ, কাশী, জয়পুর, আগ্রা, গাজিপুর, বীরভূম, রুষ্ণনগর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে এবং কলিকাতার ইংরাজ বাঞ্চালী বড় বড় দোকানদাবের নিকট হইতে নানারূপ প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি এখানে আনীত হইয়াছিল।

মেলার পর বাব্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার থেলা নামে একথানি গীতি নাট্য বালিকাগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয় দর্শনে বিশেষ সম্ভোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এইখানে একটি কথা, কেহ কেহ স্থিসমিতিকে ব্রাহ্ম, সম্প্রদায়ের সমিতি বলিতে চাহেন। ইহার অনেক স্থী ব্রাহ্ম ইহা অস্বীকার করি না; কিন্ত হিন্দু স্থীরও ইহাতে অভাব নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন যোগ নাই—দেশের সম্রাপ্ত মহিলা মাত্রেই ইহাতে যোগদান করিতে পারেন এবং করিয়াছেন।…

সকলেই অবগত আছেন—স্থিসমিতি একটি বৈজ্ঞানিকসম্মিলনী নহে—একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ সম্মিলনী। ইহার
উদ্দেশ্যই মেলা মেশা, গল্প স্বল্প প্রভৃতি নির্দ্ধোষ আমোদ প্রমোদের
সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করা।

বাস্তবিক নির্দোষ আমোদ করিবার প্রবৃত্তি মাহুষের এত প্রবল যে উপযুক্ত উপায়ে যদি সেই আমোদ দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহা বারা ষেমন যথার্থ শিক্ষা হয় হাজার বক্তৃতাতেও তেমন হয় না। এবং ষেধানে মনের উদ্দেশ্ত থাকে গল্প করিয়া শিক্ষা করিব—এবং শিক্ষা দিব—সেথানে গল্পেই এই কার্য্য স্থচাক্তরূপে সমাধা হইতে পারে। স্থতরাং কিরূপে স্থীশিক্ষা বিস্তার হইতে পারে, কিরূপে স্থনাথাদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে—এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করা ব্যতীত স্থিসমিতিতে গান, গল্পবল্প হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু অবিশুদ্ধ আমোদের ঘুণাক্ষর এথানে নাই। (পৃ. ৫৩১-৩৪)

১২৯৮ সালের 'ভারতী ও বালকে' স্থিসমিতির উদ্দেশ্য ও নৃতন নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। \* এই সংখ্যায় মুদ্রিত "স্থি-সমিতি ও শিল্প মেলার কর্ত্রীসভার স্থিগণ"-এর তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

শ্ৰীমতী মুৰ্ণলতা ঘোষ, (Mrs. M. Ghose.)

বরদাস্তব্বী ঘোষ, "L. Ghose.

এই প্রসঙ্গে ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত "সাত বংসরে স্থিস্মিতি" প্রবন্ধ পঠিতব্য।

| Mrs. | P. L. Roy.     |
|------|----------------|
| 10   | R. C. Dutt.    |
|      | B. L. Gupta.   |
| *    | O. C. Mullick. |
| •    | P. K. Ray.     |
| 29   | K. G. Gupta.   |
| •    | P. Mukerji.    |
| 19   | S. P. Ganguli, |
| 19   | G. N. Dass.    |
| Miss | C. M. Bose.    |
| Mrs. | N. N. Dutt.    |
| 19   | R. Tagore.     |
| 10   | R. N. Ray.     |
| 19   | Bagchi.        |
| 19   | T. N. Mukharji |
| •    | J. Ghosal.     |
|      |                |
|      | Miss<br>Mrs.   |

এই নারীকল্যাণ-কার্য্যে স্বর্ণকুমারীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা—হিরগ্নয়ী দেবী। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী লিখিয়াছেন:—

থিয়সফির তথন খুব প্রচার, আমাদের বাড়ীতে মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা বসিত। নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনা ও মাতৃদেবীর সহিত স্থিত্ব স্থাপিত হইল। মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অন্কট স্ব্রদা যাতায়াত ক্রিতেন, মহিলাদের উপদেশ দিতেন। মাদাম রাভাটস্কির দলভঙ্কের পর থিয়সফির প্রতি শ্রদ্ধার ধখন মান্যা পড়িয়া গেল 'সখিসমিতি' নাম দিয়া মাতৃদেবী একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিলেন। থিয়সফিতে দাক্ষিত হওয়ার স্ত্রে হাঁহাদের সহিত পরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল তাঁহাদের লইয়াই ইহা প্রথম আরম্ভ হইলে নামকরণ রবীক্রনাথ-কৃত। অন্তঃপুর শ্রীশিক্ষার জন্ম বিপরা বিধবা ও কুমারী মেয়েদের বৃত্তি দিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা, অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠান, শিল্পমেলা মহিলাদের ঘারা অভিনয় করান প্রভৃতির আয়োজনে সখিসমিতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। হিরগ্রামী দেবী এ সব কার্য্যে মাতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।—'ভারতী', ফাল্কন ১৩৩২, পৃ. ৩৭৪।

এখানে প্রাসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, ১৮৮২-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী 'লেডীস্ থিয়সফিক্যাল সোসাইটি'র সভানেত্রী ছিলেন।

## হিরগ্রা বিধবা-শিল্পাশ্রম, বালীগঞ্জ

কালক্রমে স্থিসমিতির আয়ু ফুরাইয়া আসিলে, উহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য হিরণ্মী দেবী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপাস্তরিত আকারে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে (২৯ আষাঢ় ১৩৩২) হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যু হইলে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা যাহা লেখেন, তাহা হইতে এই বিধবা-শিল্পাশ্রম সম্বন্ধীয় অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

উপর্যুপরি অনেকগুলি সম্ভানবিয়োগে হিরণ্নয়ীর সম্ভানবাৎসন্য-বুভূক্ষিত হৃদয় স্থিস্মিতির আম্রিত কোন কোন অনাথ বা তুরবস্থাপন্ন বালিকাদের নিজের কাছে রাথিয়া পালনের জন্ম উন্মুখ হইল। বরাহনগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সহিত এই উপলক্ষ্যে তাঁহার পরিচয় হয়। তাহার পর মাতৃপ্রতিষ্ঠিত মিয়মাণ স্বিস্মিতি সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় নাম ও আকারের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া উহা বর্ত্তমান বিধবাশিল্লাশ্রমে পর্যাবসিত হইল। এই শিল্লাশ্রমের অনতিপূর্বে তিনি অন্তঃপুর মহিলাদের শিক্ষার জন্ম একটি কলাভবন খুলিয়াছিলেন। মূল স্থিসমিতি ও কলাভবনের সংমিশ্রণজ্ঞাত এই বিধবাশিল্পাশ্রম. হির্ণায়ী দেবীর নিজস্ব কীর্ত্তি।...এখন একটি কমিটির সহায়তায় এই আশ্রমটি পরিচালিত হইতেছে—কমিটির প্রেসিডেন্ট পজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ৷···তাঁর [হিরণায়ীর | দেশসেবার অন্থপ্রেরণা মাতৃভক্তি হইতেই আসিয়াছিল, মাতার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাথার জন্ম সথিসমিতিকে কলোপযোগী রূপাস্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবার্শ্রমের জন্ম।—'ভারতী', ফাল্কন ১৩৩২, পু. ৩৭৪-৭৫ |

স্বর্ণকুমারী দেবী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বিধবাশিল্পাশ্রমের সভানেত্রীর পদ অলঙ্কত করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি
পরিচালন করেন—সখী-শিল্প-সমিতি। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী
এই সমিতিকে তাঁহার রচিত যাবতীয় পুস্তকের স্বন্থ দান করিয়া
গিয়াছেন।

#### কংগ্রেস

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই জানকীনাথ আমরণ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বর্ণকুমারীও স্বামীর শিক্ষায় রাজনীতির চর্চা করিতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হইলে স্বর্ণকুমারী এই অধিবেশনে "প্রতিনিধি"-রূপে যোগদান করিয়া-ছিলেন। তৎপূর্বের আর কোন মহিলা প্রতিনিধি-রূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই।

## সাহিত্য-সেবার পুরস্বার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের সভানেত্রী

১৩৩৬ সালের ১৯-২১এ মাঘ কলিকাতায় ১৯শ বঙ্গীয়সাহিত্য-সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সন্মিলনের এই অধিবেশনে
স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন।
কিন্তু মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সন্মিলনে উপস্থিত হইতে না
পারায়, তৎপদে স্বর্ণকুমারী দেবী সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।
ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের মূল সভানেত্রীর পদলাভের
সৌভাগ্য আর কোন মহিলার ঘটে নাই। তবে ২০-২১ চৈত্র
১৩৩২ তারিখে সিউড়িতে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনে
তাঁহার কন্যা সরলা দেবী সাহিত্য-শাখার সভানেতৃত্ব
করিয়াছিলেন।

## 'জগত্তারিণী স্থবর্ণ-পদক'

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রেষ্ঠ লেখিকা-রূপে তাঁহাকে জ্বগন্তারিণী স্বর্ব-পদক' দান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার সমাদর করিয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীই সর্ব্বপ্রথম এই পদক লাভ করেন।

## মৃত্যু

স্বর্ণকুমারীর স্ফুদীর্ঘ জীবন বাণী-সাধনায় সমুজ্জ্বল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যস্ত তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। ৩ জুলাই ১৯৩২ (১৯ আষাঢ় ১৩৩৯) তারিখে বালীগঞ্জের বাসভবনে তাঁহার জীবন-প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হইয়াছে।

## বাংলা-সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীর দান

রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভার প্রথর দীপ্তিতে বাংলা দেশে যে সকল ষয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্ক অভাপি মান হইয়া আছে, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহাদের অন্ততম। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব এখন অন্তরালে গিয়াছে। আমাদের মনে হয়, অতঃপর বিশ্বত ও বিলুপ্তপ্রায় জ্যোতিষ্কেরা স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার স্কুযোগ পাইবেন। আমাদের এই ক্লুজ জীবনীটি বাংলা দেশের বর্ত্তমান সাহিত্যরসিক-সমাজে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য-কীর্ত্তির কিছু পরিচয় বহন করিবে।

ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংযোগের পর বাংলা দেশের সাহিত্যে যে নবজাগরণ হয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর কণ্ঠেই দেশের নারী-সমাজের পক্ষে তাহার প্রথম কলগীতি ধ্বনিত হইয়া উঠে। প্রথম হইলেও তাহা অফুট কলগানমাত্র নয়। গান-গল্প, উপত্যাস, নাটক, কৌতৃক-নাট্য, প্রহসন, কবিতা, প্রবন্ধ ( সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক )—সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁহার দানের পরিমাণ বিপুল। উৎকর্ষের দিক্ দিয়াও তাহা যে গণনার অযোগ্য নয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহাদের কাছেই তাহা স্পষ্ট হইবে। এইগুলি অপঠিত আছে বলিয়াই স্বৰ্ণকুমারী সাহিত্যক্ষেত্ৰে তাদৃশ বিখ্যাত হন নাই—যদিচ সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী নামে অভিহিত করিয়া দেশের লোক এবং জগত্তারিণী পদক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিচ্যালয় তাঁহার সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সম্মানের মূলে তাঁহার প্রতিভার প্রতি খাতির ততখানি নাই—যতখানি বঙ্গীয় নারী-সমাজে তিনিই প্রথম বলিয়া<sup>\*</sup> আছে। আমরা তাঁহার রচনার কালামুক্রমিক তালিকা মাত্র দিয়াছি, এগুলি সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই অনুভব করিবেন, স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-শিল্পীও সামান্তা নহেন। 'ভারতী'র সম্পাদিকা হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠার কথা আজ্ব আমরা ভুলিয়া গেলেও তিনি যে এ কার্য্য করিয়া বাংলা দেশের নারীদের অক্ষমতার অপযশ ঘুচাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বদেশ-প্রেমই স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-সাধনার উৎস। তাঁহার প্রথম উপন্থাস 'দীপনির্ব্বাণে'র "উপহার"-পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন— আর্ঘ্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,

বহিবে নয়নে তব শোক-অঞ্ধার,

কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,

ঢেকেছে ভারত-ভামু ঘন মেঘজাল---নিভেছে সোন্ার দীপ, ভেক্কেছে কপাল !

এই স্বদেশ-প্রেম তাঁহার প্রায় সকল রচনাতেই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে নানা বিষয়ে দিদি স্বর্ণকুমারীকে অনুসরণ করিয়া চলিতেন। স্বর্ণকুমারীর কবিতা অতিশয় মধুর। তাঁহার গদ্যের ভাষাও চমৎকার। একটু দৃষ্টাস্ত দিতেছি—

পুরী মরু-রাজা; আসমুদ্র কেবলই বালি বালি,— चार्य वानि, भारंय वानि, थारण वानि, विज्ञानाम वानि, द्योरज वानि वं। वं। कतिराज्ह, -- तृष्टिराज देशत क्या नारे, आर्धाजात চিহ্নাত্র নাই, ইহা অক্ষত অঝ্যয় ! দিগস্তে সমুদ্রবাজ অনবরত তর্জন গর্জন করিয়া বালুতীর আক্রমণ করিতেছেন, আবার প্রতিহত হইয়া দূরে ফিরিয়া চলিয়াছেন, অবিশ্রান্ত এই সংগ্রাম চলিতেছে, किन्त वानित এक क्ला नाम क्तिए भारतन नाहे।

ব্যঙ্গ ও কৌতুক রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি शांि वाःला वृलित প্রয়োগকুশলী শিল্পী ছিলেন। তাহার পরিচয় "কৌতুক-নাট্য"গুলিতে আছে। "লজ্ঞাশীলা" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি---

সিদ্ধেশরী। কামিনী যে । এতক্ষণে কি আসতে হয় ? বোনঝির গায়ে-श्नूम मव কর্বি কর্মাবি, না একেবারে বেলা পুইয়ে এলি!

নিধিমণি। ও ভেবেছে বেলায় এসে হলুদের পালাটা এড়াবে, সেটি হচ্ছে না। সোনার বং ফলিয়ে তুলুবো লো, ছাড়ব না।

কামিনী। মাইরি ভাই, তোদের পায়ে পড়ি বিকাল বেলাটা আর হলুদ দিস নে। নিজেরা ত বং ফুটিয়েছিস স্থেই ভাল! চমংকার বাহার হয়েছে, আমায় মাপ কর।

> কি বাহার করেছ রে প্রাণ কিবা হার পরেছ গলে, দেখে তোমার মুখশশী মুনিজনার মন ভোলে।

সিধু। (সানন্দে নিজ অঞ্চ নিরীক্ষণ করিতে করিতে) কামিনি তোর কি মিষ্টি গলা ভাই! আমার সারাদিন শুন্তে ইচ্চা করে।

নিধু। বাহারটা তোরই যেন কিছু কম? অমন রঞ্জিন্ ফিতে কোথায় পেলি বল দেখি?

কামিনী। সে তোর ঠাকুরজামাইকে জিজ্ঞাসা করিস্। হুটিয়ে না লাটিয়ে বলে কোন ইংবাজ দোকান আছে, আমার ছাই অত নাম মনে থাকে না, সেখান থেকে এই সব জুটিয়ে জাটিয়ে আনে। যাহ'ক কার কথা তখন বলছিলি ? বল্ না ? লাজলজ্জার মাথা কে খেয়েছে ?

নিধু। এই বোদেদের শশীর বৌএর কথা হচ্ছিল। কামিনী। কেন ভার কি হয়েছে কি ?

সিধু। হবে আর কি! যতদ্র হবার তা হয়েছে! একেবারে মেম সেজে গাউন পরে এসেছে। মাগো আমরা ত সাতজ্ঞরে পারি নে! দেখে অ্বধি গা কস্কস্ করছে, তাই সেঘর থেকে উঠে এসেছি। (ঘাড় বাঁকাইয়া অধরৌষ্ঠের ভঙ্কী দ্বারা দ্বণা প্রকাশ)

নিধু। আর বল্লে কি হবে, কলিযুগ দেখছি উন্টে গেল! কামিনী। সভ্যি নাকি! বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে শেষে বিবি সাজলে। ওমা কোথায় যাব মা।

সিধু। এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা— কামিনী। গায়ে জামা———ভা—

সিধু। শুধু জামা! ভিতরে আবার বিদিকিচ্ছি মোটা ঘাগরা। সাড়ি সে শুধু নাম রক্ষে! দেখে অবধি লজ্জায় ঘেরায় একেবারে মরে যাচ্ছি।

কামিনী। এই যে বল্লি গাউন!

সিধু। গাউন না সে গাউনের বাবা! নিমন্ত্রণবাড়ীতে এসেছ নীলাম্বরী পর, নেট পর, পায়নাপল পর, তা না কি সংটাই সেজেছে, একবার দেখবি চল না।

স্বর্ণকুমারী দেবী স্বয়ং তাঁহার বাণীসাধনার কথা একটি গানে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

উপহার।

ইমন ভূপালী—একতালা

ওগো কমল আসনা—রঞ্জিনী বীণাপাণি। আমি কাহাকেও আর জানি না ভারতি তোমারেই শুধু জানি!

ওগো মধ্ব ছন্দা, হৃদয়ানন্দা, না জানি প্রভাত না জানি সন্ধ্যা, তোমারি পর্বের অর্ধ্য রচিয়া, জীবন ধন্ম মানি। আমি জানি না ত তাহা ভাল কি মন্দ, বাস হীন কিবা মধ্ব গন্ধ, শুধু প্রীতি প্রিত পরমানন্দ লভি গো চরণে দানি।

আমি, না চাহি অন্ত বিভব ঋদি,
চাহি না মৃক্তি চাহি না সিদ্ধি,
তোমারি প্রসাদ শভিবাবে সাধ, তোমারি অমৃতবাণী।
('গীতি-গুছ')

তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনায় তাঁহার কামনা পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি ভারতীর প্রসাদ ও অমৃতবাণী লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের সকল বিভাগ লইয়া আলোচনা করিতে গেলে নিঃসংশয়ে বলা যায়, বাংলা দেশের কোনও নারীর সাহিত্য-কীর্ত্তি এত বিরাট্ নয়, তিনি শুধু অগ্রণী নন, শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সাহিত্য পঠিত ও আলোচিত হইলে এই সত্য দিনে দিনেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

#### সাহিত্য-সাধক-চরিত্যালা---২৯

# মীর মশার্রফ হোদেন

7568-7074

# यौद यभाद्यक शास्त्रन

## थीबष्णसभाष वत्नाभाषाग्र



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্ৰকাশক জীৱাৰক্ষল সিংহ ৰঙ্গীৱ-সাহিত্য-পৰিবৎ

প্রথম সংস্করণ—ভাস্ত ১৩৫০ পরিবর্দ্ধিত বিভীয় সংস্করণ—পোৰ ১৩৫০ মূল্য চারি আনা

ৰূজাৰৰ—জীসোৱাজনাথ দাস শনিৰঞ্চন প্ৰেস, ২৫৷২ মোহনবাগান বো, কলিকাতা ৩—৬৷১৷১>৪৪



মীর মশার্রফ হোসেন



Prংলা দেশে বাংলা-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের দান সম্পর্কে বদি चछत्रकारव विहाद कवा हरने काश हरेरन वनिष्ठ हरेरव, धक **षिक् क्रेय**त्रहेक विश्वामागद महानासत्र व सान, व्यक्त पिरक 'विवाप-সিদ্ধ'-প্রণেতা মীর মশার্রফ হোসেনের স্থান ঠিক অন্তর্প। এ দেশের মুসলমান সমাজে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যশিল্পী, এবং এখন প্রয়ন্ত তিনিই প্রধান সাহিত্য-শিল্পী হইয়া আছেন। বিশ্বাসাগর মহাশবের 'সীভার বনবাস' বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিভ হইয়াছিল, 'বিবাদ-সিদ্ধু' তেমনই আজও পৰ্যান্ত জাতীয় মহাকাৰ্যক্ৰপে वाडानी म्मनमारनद चरद चरद भठिंछ इद्य ; वाश्ना-माहिरछाद अभूवा मुन्निष् हिमादि नकन मभारक है এই গছकावाथानित मभान जातत। जात একটি কথা, আৰু তাঁহার সম্পর্কে আমাদের শ্ববণীয়—তিনি জীবনে এবং সাহিত্যে সকল সাম্প্রদায়িকভার উর্দ্ধে ছিলেন, হিন্দু মুসলমান— বন্ধমাতার এই ছই বিবদমান সন্তানের মিলন-সাধনের জন্ত আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা এমনই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে, স্বদূর অতীতের কারবালা-প্রাস্তরের ট্যান্ডেডিকে তিনি সমগ্র বাংলাভাষাভাষীর/ট্যান্দেভি করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তু:খের বিষয়, এই भीत मनात्रक हारमनरक चाक चामता नारम मां किनि, छाँहात कोवनीत এवः कोवत्नत नकन कीर्वित शतिहत छाहात च-नमास्कर लाकछ রাখেন না। তাঁহার রচিত সকল পুস্তক আমরা প্রভূত চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই; বেখানে বেখানে সেগুলি বক্ষিত হওয়া উচিত हिन, प्राथत विषय, त्रथात त्रश्रांन नारे। जामता जतक करहे वांना দেশের এই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা পাঠে উপযুক্ত লোক আগ্রহামিত হইয়া উঠিলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক इहेर्व।

## জন্ম; ছাত্র ও কর্ম্ম-জীবন

১৮৪৮ এটাবে নদীয়া জেলার গৌরীতটস্থ লাহিনীপাড়া গ্রামে মীর মশাব্রফ হোদেনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মীর মুয়াজ্জম হোসেন। ইহাদের বংশমর্যাদা ও বংশপরিচয়ের উপাধি—দৈয়দ : কার্য্যের পারদর্শিতা অন্তুদারে রাজদত্ত উপাধি—মীর। মশার্রফ শৈশবে জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় বাংলা শিক্ষা করেন। তাহার পর কিছু मिन कृष्ठियात है रातको नारना कृतन এवर এक वरमत भागमीत नवाव-कृतन পড়ান্তনা করেন। অতঃপর তিনি পিতার নির্দ্ধেশে ক্রফনগর কলিজিয়েট স্থলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন : উমেশচন্দ্র দত্ত তথন ক্রফনগর কলেজের অধাক। কিছু দিন পরে তিনি সঙ্গীদের সহিত কলিকাতা বেড়াইতে আদেন এবং পিতৃবন্ধ নাদির হোসেনের (তৎকালে আলীপুরের আমীন) চেতলার বাসায় কয়েক দিন অব্স্থান করেন। ইহার অল্প দিন পরেই নাদির হোসেনের আগ্রহাতিশয্যে, মুয়াজ্জম হোসেন পুত্রকে বন্ধুর বাসায় থাকিয়া পড়ান্তনা করিতে অনুমতি দেন। চেতলায় অবস্থানকালে নাদির হোসেনের প্রথমা কন্তা লতিফ-উন্-নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ গোপনে স্থির হয়। কিন্তু দৈব তুর্নিপাকে, তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্তে, হোসেন সাহেবের দ্বিতীয়া ক্যা আজীজ-উন্-নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (১৯ মে ১৮৬৫)। ইহার আট বংসর পরে তিনি বিবি কুলস্থমকে বিবাহ করেন ( মাঘ ১২৮০ )।

মশার্বফ হোসেন জীবনের বেশীর ভাগ সময় ফরিদপুরের নবাব এক্টেটে ও ১২৯১ সাল হইতে দেলত্যার এক্টেটে ম্যানেজাবের পদে কাজ করিয়াছিলেন।

## সাহিত্য-সেবা

মীর মশার্বফ হোসেন দীর্ঘ চল্লিশ বংসর কাল বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু', 'গো-জীবন', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ও 'গাজী মিয়ার বস্তানী' বাংলা-সাহিত্য-সমাজে বিশেষ স্থপরিচিত। ছাত্রাবস্থা হইতেই মশার্বফ হোসেন বাংলা লিখিতে স্কর্ফ করেন। তাঁহার লিখিত 'আমার জীবনী'তে প্রকাশ:—

কলিকাতার সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপু, ঈশবচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ ভাতা। সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যার সহিত পত্তে পত্তে দেখাগুনা যেরপ হইতে পাবে তাহা আছে। আমি অনেক সংবাদ তাঁচাদের কাগজে লিখিডাম। তাঁচারাও দয়া করে ছাপাইতেন। আমাকে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন—"আমাদের কুষ্টিরার সংবাদদাতা," কেউ জানিত না যে আমি প্রভাকর পত্রিকার কৃষ্টিয়ার সংবাদদাতা।---সাদাসিদা ভাবে লিখিতাম। ভূবন বাবু কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া দিতেন। কোন কোন সংবাদ বাদও দিতেন। সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইভাম। কুমারখালিতে সে সময়ে প্রামবার্তাপ্রকাশিকা প্রকাশ হইত। কুমারখালি, আমার বাটী হইডে নিকটে। গ্রামবার্তা সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ক্যায় স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার লার মান্ত করিতাম। সপ্তাহে সপ্তাহে প্রামবার্ডায় সংবাদ লিখিতাম। প্রভাকরেও লিখিতাম। মক্তারপুরে [ যশোহরে ] বসিরা বসিরা থাকি কোন কাজকর্ম নাই।—সংবাদ সংগ্রহ কবিয়া নিয়মিতরূপে লিখিছে আরম্ভ করিলাম। হরিনাথ বাবু কপতক নদীর অবস্থা লিখিতে পত্র লিখিলেন, এক এক দিন বছদুর নৌকা করিয়া দেখিয়া আসিয়া লিখিতাম।

ভিনি কাটিরা ছাঁটিরা নিজ কাগজে প্রকাশ করিভেন। এদিকে হরিনাথ বাবু আর কলিকাভার দিকে ভূবন বাবু আমার সামান্ত লিখা সংশোধন করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করা আরম্ভ করিলেন। (পু. ৩৩৬-৩৭)

ইহা ১৮৬৫ সালের মে মাসে তাঁহার বিবাহের ত্ই-তিন মাস পূর্ব্বেকার কথা। এই সময় 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুস্লমানের বিবাচপদ্ধতি— মনের কথা যাহা মনে উদয় চইল; বেরূপ বিবাচ হইয়া থাকে তাহার দোহ ধরিয়া ব্থাসাধ্য লিখিলাম। (পু. ৩৩৯)

বাংলা-সাহিত্যে মশার্রফ হোদেনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মীর সাহেবের রচনা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সভ্যই লিথিয়াছিলেন:—

মীর সাহেবের পূর্বের মুস্ল্মানলিথিত বঙ্গসাহিত্যে কবিতা ছিল, পড়িবার মন্ত গছ ছিল না। এখন অনেকে স্থপাঠ্য গছ গ্রন্থ বচনাং করিতেছেন, মুস্ল্মান গছলেগকবর্গের মধ্যে এখন পর্যান্তও মার সাহেব সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রেষ্ঠ গছলেখক বলিয়া পরিচিত। ইনি অন্তাপি সাহিত্যসেবার ব্যাপুত আছেন। কুষ্টিরানিবাসী মীর মশারফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অম্বক্ত। কাঙ্গাল হরিনাথ ইচার সাহিত্যগুরু; প্রথমে 'গ্রামবার্তা'র পরে 'প্রভাকরে' লিখিয়া লিখিয়া লেগা শিখিয়া, মীর সাহেব 'আজিজন্ নেহার' নামক একথানি সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন। মুস্ল্মানসম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে তাহাই সর্বপ্রথম বলিয়া পরিচিত। তাহার পর বছ গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় লেখকবর্গের মধ্যে উচ্চাঙ্গন লাভ করিয়াছেন। কুষ্টিয়া একদা নালবিপ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ষথার্থ কাহিনী মীর সাহেব 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামক এক বিচিত্র উপ্রাসে লিপিবফ

করিরাছিলেন। পরীনিবাসী মুসলমান লেখক কিরপ ঘটনাচক্রে পণ্ডিত হইয়া সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা সবিশেব কোতৃহলপূর্ণ। ৪০ বংসর পূর্বেদেশে এত কাগক ছিল না, এত গ্রন্থ ছিল না, এত নুষ্মায়ত্র ছিল না, ছিল গুরুমহাশরের পাঠশালা বা ছই একটি বঙ্গবিভালয়, ছই চারিখানি কলেজ এবং ছই দশখানা ভাল পুস্তক। তংকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিত্র বর্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশারফ্ হোসেন যে সাহিত্য-শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল স্লাঘার বিষয়নহে।—'প্রদীপ', পৌষ ১০০৮।

জনধর সেন তাঁহার 'কাঙ্গাল হরিনাথ' (১ম থণ্ড, ১৩২০) পুত্তকে মীর মশার্বফ হোসেন সম্বন্ধে যাহা লিপিয়াছেন, তাহাও এপানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

মীর মশারফ হোসেন---কাঙ্গালের সাহিত্য-শিব্য ছিলেন। মীর সাহেবের বাড়ী কুমারথালীর অনভিদ্রে গোরী নদীর ভটে লাহিনীপাড়া গ্রামে। জাভিতে নুসলমান হইলেও তিনি বাঙ্গালা ভাবাকে মাতৃভাবা বলিয়া ভজি করিভেন। কাঙ্গাল হরিনাথ মীর মশারক হোসেনকে পুত্রবং ক্রেছ করিভেন এবং বাঙ্গালা গ্রেথা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিভেন। এই উৎসাহের ফলেই মীর সাহেব বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেথক হইয়াছিলেন। তাঁহার 'বিবাদ-সিন্ধু' তাঁহাকে অমর করিয়া রাথিবে। মীর মশারফ কাঙ্গালের প্রকাশিত 'গ্রামবার্ডা-প্রকাশিকা' পত্রিকার লেথক ছিলেন। আমরা বথন স্কুলে পড়িভাম তথন প্রতি সপ্তাহে মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জক্ত বে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারি না। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না,—লিখিতেন "গোরীতটবাসী মশা"। এই 'মশা'র লিখিত গাছ-পত্ত সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা বে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার 'গোরী সেতু', তাঁহার 'উদাসীন পথিকের মনের

কথা', তাঁহার 'গাজি মিঞার বস্তানি' আর তাঁহার অষ্ল্য বন্ধ 'বিবাদসিন্ধু' বে আমরা কত বার পড়িরাছি তাহার সংখ্যা করা বার না। বৃদ্ধ
বরসেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জ্বন্ধ কত পরিশ্রম করিয়াছেন।
আমাকে বলিরাছিলেন, "তোমাকে নীলবিজোহ সম্বন্ধে অনেক 'নোট'
দিরা বাইব, তুমি একথানি ইতিহাস লিখিও। আমি এ বরসে আর
গারিলাম না।" আলস্তবশতঃ সে 'নোট'ও লওরা হইল না। তিনিও
আমাদিগকে ফাঁকি দিরা ছই বংসর হইল সাধনোচিত ধামে চলিয়া
গিরাছেন। (পু. ৩৮-৩৯)

## গ্রন্থাবলী

মীর মশার্বফ হোসেনের রচিত পুস্তকের সংখ্যা বড় অল্প নহে।
আমরা তাঁহার সকল পুস্তক দেখি নাই। যেগুলির সন্ধান পাওয়া
গিয়াছে, প্রকাশকাল সহ সেগুলির একটি তালিকা নিমে দিলাম:—

১। **রত্নবভী**। (উপকাস) শ্রাবণ, ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)। পৃ. ৬১।

রত্বতী / কোতৃকাবহ উপজাস / শ্রীমীর মদারক হোদেন প্রণীত / গাঁথিয়া কলনাপ্তত্তে, নব-গলহার । / স'পিলাম বন্ধুগলে, নব-উপহার । / নৃতন বাঙ্গালা বস্ত্র । / কলিকাতা,—মাণিকতলা স্থাট নং ১৪৯ / সং ১৯২৬

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন" নিম্নে উদ্ধত হইল:—

রত্বতী প্রথমবার মূদ্রিত ও প্রচারিত হইস। একটা কোতৃকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার বচনা কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অমুবাদ নছে। আজকাল অনেকানেক স্থবিজ্ঞ গ্রন্থকার অমুবাদের পক্ষপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। আমি সে পথের পথিক না হইয়া যথাসাধ্য এই গলটি কল্পনা করিরাছি। ভাষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যতদ্ব পারিরাছি, সামঞ্জপ্ত রাখিতে জাট করি নাই। গ্রন্থ রচনা করিরা প্রন্থকার নামে পরিচর দেওরা এই আমার প্রথম উভ্তম। এইমীর মসারফ হোসেন। কৃষ্টিবা,—সাহিনীপাড়া। ৩০এ প্রাবণ,—১২৭৬

২। গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু। (কবিতা) পৌষ ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)। পু. ১৮।

ইহার সমালোচনা প্রসক্ষে বন্ধিমচক্র 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১২৮০)
লিখিয়াছিলেন:—

গ্রন্থখনি পাত। পাত মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ক্যার, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।

ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা, হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্ত হিন্দু মুসলমান একণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহদয়তা শৃত্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জক্ত নিভান্ত প্রয়েজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। বতদিন উচ্চ প্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্কা থাকিবে, যে তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্জু ফারসীর চালনা করিবেন, তত দিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা। অভএব মীর মসাঃরক স্থানন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষান্থরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষেব ভালিকর। ভরসা করি, অক্যান্ত স্থানিকত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টাস্তের অন্থবর্তী হইবেন।

'গৌরী-সেতৃ' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—
বেভার্গে সীভানাথ সীতা উদ্ধারিতে,
বেংধছিল সিন্ধুসেতৃ বানর সহিতে।

নল নীল হতুমান জামূৰান আদি। সমতুল কপিকুল নাহি অস্তবাদী। প্রাণপণে স্বভনে সবে করি বল। বাধিল ভুরম্ভ সিন্ধু মরি কি কৌশল। ধরা ধরা ধরা বীর ধরা রঘুমণি। সেতু বেঁধে উদ্ধারিলে আপন রমণী। সেতৃবন্ধ রামেশ্বর মহা তীর্থস্থান। কতই হয়েছে মরি ভাগার সম্মান। এবে কলিকালে দেখ কলি মহারাজ। সাজায় ভারত মায়ে মনোমত সাজ। এমন নিষ্ঠুর রাজা দেখি না কোথায়। সৌহহার পরাইছে মায়ের গলায়। ওদিকে হয়েছে সারা পশ্চিম প্রদেশ। বাঁকি ছিল তাও হলু বাঙ্গালের দেশ। ধিক তোরে কলি রাজা বলিব কি আর গ বুদ্ধা মার গলে দেও লোহময় হার। ৰাঙ্গালী হবে না এত নিষ্ঠুর হাদয়। তাই ভেবে রাঙ্গা মুখ করেছ আশ্রয়। রাঙ্গামুখ কটা চ'ক্ বড় বৃদ্ধিমান। কৌশলে মায়ের গলে মালা করে দান । কলিকাতা ঢাকা আর কেন ফাক রয়। দেও হার গলে তুলি কলিরাজ কয়। অমনি সাজিল বীর কত শত শত। জ্বপতী হইতে সবে হইল নিৰ্গত। সে কালের মত বীর এরা কেহ নয়। অসি চর্ম বর্ম আদি কিছু নাহি লয় ৷

### मफ़ा मफ़ि थूँ हे थेखा अस्मत मदन । शता शता मुथ शता दृष्टि वन ! (१० ১-২)

## ত। বসম্ভকুমারী নাটক। মাঘ ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ১২৭।

ইহা প্রস্থকারের "অমুরাগ তক্তর বিতীর কুস্থম"। ১১ প্রাৰণ ১২৮০ তারিখের 'এড়কেশন গেকেটে' প্রকাশ :—"কুষ্টিরার নিকট লাহিনীপাড়ার প্রীযুক্ত মার মশার্বফ হোসেন সাহেবের বাটীতে তংপ্রণীত বসস্তক্ষারী নাটকের অভিনয় হইবাছে।"

৪। **জনীদার দর্পণ**। (নাটক) চৈত্র ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ৭২।

নাটকথানির "প্রস্তাবনা" অংশ হইতে স্ত্রধার ও নটের কথোপ-কথনের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি:—

প্ত । · · · কলিকালে প্রজারা মহা স্থাথে আছে। কলিরাজ্বও প্রজার স্থাব-চিন্তার সর্বাদা ব্যক্ত ; কিনে প্রজার হিন্ত হবে, কিনে স্থাথে থাক্বে, এরি সন্ধান ক'র্ছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে তুর্বলের প্রভি সবলের। যে কত অভ্যাচার, কত দৌরাস্ক্য ক'র্ছে ভার থোঁজ ধ্বর নেই।

নট। কেন এ আপনার নিতাস্তই ভূল। রাজার নিকট সবল 
ফুর্বল, ছোট বড়, ধনী নির্ধনী, সুধী ছুঃখী, সকলি সমান। সকলি সম
স্লেভের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজকাল আবার দীন
ছুঃখীদের প্রতিই বেশী টান।

স্তা। (কণকাল নিস্তব্ধে) আছো মফস্বলে এক বৰুম জানওরার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! সহরে তাদের কেউ চেনে না; মফস্বলে দোহাই ফেরে। সহরে কেউ কেউ জানে বে এ জানওরার বড় শাস্ত-ৰড় বীর, বড় নম্র; হিংসা নাই, বেষ নাই, মনে বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁর না। কিন্তু মফস্বলে ভাল, কুকুর, শুকর, গরু পর্যস্ত পার পার না। ব'লব কি, জানওরাবেরা আপন আপন বনে গিরে একেবারে বাঘ হরে বসে।

নট। কি কথাই ব'লেন, বাঘ বুঝি আৰ জানওয়াৰ নয় ?

স্ত্র। আপনি বৃষ্তে পারেন নাই। এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই—লেজও নাই। এরা খাসা পোসাক পরে, দিরিব সকু চেলের ভাত খার। সাড়ে ভিন হাত পুক গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও গদীর আশে পাশে ল্যান্ড ওড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হ'ছে তাই ক'ছে। বিনা পরিশ্রমে সচ্ছলে মনের স্থাথ কাল কাটাছে। জানওয়ারেরা অপমান ভরে নিজে কোন কার্যাই করে না। ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলি অকেজো। দিরি পা আছে অথচ ইটিবার শক্তি নাই। দেখ্তে খাসা হাত, কিন্তু খাত্য সামগ্রী হাতে ক'রে মুখে তুলতেও কট হয়। কি করে ? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিরে দেয় ! এরা আবার স্থই দল।

নট। দল আৰার কেমন ?

সূত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট। ঠিক বলেছ। ঐ দলের এক জ্ঞানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চ'ম্কে যায়—এখনও চক্ষে জ্ঞল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক!!

স্ত্র। আপনি শুনেন নাই "ক্সমীদার দর্পণ নাটকে" যে নক্সাটি এঁকেছে, ভার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে! 'ক্সমিদার দর্পণ নাটকে'র একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি:—

রাগিণী সিদ্ধৃ—ভাল হং।
কুবাসনা বার মনে, ভার উপাসনা কি ?
মনে এক, মুখে সুধু হরি ব'লে ফল কি ?

मध्-माथा-रवान मृत्थ, शवन बरहरक् वृत्क,

হেন ছ্ম্ম-বেশী তার অধর্মেতে ভয় কি ?

সতীর সতীত্ব ধন,

হরিবারে করে পণ.

মৃথে বিভূ-পদে মন, এদের, অস্তঃকালে হবে कि १ ( পৃ. ৬ )

এর উপায় কি ? (প্রহ্মন) ইং ১৮१৬। ১২৮৩ সালের আখিন সংখ্যা 'বান্ধবে' সমালোচিত।

## ७। विवाप-जिच्नू !!!

महत्रम नर्वत । ১२৯১ माल (हे: ১৮৮৫)। पृ. २०४। উদ্ধার পর্বা '১ প্রাবণ ১২৯৪ ( ইং ১৮৮৭ )। পু. ১৯১। এজিদ-বং পর্বন ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯১)। পু. ৪৩।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের "মুখবন্ধে" প্রকাশ :—

চাক্র মাসের বৎসরের প্রথম মাসের নাম মহরম। হিজ্বী ৬১ সালের ৮ই মহরম তারিখে মদিনাগ্নিপতি হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালাভূমিতে উপস্থিত হন; এবং এজিদ্প্রেরিত দৈক্রহস্তে রণকেত্রে প্রাণত্যাগ করেন; সেই শোচনীয় ঘটনা মহরম নামে প্রসিদ্ধ হইরাছে। ঐ ঘটনার মৃল কি, এবং কি কারণে সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহার নিগৃঢ় তত্ত্ব বোধ হয় অনেকেই অনবগত আছেন। পারশু ও আৰব্য গ্ৰন্থ হইতে মূল ঘটনাৰ সাবাংশ লইয়া 'বিবাদ-সিদ্ধু' বিবচিত হইল। প্রাচীন কাব্যপ্রস্থের অবিকল অমুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণের রচনাকৌশল এবং শাস্ত্রের মর্ব্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত ছ্রহ। মাদৃশ লোকের পক্ষে ভবিষয়ের ষথার্থ গৌরব রক্ষার আকাজ্ঞা বামনের বিধু ধরণের আকাজ্মার স্থায় এক প্রকার ছবাকাজ্মা বলিতে হইবে। ভবে মহরমের মৃল ঘটনাটী বঙ্গভাবাপ্রির পাঠক পাঠিকাগণের সহজে স্তদরক্ষম ক্রিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। শাল্তামুসারে পাণভয়ে

ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইরা 'বিবাদ-সিন্ধু' মধ্যে কডকগুলি জাতীয় শব্দ বাবহার করিতে হইল।…

ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে কাঞ্চাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকালিকা' (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২০২ ) লিখিয়াছিলেন :—

প্রন্থকা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার অনেকগুলি প্রন্থ লিখিয়া এবং গডজীবন 'আজীজন নাহার' সম্বাদ পত্রের সম্পাদকীর কার্য্য নির্কাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে বিশেব পরিচিন্ত, স্মৃতরাং তাঁহার লেখনীর নৃতন পরিচর প্রদান বাহল্য। প্রসিদ্ধ মহরমের আমৃল বুজান্ত বিবাদসিক্র গর্ভ পূর্ব হইয়া বিবাদ সিক্ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটা স্থান এরপ করুণ রসে পূর্ব বে পাঠকালে চক্ষের জল রাখা বার না।…
মুসলমানদিগের প্রন্থ এরপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার অল্পই অন্ধ্বাদিত ও

'ভারতী'ও ( ফান্ধন ১২৯৩ ) লিখিয়াছিলেন:—

ইহা মহরমের একথানি,উপক্ষাস ইতিহাস। ইহার বাক্ষণা বেমন পরিকার, ঘটনাগুলি বেমন পরিক্ষ্ট, নায়ক নারিকার চিত্রও ইহাতে জেমনি স্কলবরূপে চিত্রিত হইরাছে। ইতিপূর্ব্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাক্ষণা রচনা আর দেখিরাছি বলিয়া মনে হয় না।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'বিষাদ-সিন্ধু'র তিন খণ্ড হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

মাৰিরা পীড়িত। তাঁহার ব্যাধি সাংঘাতিক, বাঁচিবার আশা অতি
কম; এজিদের সে দিকে দৃক্পাত নাই, পিতার সেবাগুজাবাতেও মন
নাই; প্রক্টিত গোলাপদলবিনিন্দিত জয়নাবের স্ক্রোমল বদনমগুলের
আতা, সেই আরস্তলোচনার নরন্তসীর স্কদৃশ্য দৃশ্য দিবারাত্রি তাঁহার
অস্তরপটে আঁকা। ভ্রযুগলের অগ্রভাগ, যাহা স্বভীক্ষ বাণের লার অস্তর
ভেদ করিয়া অস্তরে বহিরাছে, দিবারাত্তি সেই বিবেই বিষম কাতর।

সেই নাসিকার সরলভাবে সর্ববদাই আকুল। সেই ঈবৎলোহিত অধরেষ্ঠি প্নংপুন দেখিবার আশা সততই বলবতী। আজ পর্যান্ত চিকুরগুছের লহরীশোভা ভূলিতে পারেন নাই। সামান্ত অলজার, যাহা জরনাবের কর্ণে তুলিতে দেখিরাছিলেন, সেই দোলায় তাঁহার মন্তক আজ পর্যান্ত অবিশ্রান্ত তুলিতে দেখিরাছিলেন, সেই দোলায় তাঁহার মন্তক আজ পর্যান্ত অবিশ্রান্ত তুলিতেছে। ললাটের উপরিস্থিত মালার জালি যাহা অর্কচন্দ্রান্ত চিকুরের সহিত মিলিত হইরা কিঞ্চিংভাগ ললাটের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল, তাঁহার মনপ্রাণ সেই জালে আট্রুলা পড়িরা আজ পর্যান্তর ছট্ কৃট্ করিতেছে। সেই হাসিপূর্ণ মুখ্যানির হাসির আভা, যাহা জরনাবের অজ্ঞাতে একবার দেখিয়াছিলেন, কভবার নিশ্রা গিয়াছেন, কতশতবার চক্ষের পলক ফেলিয়াছেন, তথাচ সেই মধুর হাসির আভাটুকু আজ পর্যান্তর চক্ষের পলক ফেলিয়াছেন, তথাচ সেই মধুর হাসির আভাটুকু আজ পর্যান্তর চক্ষের নিকট হইতে সরিয়া বার নাই। সমস্তই মনে ভাগিতেছে।—মহরম পর্ব্ব, পু. ৩০।

রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজ-বিপ্লর ঘটিলে তাহারও
শান্তি হয়, রাজ্যমধ্যে বিবোর বিদ্রোহানল প্রজ্ঞলিত হইলে বথাসমরে
অবশ্যই নির্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া দিলে সে চুর্দমনীয় তেজও
একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া বায় । মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি
দৈব-ছুর্বিরপাকে রাজ্য ধ্বংসের উপক্রম শেষ হইলেও নিরাশসাগরে
ভাসিতে হয় না—আশা থাকে । রাজার মজ্জা দোবে, কি উপযুক্ত
মন্ত্রণা অভাবে রাজ্য-শাসনে অক্লতকার্য্য হইলেও আশা থাকে । মূর্ব
রাজার প্রিরপাত্র হইবার আশয়ে মন্ত্রদাতাগণ অবিচার, অত্যাচার নিবারণ
উপদেশ না দিয়া অহবহঃ ভোষামোদের ভালি মাথায় করিয়া প্রতি আজ্ঞা
অন্ত্রমাদন করাতেই বদি রাজা প্রজায় মনাস্তর ঘটে, ভাহাতেও আশা
থাকে ।—সে ক্লেত্রেও আশা থাকে, কিন্তু স্বাধীনতা ধনে একরার বঞ্চিত
হইলে সহজে সে মহামণির মূর্থ আর দেখা বায় না । বহু আয়াসেও আরু

সে রত্ন হস্তগত হর না। স্বাধীন সূর্য্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদ্ধ হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা !

বাজা আর রাজ্য এ ছইটা পৃথক্ কথা-পৃথক্ ভাব,-পৃথক্ সম্বন : রাজা নিজ বৃদ্ধি দোবে অপদস্থ হউন, সদ্যুক্তি স্থমন্ত্রণায় অবহেলা করিবা পর-পদতলে দলিত হউন, স্বেচ্ছাচারিত্ব দোবে অধঃপাতে বাউন, তাহাতে রাজ্যের কি ? কার্য্য অন্তরণ ফল। পাপামুবারী শাস্তি। স্বেচ্ছাচারী, স্মন্ত্রণাবিত্বেরী, নীতিবৰ্জ্জিত, উচিতে বিবক্ত, এমন বাজার বাজাপাট ু যত সন্থরে ধ্বংস হয়, ততই মঙ্গল। ততই রাজ্যের শনিকর। ভবিষ্যং মঙ্গলের আশা। দামস্ক বাজ্যের আর মঙ্গল নাই। বিনা কারণে, প্রেমের কৃচকে, পিরীভের দারে, প্রণরবাসনার, পরিণয় ইচ্ছার, বদি এট রাজ্য বর্ধার্থ ই পরকরতলম্ভ হয়, পরপদভবে দলিত হয়, আমাদের স্বাধীনতা লোপ হয়, তবে সে হঃখের আর সীমা থাকিবে না। সে মন:कांद्रेव चाव हेिंछ इटेरव ना। वाका প্रका-वक्षक, विहाबक, श्राक्ष-পালক, এবং করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের বধার্থ অধিকারী প্রকা। দায়িত প্রজারই অধিক। রাজা প্রজার। বকার দায়িত বাসিন্দা মাত্রেরই। ৰদি ৰাজ্যমধ্যে মানুৰ থাকে, জদৰে বল থাকে, খদেশ বলিয়া জ্ঞান থাকে, পরাধীন শব্দের বথার্থ অর্থবোধ থাকে, জন্মভূমির মূল্যের পরিমাণবোধ থাকে, একডা বন্ধনে আস্থা থাকে, ধর্মবিদ্বেষে মনে মনে পরম্পার বিরোধ ना थारक, कांकिएल्टिक दिश्मा, देवी, अवर घुनाव हावा ना थारक, व्यमुना সমরের প্রতি লক্ষ্য থাকে. আলস্তে অবহেলা, এবং লৈখিল্যের বিরোধী বদি কেহ থাকে, আর চেষ্টা থাকে, বিজ্ঞার চর্চচা থাকে, এবং ঈখরে ভক্তি থাকে, তবে যুগবুগান্তবে হউক, শতাকী পরে হউক, সহস্রাধিক বর্ষ গতে হউক, কোন কালে হউক, পুনবায় অন্ধকারাছ্র-পরাধীন-গগনে যাধীনতা-স্ব্যের পুনক্ষর আশা একবার করিলেও করা বাইতে পারে।--এজিদ্-বধ পর্বব, পু. ৩-৪।

१। जनीख नहती, २म थए। २२२४ मान। १८ ७৮।

ইহার অধিকাংশ গানই স্থলিখিত। স্থানাভাবে আমরা চারিটি মাত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম:—

আর বাঁচি না প্রাণ সই রে, পোড়া শীতে মজাইল।
অভাগার ভাগ্যেতে বিধি, বুঝি এই লিখেছিল।
কাঁপে অঙ্ক থর থর,
বুঝি গায়ে এল জর,
কারে বলি ধর ধর ভাগ্যে কেহ না জুটিল।
বুকে বুকে মুখে মুখে,
কভ জনে আছে স্থাধ,
(কেবল) কান্দি আমি মন হুংখে, এবারকার শীত একা গেল।
বিধি যদি সদয় হয়ে,
দিতেন হতভাগার বিয়ে,
দেখতেম শীতে তুজনায়ে, মনে বড় খেদ রহিল।

রবে না দিন চিরদিন, স্থাদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
আমার আমার, সব কব্বিকার, কেবল তোমার, নামটী রবে;
হবে সব লীলা সান্ধ, সোনার অন্ধ, ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।
সংসারের মিছে বাজি, ভোজের বাজি, সব কারসাজি ফুরাইবে;
মরি এক পলকে, তিন ঝলকে, সকল আশা মিটে যাবে।
তোমার এই আত্মস্করন, ভাই পরিজন, হায় হায় ক'রে কাঁদ্বে সবে;
তারা পেয়ে ব্যথা, ভান্ধবে নাথা, তুমি কথা না কহিবে।
দেখ তোমার এই টাকাকড়ি, ঘর বাড়ী, ঘড়ি গাড়ী পড়ে রবে;
আবার হাত থাকিতে, পা বহিতে, পরের কান্ধে মেতে হবে।

চিরকাল ক'রে হেলা, গেল বেলা, এখন সন্ধ্যাবেলার আর কি হবে; (এই) জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি, তিনি 'মশা'র ভরসা ভবে।

> চল মন ষ্টেশনে, টিকিট কিনে, একবার তারে দেখে আসি।

- যার ষেখানে হচ্ছে মনে,

  যাচ্ছে করে হাসি খুশী।

  তোমার কি ভাবনা, ঠিক বল না,
  ভাবছ কি আর পথে বসি॥
- । অরে! বাজলে বড়ি, আস্বে গাড়ী,
  তাজ তুপড়ি বান্দো কসি।
  কর কি দৌড়ে চল, করে বল,
  যাবে চলে বাজলে বাঁলী॥
- তামার কি নাই ঠিকানা, পথ চিন না, জান না সে কোন দেশবাসী। ভাল কি সম্বলে, পথে চল, বল তোমায় তাই জিজ্ঞাসি।
- ৪। কত দিন উচট থেলে, দৌড়ে ম'লে,
  ছটকে পলে, তিন চার বসি—
  এতে আর কোথা যাবে,
  কারে পাবে, ভাবে, মশা দিবানিশি॥

ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল। ঘূমের ঘোরে থেকে ভোমার সর্বনাশ হইল॥ ( তোমার ) টাকাকড়ি হারা মতি যা যেথানে ছিল। ষে পেল সে সুটে পুটে আপন ঘর ভরিল রে ॥ যাদের নামে কাঁপিয়াছে বাহুকি পাতালে। এখন তাদের বুকে মারছে নাথি বানরের দলে রে। विषा वृषि माहम वर्ल वली छिल वादा। শেল কুকুরের মত মারা যাইতেছে তারা রে । ষা দেপেছ আছে এখন তার ত কিছু নাই। স্থের দফা শেষ করেছে বিরাল চথ ভাই রে ॥ বেল চলেছে কল চলেছে চলেছে আব কত। সঙ্গে সঙ্গে ফাটছে পিলে খেয়ে এডির গুঁত রে॥ স্থ্য এখন চিত্র করে বিহ্যাতে দেয় আলো। তেল সলিতার বিনে বাতি জ্বলিতেছে ভাল রে॥ ছয় মাসের পথের কথা এক পলকে আসে। পেঁডের থবর নিচ্ছে লোকে আপন পিডেয় বসে রে॥ জলে খেলে কলের বোট কত বা জাহাজ। গঙ্গার বুকে বাঁধ বাঁধিল কলি মহারাজ রে॥ দেখে শুনে ভূলছে লোকে হায় রে কারিগরি! ঘরের থবর কেউ রাখে না এই ত বাহাছরি রে॥ (ওরে) সাত সমুদ্র পারে গিয়া তোমার পুত্রগণ। শিক্ষালাভ করিতেছে মনের মতন রে॥ আবার বলবার্য্য দেখাইতে কোন কোন নারী। বীর বেশেতে ঘোডায় চরে যাচ্ছে সারি সারি॥ মৃত্যুজীব জাগিতেছে গলাবাজীর বোলে। ভারতসভা জাতিসভা হচ্চে দলে দলে রে।

নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দু মৃসলমান।
কমে কমে হইভেছে এক দেহ এক প্রাণ রে।
দিনে দিনে বাড়ভেছে বি.এ, এম্ এর দল।
মেয়েরা সব শিক্ষালাভে হয়েছে পাগল রে।
কাগ জাগ ওরে ভারত ঘূমিও না আর।
ভোমার ছেলে তোমার মেয়ে সকলই তোমার রে।

৮। গো-জীবন। (প্রবন্ধ) ২৫ ফান্তন ১২৯৫ (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ১৯৬। এই পুন্তকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী ও বালক' (চৈত্র ১২৯৫) লিখিয়াছিলেন:—

কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই বাহাতে গোজীবন বন্ধার সচেষ্ট 
হন এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকবানি লিখিত। গো বংবর বিরুদ্ধে লেখক 
বে সকল বৃদ্ধি দিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় লেখকের হাদর হইতে 
সে সকল কথা উংথিত, তিনি কেবল মুখের কথা মাত্র বলিতেছেন না। 
পুস্তকথানি পড়িরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। লেখক মুসলমান হইরা 
এ বিবয়ে বেরুল উদারতার পরিচয় দিয়াছেন—বেরুল অলকপাতী ভাবে 
ভাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে 
আমাদের আশ্চর্যাও জন্মিল। ভরসা করি অস্তু মুসলমানগণ ভাঁহার 
অন্তল্পৰ করিবেন।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ পুস্তকের প্রথম প্রস্তাব—"গো-কুল নিম্মূল আশকা" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

ভারতের অনেক স্থানে গো বধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে।
সভা সমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজী, বাঙ্গলা
সংবাদ পত্রিকায় স্থানয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন
স্থানে হিন্দু মোস্থান একত্রে এক প্রাণে এক বোগে গোবংশ বক্ষাব

 ভিন্দু মোস্থান একত্রে এক প্রাণে এক বোগে গোবংশ বক্ষাব

 ভিন্দু মোস্থান একত্রে এক প্রাণে এক বোগে গোবংশ বক্ষাব

 ভিন্দু মোস্থান একত্রে এক প্রাণে এক বোগে গোবংশ বক্ষাব

 ভিন্দু মোস্থান একত্ত্রে এক প্রাণ্ড এক বোগে গোবংশ বক্ষাব

 ভিন্দু মাস্থান একত্ত্বে এক প্রাণ্ড এক বোগে গোবংশ বক্ষাব

 ভিন্দু মাস্থান একত্ত্বে এক প্রাণ্ড এক বোগে গোবংশ বক্ষাব

 ভিন্দু মাস্থান একত্ত্বে এক প্রাণ্ড এক বোগে গোবংশ বক্ষাব

 ভিন্দু মাস্থান একত্ত্বে এক প্রাণ্ড এক বোগে গোবংশ বিশ্বাব

 ভিন্দু মাস্থান একত্ত্বে এক প্রাণ্ড এক বোগে গোবংশ বিশ্বাব

 ভিন্দু মাস্থান একত্ত্বাব

 ভালে বিশ্বাব

 ভ্নি মাস্থান একত্ত্বাব

 ভ্রাবিশ্বাব

 ভ্নাবিশ্বাব

 ভ্রাবিশ্বাব

 ভ্রাবিশ্বাব

উপায় উদ্ভাষন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেক্সী পত্রিকার আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এ সময় আর নীরব থাকা উচিত মনে করিলাম না। 🗸

৺ আমি মোসন্থান—গো জাতির পরম শক্ত। আমি গোমাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুরিয়া বড় বলদটীর গলায় ভূরি বসাইতে পারি, ধর্মের দোহাই দিয়া হয়বতী গাভী, হয়পায়ী গোবংসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু জায়চক্ষে বাচা দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে বাহা পাইতেছি, ভাহা কোখায় ঢাকিব ? খাভাবিক ভাব কোন্ ভাব-বশে গোপন করিব ? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জনা করিবেন। মুলী সাহেব! ক্ষমা করিবেন। স্থাক সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগৎ পরাধীন—কিন্তু মন স্থাধীন। বদি কোন মোসন্মান ভ্রাতা এই প্রক্ষের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আহ মদী প্রিকার প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

৺ আমাদের মধ্যে "হালাল" এবং "হারাম" ছুইটা কথা আছে। হালাল গ্রহণীর, হারাম পরিত্যজ্য। এ কথাও স্বীকাধ্য বে—গোমাংস হালাল, থাইতে বাধা নাই।√ অসমাংসও অন্ত মতে (সাফি) হালাল। আমার মতে (হানিফি) হালালও বলিতে পারি না, স্পষ্ট হারামও বলিতে পারি না। মাঝামাঝি একটা নাম আছে (মক্রহ) আবার ঐ সাফি মতে জলজন্ত মাত্রই হালাল। দৃষ্টাস্কজ্বলে একথা বলিতে পারি বে বজকের পদ বতটুকু জলের মধ্যে বস্ত্র খোঁত সময় ভ্বিয়া থাকে সাফি মতের দায় দিয়া সে মন্থ্যপদটুকুও জলমধ্য হইতে কাটিয়া লইয়া ঝল্সা, পোড়া, সিদ্ধ, স্করমা যাহার বেরপ অভিকচি হয় করিয়া উদরে ফেল, কোন চিন্তা নাই; কথনই পাপের খাতার নাম উঠিবে না।—ইহাও শাত্রের কথা। ৺ কিন্তু শাত্রে একথা লিখা নাই বে গোহাড় কামড়াইতেই

হইবে, গোমাসে গলাধঃ কবিতেই হইবে, না কবিলে নবকে পচিতে চইবে। বরং থাহা অথাজ,—ৰথা বরাহ—সে বিবয় পবিত্র কোরাণলবিফে স্পষ্টভাবে বরাচ নাম উল্লেখে "থাইও না" (হারাম) লিখা আছে। থাইলে প্রধান নবক "জাহায়াম" তাহাতেই চিরবাস কবিতে হইবে, আর নিস্তার নাই। থাজ সম্বন্ধে বিধি আছে বে থাওয়া ঘাইতে পারে, থাইতেই হইবে, গোমাংস না থাইলে মোসন্মানি থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নবক্ষম্বলা ভোগ কবিতে হইবে—একথা কোথাও লিখা নাই।

🗸 খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি,—খাই না। ফড়িং ধরিয়া যুতে ভাজিয়া টপাটপ্ গিলিভে পারি—শাস্ত্রের কথা,—গিলি না। গোসাপ উদবসাৎ করিতে পারি--বিধি আছে, ভরে ভারার নিকটও ৰাই না। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাত, সে পাঁঠার দিকে তত ঘেঁবি না: ৰে ছাগীতে হ্ৰ্ম দেয় ভাহাকেই "আলাচ আক্বার" ওনাই। পাঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই তাহা বলিতে পারি না। বসনা পরিতপ্ত আশরে তাহার বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা বহিত করিয়া দিয়া দিকি মোটাগোটা চৰ্মিলার জিনিস বানাইয়া, কোরমা, কালিয়া, কবাবে পেট পুরিষা থাকি। ' উ'ট এদেশে নাই থাকিলেও ভাষার কাছে যাওরা যাইত না। কারণ শ্ৰীরের গঠন দেখিরাই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। মহিষ থাতা, তাহার কাছে ছুবি হাতে করিয়া যায় কে • কাজেই নিরীহ গো জাতির গলায় ছুবি বুসাইতে আর এদিক ওদিক চাহি না। এত খাত থাকিতেও কি গোমাংস না খাইলেই চলে না ? ঘোড়া, মহিষ, বনগৰু, মেষ, ছাগল, মুগ, খরগোস সকলি ত চলিতে পারে? এ সকল খাইলেও ত কুধা নিবৃত্তি হয় ? এত থাকিতে গকুর মাংসে জিহবার জল পড়ে কেন ? ইহার উত্তর কে দিবে ? 🎺

পোছয়েই আমাদের জীবন। দশ মাস মারের উদরে বাস করির। জগতের মুখ দেখিতেই বেমন কুধার কাতর হইরা কাঁদিতে থাকি, সে

সমর,—হার! অমন কঠিন সমরে কিসে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয় ?
মনে মনে একটা কথা উঠিতেছে—মারের ত ছয় আছে ? আছে।
কিন্তু গো-বস মারের উদরে না গেলে মারের স্তনে ছয় পাই কৈ ? মারের
স্তনে ছয় থাকা সন্তেও অনেকেই গো-বসে জীবন রক্ষা করিয়াছে।
মিষ্টাল্লে, প্রকারে সভোজাত নবশিশুর প্রাণ রক্ষা হয় না, ছয়ই জীবের
জীবন। জগতে ছয় ছাড়া এমন কোন একটা থাত নির্দ্ধিট নাই বে, স্থপ্র
সেই থাতটা থাইরা জীবন থাবণ করা যায়।

পা-বসই বঙ্গের উপাদের খান্ত। স্কৃত্ব অস্তৃত্ব শ্রীরে, এমন কি প্রাণ সঞ্চার হইতে বিয়োগ পর্যস্ত তৃগ্ধের প্রয়োজন। সেই তৃগ্ধের মৃল গোখনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে আর কি রক্ষা আছে !!···

✓ আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসন্মান উভর জ্যাভিই প্রধান। প্রশার এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক—সংসারকার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। ভাপদে বিপদে, স্বথে হুংথে, সম্পদে প্রশার্ত্র সাহাব্য ভিন্ন, উদ্ধার নাই। স্থধ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী বাহারা, ভাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ৽

৺ধর্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরক্ষারও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বাধ হয়—হয় না। এ অবস্থার গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি ? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভাতার মনরকা. ধর্মরকা, আর বাহা রকা, তাহা বার বার বলিব না। বাহাতে সকল দিক্ রকা হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি ? ৺(পু. ১-৪, ৬-৭)

৯। বে**হুলা গীডাভিনয়। ৭** আখিন ১২৯৬ (ইং ১৮৮৯)। পূ. ১৬৮।

বেছলা নখিন্দরের কথা নৃতন নহে। বঙ্গের স্ত্রী মহলে বেছলার কাহিনী—বড়ুই আগরের। কথাটা বে একেবারেই উপকথা—এরপ বোধ হয় না। ভাগলপুর অঞ্চলে চাম্পাই নগর, সাভালী পর্বছের চিহ্ন—এবং ত্রিবেণীর নিকট নেতা ধোপানীর পাট (এই ক্ষণে পাধরে পরিণত) আন্ধ পর্যন্ত বর্ত্তমান রহিরাছে। এই ঘটনা লইরাই বশোহর অঞ্চলে প্রথম ভাসান বাত্রার স্ষষ্টি হয়। ভাসানের ভাষা দোবে, রচমিভার অষণা বর্ণনার, এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতৃতেই শিক্ষিত সমাক্রে ভাসান বাত্রার আদর নাই। কিন্তু শুক্তিতেই মুক্তা, স্বর্ণকারের নিক্ষিপ্ত অঙ্গারভন্মেই স্থবর্ণকণা, সামাক্ত প্রস্তরেই কোহিনুর, এবং দারইরাই ন্বের জন্ম। এই পরিসিদ্ধ বাক্যের অন্ধকরণে—দৃষ্ঠান্ত স্থলে বলিতে পারি মনসার ভাসানই শবেহলা গীতাভিনর । তাত্র ১৯৬—৭ই আখিন। মীর মশার্বফ হোসেন শান্তিকুঞ্ব,—টালাইল।

'> । **উদাসীন পথিকের মনের কথা**। (উপক্সাস) *ইং* ১৮৯১। পু. ১৯৮।

গ্রন্থকার "মুখবন্ধে" যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

গুপ্ত কথা, গুপ্ত লিপি, গুপ্ত কাশু, গুপ্ত বহস্ত, গুপ্ত প্রেম, ক্রমে সকলই ব্যক্ত হইরাছে। কিন্তু আজ পর্যান্ত মনের কথা মনেই রহিরাছে। মনের কথা অকপটে মুথে প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সংসারীর পক্ষে নানা বিদ্ধ, নানা ভয়, এমন কি, জীবনে সংশয়। সংসারে আমার স্থারী বসভিস্থান নাই। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই. স্বজন নাই, বৃদ্ধি নাই। আপন বলিতে কেহই নাই। সত্য কথা বলিতে দোষ কি ?…

এই অসার, অপরিচিত, অস্থারী "আমি", আমার ভাবনা চিস্তার কোনই কারণ নাই। স্কুতরাং মনের কথা অকপটে প্রকাশ করিছে বোধ হয় পারিব। সভ্য মিধ্যা ভগবান্ জানেন, আর মা—জানেন। কারণ শোনা কথাই পথিকের মনের কথা।···উদাসীন পথিক। 'ভারতী' (বৈশাধ ১২৯৮) এই পুস্তকের সমালোচনা প্রসক্ষে লিখিয়াছিলেন:—

সমালোচ্য পুস্তক-থানি ঠিক উপস্থাস নহে, ইহা উপস্থাসাকারে নীল অভ্যাচারের কাহিনী পূর্ব। অভ্যাচারের বিবরণ বেশ হইরাছে— ভবে গরের ভাগ ভেমন পরিপাটী হয় নাই।

১১। **গাজী মির্মার বস্তানী,** প্রথম অংশ। (উপত্যাস) আবিন ১৩০৬। পু. ৪০০।

আখ্যা-পত্তে লেখকের নাম নাই। কেবল দেওয়া আছে—
"সন্তাধিকারী উদাসীন পথিক।"

১৩০৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রদীপে' অক্ষরকুমার মৈত্রেয় এই পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন:—

গাজী মির বি বস্তানী একথানি বিচিত্র, সমান্তচিত্র, সংশোভিত স্থালিখিত উপজ্ঞাস । ইহাতে নাই, এমন বস ছর্ম ভ ! কটু, তিন্তে, ক্বার,—অন্ন, অন্নমধুর,—মধুর, অতি মধুর,—বাহা চাও, তাহাই প্রচুর । অথচ সকল বসের উপর দিয়া কাত্র করুণবস উছ্লিয়া পড়িভেছে ।

গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইলে শ্রুতিকটুদোর পরিহার করিতে পারেন না; স্পষ্ট কথা সত্য হইতে পারে, সকল স্থলে স্থমিষ্ট হয় না। স্পত্রাং গাজী মির্মার কথা স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইরাছে। তিনি দৃঢ় মৃষ্টিতে কণা ধারণ করিয়া বেথানে বাহার পুঠে আঘাত করিয়ছেন, সেথানেই বেন সপাসপ আঘাতধ্বনি স্কৃতিয়া উঠিয়াছে, কাতরক্রন্থনের সঙ্গে রক্তথারা স্থাটিয়া ছিট,কাইয়া পড়িয়াছে! সে আঘাত কাহার পুঠে বা পতিত হয় নাই ? পাঠক! হয়ত তুমি আমি আর তাহারা কেহই বাদ বাই নাই !…

মফংখনের কথা মফংখনের ভাষার লিখিতে গিয়া গাজী মিরঁ। প্রসঙ্গনে আবশুক অনাবশুক অনেক প্রকারের প্রীচিত্র আহিত করিরাছেন; ভন্মধ্যে মক: স্বলবাসী ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকেরই ছবি দেখিতে পাওরা বায়। কখন কখন মনে হয়, বৃথি ভোমাকে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পৃস্তক লিখিত হইরাছে! কেবল পাত্রগণের নাম জয়ঢাক, ধিন্ভাধিনা, ভেনাচেরা, দাগাদারী, তৃড়ুক পাহাড় ইভ্যাদি ইভ্যাদি বলিয়া বাহা কিছু রক্ষা! বস্তানীর পল্লী-চিত্র ইংরাজরাজ্যের লক্ষার বিষয়; পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজরাজ্যের বাহিরে বিলাভি বার্দিস, ভিতরে টিনের পাড়া; দেখিতে থুব জমকাল। আইন আছে, আদালত আছে। আপালের উপর আপাল আছে, কিন্তু বিচার নাই! ছোট লোকের সঙ্গে ছোট লোকের মোকক্ষার স্থবিচারের ব্যাঘাত ঘটেনা; কিন্তু ছোট বড় ধনী দরিন্তা কলহে লিপ্ত হইলে দরিক্রের ছর্দশার একশেব হয়। বিচার প্রণালীর দোবে বহুবার করিয়া মৃজ্জিলাভ করিতে দরিক্রের প্রাণান্ত ঘটিরা থাকে, কখন বা এত করিয়াও স্থবিচার প্রাপ্ত হওৱা বায় না। এই দোব ইংরাজের নহে, দেশীয় কর্ম্মচারীর; গাজী মিন্রা সেই কথা ব্যাইবার জন্তা,নানা কথার অবভারণা করিরাছেন।… রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই এরপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ!

গাজী মিরাঁ কে ? কে এই করিত নামের অন্তরালে থাকিয়া এরপ স্থতীত্র সমালোচনার রাজা প্রজাধনী দরিত্র পঞ্জিত মূর্যের কার্যা-কলাপের মর্মোদনাটন করিয়াছেন ? পুস্তক পড়িরা এই কথা মনে হইবামাত্র দেখিলাম গাজী মিরাঁর আত্মগোপনচেষ্টা সফল হর নাই। পুস্তকের সর্বত্র তাঁহার পরিচয় পরিক্ষ্ট। তিনি একজন স্বধর্মনিষ্ঠ সদেশভক্ত অন্থরক্ত মুসলমান সাহিত্য-সেবক। মুসলমান সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা অর, তল্মধ্যে "বিষাদ-সিন্ধু রচয়িতা" প্রীযুক্ত মীর মশারক হোসেন ভাই সাহেব বাঙ্গালা গছ রচনার জন্ত স্থপরিচিত। যে লেখনী হইতে 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রত্যুত হইয়ছে, 'গাজী মিরাঁর বস্তানী'ও যে সেই লেখনী হইতে প্রস্তুত হইয়ছে, তির্বেরে কোন সন্দেহ হর না।

এমন ভাষা, এমন ভাষ, এমন কাহিনীবিকাস-কৌশল মুসলমান সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে এ পর্যান্তও কেবল "বিষাদ-সিন্ধ্র রচরিভাতেই" লক্ষিত হইরাছে। ( পু. ৩৯-৪০)

- ১२। **(मोलूम मद्रीक।** (গভ-পভ)
- २०। यूजनमादनत वाकाना निका।

১ম ভাগ। ১ অক্টোবর ১৯০৩।

२इ खोता २० (म ১৯•৮। पु. ००।

- ১৪। বিবি খোদেজার বিবাহ। (ক্বিভা) ২৫ মে ১৯০৫। পু. ১২৭।
- ১৫। **হজরত ওমরের ধর্ম-জীবন লাভ।** (কবিতা) ১ প্রাবণ ১৩১২ [১১ আগস্ট ১৯০৫]। পূ. ৪২।
- ১৬। **इक्जब (तमात्मत कोतनी।** २६ (मर्ल्डेश्व ১৯०६। পृ. ८२।
- ১৭। **হজরত আমীর হাম্জার ধর্ম-জীবন লাভ।** (কবিতা) কার্ত্তিক ১৩১২ ি১০ নবেম্ব ১৯০৫]। পু. ২২।
- ১৮। सिमात (गीतव। (कविका) ১৫ फिरमध्य ১৯०७। १. ১२०।
- วล । (मारमुम-वीत्रष्ठ : (कविका) २० ख्नाई ১৯०१ । भृ. ১৯७।
- २०। अनुन्दियंत्र अस् । १ व्यात्रके ১२०४। श्. ७०१।
- २)। **आभात कीवनी।** (आध्यकीवनी) है: ১৯०৮-১०।

ইহা ১২টি খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ড ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ ভারিখে এবং শেব বা ১১শ-১২শ খণ্ড ২ মার্চ ১৯১০ ভারিখে প্রকাশিত হর। এই ১২টি খণ্ড আবার একত্রে বাঁধাইয়া (পৃ. ৪১৫) বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহাতে লেখক তাঁহার প্রথম বিবাহ পর্যস্ত ঘটনা চিত্তাকর্মক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জীবনীর প্রত্যেক থণ্ডের শেষে 'গাজী মির্নার বস্তানী'র শেষাংশ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; কারণ, "আমার জীবনীর সহিত গাজী মির্বার বস্তানীর শেব অংশে বিশেষ সংস্রব অভাছে।"

২২। **বাজীমাৎ**। (কবিতা) ডিসেম্বর ১৯০৮। পৃ. ১৩১। ২৩। **হজরত ইউসোফ।** 

'আমার জীবনী'র ১ম খণ্ডে (আখিন ১৩১৫) ইহা "বন্ধস্থ" এই সংবাদ আছে।

২৪। খোত্বা।

২৫। বিবি কুলস্ক্ষ। চৈত্র ১৩১৬ [ ন মে ১৯১০ ]। পৃ. ১৬৭।
গ্রন্থকারের সহধর্মিণী বিবি কুলস্ক্মের (মৃত্যু ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৬)
ভীবনী। এই পুস্তকে প্রকাশ:—

## 'আজীজন্ নেহার'-সম্পাদন

মশার্বফ হোসেন কিছু দিন একখানি মাসিক পত্রও সম্পাদন করিয়া-ছিলেন। ইহা—'আজাজন্ নেহার'; ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১২৮১ সালের বৈশাধ (১৮৭৪, এপ্রিল) মাসে। পরবর্তী ১লা মে তারিথের 'এড়ুকেশন গেজেটে' "শ্রীপ্—" স্বাক্ষরিত একথানি "প্রাপ্ত পত্তে" প্রকাশ :—

"আজীকন নেহার"।—উজ শীর্ষক একথানি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইরাছে; "আমি "আজীজন নেহারকে" বিভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছি। এই পত্রিকা করেকজন মুসলমান ব্বকের লেথনী বিনির্মুক্ত সরল বালালা ভাবার লিখিত। দেখুন, বে মুসলমানদিগের নিমিত্ত ভারতের অনেক অংশে হিন্দি ও উর্দুভাষা পুনর্বার আত্যন্তিক প্রভার উদিত হইরাছে, বাহাদের ক্ষতে অত্যন্ত্রকাল স্বদেশ-প্রতি-নিবৃত্ত ক্যাম্বেল বাহাত্মর স্থমিষ্ঠ, সরল, সংস্কৃতালক্ষত আধুনিক বালালা ভাবার পরিবর্গ্তে প্রভিত্তির হিন্দি-পারসী-কলন্ধিত আদালতী বালালার প্রচলন বিবরে সবিশেব চেষ্টিত ছিলেন, দেখুন সেই ক্যাম্বেলপ্রির মহম্মদীরগণ মধুমর বালালা ভাবার ব্যার্থ স্বাদ্রগ্রহণে কেমন সমর্থ হইরাছেন। "

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ তারিধের 'সাধারণী' পত্তেও এই "নৃতন পত্তিকা" প্রকাশের সংবাদ আছে। "হুগলী কালেজের মুসলমান ছাত্রগণ ইহা প্রকাশ করিতেছেন।"

মীর মশার্বফ হোসেন এই সময় চুঁচ্ড়া বড়বাজারে অবস্থান করিতেন। ২৮ এপ্রিল ১৮৭১ তারিখের 'এড়্কেশন গেজেটে' "কর্ম-খালি"র এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

আবরি [আরবি ?] বঙ্গ-বিভাগরের নিমিত্ত একজন পণ্ডিতের আবস্তক হইরাছে। বেতন মাসিক ১•্ টাকা। কর্মাকাজ্জীগণ অবিলয়ে আমার নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন। ত্রাহ্মণ হইলে তাঁহার আহারীয় ব্যর লাগিবে না। আবেদন পত্র চুঁচ্ড়া বড়বাজার মোগলটুলি আমার বাসার ঠিকানার প্রেরণ করিবেন, এবং অন্ত অন্ত বিষয়ও তথার জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ৫ই বৈশাথ ১২৭৮। মীরঃ মশারফ্ হোসেন।

১৩১৮ সালের শেষ ভাগে মীর মশার্বফ হোসেন পরলোক গমন করেন। ঐ বংসর ১৯এ ফান্ধন চুঁচুড়ায় পঞ্চম বন্ধীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের অধিবেশনে অভার্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার অভিভাষণে মীর মশার্বফ হোসেন সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে ভাহা উদ্বৃত করিতেছি:—

বাণীর বিহারক্ষেত্রে আমাদের জাতিভেদ, জ্ঞাতিভেদ কিছুই নাই। ---মায়ের বেমন জাতিবিচার নাই, আমরাও সেইরূপ আজি বেমন মনোমোহন বস্থ ও গিরিশচন্ত্র খোবের জন্ত বিলাপ করিতেছি, মীর মোসারেফ্ হোসেনের জক্ত সেইরূপ গভীর হু:থে আত্মহারা হইরাছি। আমার বড় বাসনা হইরাছিল, মনোমোহন বা পিরিশচজের অক্তর একজনকে এই সম্মিলনের সভাপতি করা হয়:—আমি এমন কি এইরপ প্রস্তাবও করিয়াছিলাম। বুঝিয়াছি কাল আমার বিরোধী ছিল। মীর · যোসারেফ্ হোসেনকে আমি কথনও দেখি নাই; তাঁহার "বিবাদসিকু" আমাকে বিচলিত করিরাছিল। বড় আশা করিরাছিলাম এই সন্মিলনে তাঁহাকে প্রাণের সহিত আলিকন করিয়া ফ্রনয়ের ভৃপ্তি সাধন করিব। শেব সময়ে গুনিলাম, ভিনি এখন বিহেন্তবিহারী। বাঁহারা কখন মূর্শিদাবাদের মহরমের সময় মর্শিয়াগীতি ভনিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন মহরমের আখ্যান-কাব্য "বিবাদসিল্ব" কিরূপ প্লাবনী করুণারসে টল টল কৰিতেছে। আৰু সেই সিদ্ধুৰ ভাষা বাঙ্গালি হিন্দু লিখিতে পাৰিলে আপনাকে 'ধন্ত মনে করিবে।—'বহুধা', কান্তুন ও চৈত্র ১৩১৮, 9. 06-6-81

মীর মশার্বফ হোসেন দীর্ঘকাল বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্বতির প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্ত ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ তারিখে পরিষদ্-মন্দিরে তাঁহার একথানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

## সাহিত্য-সাধক-চরিত্যালা—৩০

রামচন্ত্র তর্কালকার, মুক্তারাম বিঘাবাগীণ, গিরিশচন্ত্র বিঘারত্ন, লালমোহন বিঘানিধি

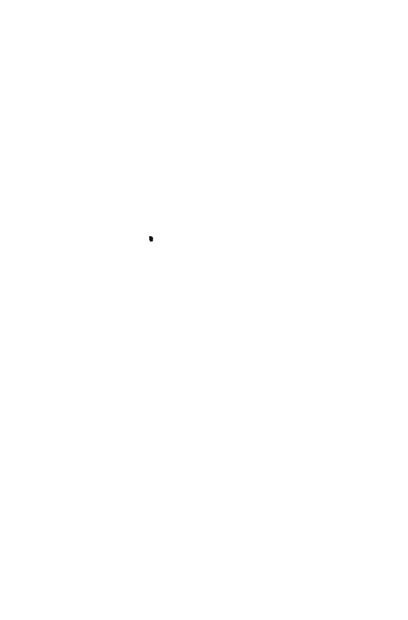

## রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিভাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিভারত্ন, লালমোহন বিভানিধি

थीवएककनाथ वत्कानावाग्र



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩১, আপার নারকুলার রোড় কলিকাতা

## প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংশ্বরণ—আবিন ১৩৫ •
মূল্য চারি আনা

মৃত্যাকর—শ্রীসোরীজনাথ দাস
শনিবঞ্চন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাভাঃ
২'২—২১৷১১৯৪৩

# ৱামচন্দ্ৰ তৰ্কালস্কাৱ

3930 9-3584

## পরিচয়

বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালয়ার সেকালের এক জন খ্যাতনামা কবি। তাঁহার পিতামহ রূপরাম (ওরফে গোপাল) মুঝোপাধ্যার আদি বাসস্থান হুগলী জেলার গরিটী গ্রাম হইতে আসিয়া হরিনাভিতে বসতি করেন। গোপালের পুত্র রামধন, রামধনের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, মাধবচন্দ্র ও হরচন্দ্র। এই রামচন্দ্রই আমাদের বিজ রামচন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হরিনাভি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়।

রামচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। তাঁহাকে 'বিছালঙার', 'তর্কালঙ্কার' ও 'তর্কপঞ্চানন'—সাধারণতঃ এই তিন উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই। গান-রচনায় সিদ্ধহন্ত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে 'কবিকেশরী' উপাধি দিয়াছিলেন,—

···छेপारि मिलन (अर्छ व्रशर्व औकविरक गंदी।

রামচন্দ্রের শেষ জীবন রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র কালীকৃষ্ণ বাহাত্রের আশ্রেরে তাঁহার "সভাসদ্"-রূপে কাটিয়াছিল; কালীকৃষ্ণের আদেশেই রামচন্দ্র 'মাধ্বমালতী' ও 'হরপার্ব্যতীমন্দল' রচনা করেন।

## রচনাবলী

রামচন্দ্র বছ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এগুলির অধিকাংশই কাব্য। এই সকল গ্রন্থের প্রত্যেকটির একাধিক সংস্করণ—প্রধানতঃ বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা অনুসন্ধানে তাঁহার রচিত বে-সকল গ্রন্থের কথা জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।—

১। তুর্গামঙ্গলান্তর্গত **গৌরীবিলাস।** পৃ. ১৪০ + ১২০ + ৩ ( শুদ্ধিপত্র ) + ৪ ( স্বাক্ষরকারিদিগের নাম )।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আছে, কিন্তু ভাহার আখ্যাপত্র নাই। ইহাতে ৬ খানি চিত্র আছে; তন্মধ্যে ২ খানি কাঠখোদাই, ৪ খানি লাইন-এনগ্রেভিং। গ্রন্থ ছই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে—গৌরীবিলাস, পৃ. সংখ্যা ১-১৪০; দ্বিতীয় ভাগে—কন্ধালীর অভিশাপ, পৃ. সংখ্যা ১-১২০। প্রথম ভাগের শেষ কয় পংক্তি উদ্ভুক্ত করিতেছি:—

এত বলি পাৰ্বতী হানিল অসি ছুগাস্থবে।
পড়িল দমুজপতি পুলবৃষ্টি সুবপুরে।
ছুগাস্থব সংহাবিয়া হৈল মাব ছুগা নাম।
কি কব নামেব গুণ নাহি ভাব অমুপাম।
বুজাহত্যা আদি কবি পঞ্চম মহাপাতকী।
ছুগা নামে মুক্ত হয় অশেষ আব নাবকী।
ছুগানাম মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ এইত শুনিলা।
অজ্ঞপেব ইতিহাস কহি একাম্বব লীলা।
কক্ষালী জন্মিল শাপে গোড়ে ভূপতি কলা।
বিজ্ঞ বামচন্দ্র কবি কহে শুনহ সুবল্গা— (পু. ১৪০)

ইহার পর দিতীয় ভাগ আরম্ভ। ইহার পৃষ্ঠান্বও পুনরায় ১ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। আমরা সমগ্র গ্রন্থের নির্ঘণটি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।—

#### নির্ঘণ্ট পত্র

গণেশের বন্দনা ১, তৈতত বন্দনা ২, গুরুদেব বন্দনা ২, সরস্বতী বন্দনা ৩, গঙ্গার বন্দনা ৪, লক্ষীর বন্দনা ৫, সর্বদেব বন্দনা ৫, ব্যাসদেব বন্দনা ৭, কালী বন্দনা ৮, ভগবতী বন্দনা ৯, গ্রন্থোপাথ্যান ১•, স্বদেশের কথন ১২, অগস্ত্যের কানী পরিত্যাগ ১৩, শক্তি নিরূপণ ১৪, শ্রামামূর্ত্তি প্রকাশ ১৫, রাজরাজেশরী রূপ বর্ণনা ১৬, সরস্বতীর উৎপত্তি ১৭, স্পষ্টির আরম্ভ ১৮, অমৃত মন্থন ১৯, দক্ষয়ক্ত ৩৪

দ্বিতীয় পালারম্ভ এবং হিমালরে উমার জন্ম ৩৫, মহাদেবের তথ্যা ৪৪, তারকান্তরের উপাধ্যান ৪৫, রতি বিলাপ ৪৯

তৃতীয় পালারস্থ উমার তেপস্তা ৫৪, ব্রহ্মচারীবেশে শিবের আগমন ৬৬, নারদের আগমন ৭২

চতুর্থ পালারভ এবং বিবাহ উদ্বোগ ৭৪, হরগৌরীর হিমালয় পরিত্যাগ ৮৩, অর্দ্ধনারীখর মৃর্ত্তি ৮৫, কাশী নির্মাণ ৮৬, তিলভাণ্ডেখরের উপাধ্যান ৯০

ষষ্ঠ পালারস্ত এবং মেনকার স্বপ্নে উমাদর্শন ৯২, হিমালরের কাশী প্রস্থান ৯৪, হিমালরের দর্গচূর্ণ ৯৮, মহাদেবের নিকটে গৌরীর বিদায় ১০২, হিমালরে আগমন ১০৪, মহাদেবের আগমন ১০৬, কৈলাসে উমার গমন ১১০. দেবভারদিগের স্তব ১১২

অষ্টম পালারস্থ এবং গণেশের জন্ম ১১৫, ভদ্রকালী মূর্ভি ১১৭, ককারাদি স্তব ১১৮, কার্ভিকের স্তব ১২০ ۲

নবম পালাৰ্ভ এবং ভাবকাস্থবের বৃদ্ধ ১২৬, ভারকাস্থর বধ ১৩৬, ভূর্গানাম মাহাজ্য ১৩৭, প্রথম পরিছেদ ১৪•

ভগৰতীৰ একামৰ ৰাত্ৰা ১. কেংকালীৰ অভিশাপ ৩. বেদৰভীৰ क्य 8. (वनवजीद विवाह १. मक्रामीद खेरधश्रहण ১২. वामद वर्गना ১৪. ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের আগমন ২২, রাণীর মান ২৩, উভর দাসীর কথা ২১. বড রাণীর কাছে ক্ষার কথা ৩২. ক্ষার আগমন এবং হিংসা বর্ণনা ৩৩. বিষ্ণুশর্মার সহিত ব্রাহ্মণীর কথা ৩৯, রাজার নিকটে গণকের আগমন ৪২, বাজার আক্ষেপ ৪৩, বেদবতীর বনবাস ৪১, পঞ্চাশ অক্ষরে স্তব ৫৪, ভগৰতীর অফুৰম্পা ৫৭, বিছাধরীর সহিত রাণীর কথা ৬১, বল্লাদের खन्न ७७, वद्यात्मद विकालाम ७৫, वानीव विवह ७৮, वास्ताव वस्तावस्त्र १७, देविषक बाक्स एवर चार्त्रमन १८, काष्ट्रक एएटन ভाटित रामन १७, পঞ্জান্মণের আগমন ৮০, বজারম্ভ সভাবর্ণনা ৮২, বল্লালকর্ত্ পশুধারণ ৮৭, রাজার পরাভব ও পিতা পুজের যুদ্ধ ১১, রাণীর রোদন ১১, রাজার চেতনা ১০২, রাণীর সূহিত রাজার পরিচর ১০৩, রাণীর আক্ষেপ উল্লি ১০৫. বারোমাস্তা কথন ১০৭. রাক্সার প্রতি ভগবতীর প্রত্যাদেশ ১০৯, ভগবতীর পৃষ্ধা ১১০, রাণীর সহিত রান্ধার নিজদেশে গমন ১১১, বড়রাণীদিগের সহিত আলাপ ১১২, যজ্ঞ সমাপ্ত ১১৬, कोनिएक मिन्नभा ১১৪, वार्याख्य कुन ১১€, कांग्राइन कुन ১১७, वांगीव স্বৰ্গারোহণ ১১৭, লক্ষণ সেনের জন্ম কায়ন্ত ত্রাহ্মণের মিলিত সমাজ নিরূপণ ১২১

আলোচ্য গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র পাওয়া না গেলেও, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থমধ্যে বহু বার উদ্লিখিত হইয়াছে। ত্ব-একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি:—

> (ক) অভরার পাদপলে মধু কবি আশ। বচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস । (১ম ভাগ, পৃ. ৩২)

## (খ) গৰিটা সমাজধাম গোপাল মুখটি নাম ভাব স্থত বিজ বামধন।

ভাহার ভনর তিন জ্যেষ্ঠ রামচক্র দীন গৌরীগুণ করিল রচন । (১ম ভাগ, পু. ১১৩)

(গ) ঐকিব কেশরী নাম নিজ হরিনাভিধাম এছর্গামঙ্গল রসগানে । (২র ভাগ, পু. ২)

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষে রচনাকাল ১৭৪১ শক (ইং = ১৮১৯)
এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে:-

শশী ঋষি বেদশশী শক্তনর রায়। সমাপ্ত হইল গ্রন্থ ভারার ইচ্ছায়—

১৮১৯ প্রীষ্টাব্দে বচিত হইবার অব্যবহিত পরেই এই গ্রন্থ মৃদ্রিত ইইয়াছিল। গ্রন্থের শেষে "স্বাক্ষরকারিদিগের নাম"-এর মধ্যে নীলমণি মল্লিক ও রামমোহন রায়ের নাম পাইতেছি; ১৮২১ প্রীষ্টাব্দে নীলমণি মল্লিক পরলোক গমন করেন, এবং ১৮৩০ প্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিলাভ যাত্রা করেন।

'গৌরীবিলাস' গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত; ইহাতে মাঝে মাঝে হব, তাল, ধুয়া প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, "জয়ঘোষ নামে ইহাদের এক ধনাঢ্য শিশু ছিলেন, তাঁহার উৎসাহে রামচন্দ্র অনেক বান্ধালা কবিতাপুন্তক রচনা করেন।…এই সকল কাব্য যাত্রারূপে গীত হইত এবং শিশু জয়ঘোষ সমৃদ্য ব্যয় নির্বাহ করিতেন।" \* এই জয়নারায়ণ ঘোষের পিতা রামমোহনের প অর্থেই

<sup># &#</sup>x27;সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা', ১ম সংখ্যা, ১৩·৫ সাল, পু. ১৪ I

<sup>+ &#</sup>x27;সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা', ৩র সংখ্যা, ১৩৪০ সাল, পু. ১১৫।

'গৌরীবিলাস' মুক্তিত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় বামচক্র বলিতেছেন:—

পুস্তক প্রস্তুত করি ছিল অভিলাব।
গারক দারার গীত করিব প্রকাশ।
অর্থ বিনা সে সকল না হর পূর্ণিত।
শ্রীরামমোহন ধনী করিলেন হিত।
দ্রাপিলা পুস্তক করি নিজ অর্থব্যর।
শ্রমমার্থকতা হর গুণীগণে লর।

'গৌরীবিলাদে' কবি প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী ছাড়া আরও কতকগুলি নৃতন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'গৌরীবিলাদ' হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল; এগুলি হইতে তাঁহার রচনাশক্তির আভাদ পাওয়া যাইবে:—

হংস যেন ত্যকে নীব ভোজন করমে ক্ষীর
গুণীর নিকট গুণ সাজে।
নতুবা বন্ধ না পার বাহুড়ে বাদাম খার
ভেক যেন পদ্মবন মাঝে। (পু. ১২)

তোটক ছন্দ।

ৰুটাৰালে ভালে গলে অন্থিমালা। বোবো বোম বোবো বোম শিব শস্তু ভোলা। ( পু. ৩০ )

<sup>\*</sup> শ্রীপ্রভাতচন্ত্র সকোপাধ্যার মনে করেন, "শ্রীরামনোহন ধনী" আর কেহই নহেন—
স্বনামধন্ত রামনোহন রায় ( 'প্রবাসী', পৌব ১৩৪৭, পু. ৩০৪)। এ অমুমান ঠিক নহে;
কারণ, গ্রন্থগেবে "আক্রকারিদিগের নাম"-এর মধ্যে রামনোহন রায়ের নাম আছে।
তাঁহারই অর্থে সমগ্র গ্রন্থ মুক্তিত হইরা থাকিলে "Subscriber" হিসাবে অস্তান্ত
গ্রাহকের নামের সঙ্গে ভাঁহার নাম থাকিত না।

#### পঞ্চাবলী

| ভোমার রূপে  | ় স্থার কৃপে  | বন করেছে আল।      |
|-------------|---------------|-------------------|
| ভশ্ব মাথার  | দে বুড়াটায়  | সাজ্বে না তো ভাল। |
| পদ্মমূথে    | গন্ধে স্থ     | ভ্ৰমৰ কৰে ভোগ।    |
| সে ছার মুখ  | দেখ্লে তৃথ    | পলাচ্ছে ভোগশোগ।   |
| পাঁচটা মাথা | জটার গাঁখা    | তালের জটা ষেন।    |
| নবীন চাঁদে  | বাহুর ফাঁদে   | সাধে পড়িবে কেন।  |
| তোমার কেশ   | বিনোদ বেশ     | ভাতে বকুল ফুল।    |
| ভাহার জটা   | বিষম কটা      | গদা তো কুল কুল 🛭  |
| কপাল মাঝে   | সিঁদ্র সাজে   | প্রভাতের রুণ।     |
| তার কপালে   | আগুণ জ্বে     | তাতে মদন খুন।     |
| অলক তিলক    | ঝলক ফলক       | তোমার বদন ফাঁদ।   |
| তাহার ভশ্ম  | উষ্ণ বশ্ম     | গুণের মধ্যে চাঁদ। |
| অধর সংগ     | পানে মূদা     | চকোর কত ধার।      |
| সেই ত বুড়া | শোনের হুড়া   | দাড়িগুণা তায়।   |
| মুক্তা জিনি | দশন শ্ৰেণী    | অধর বিশ্বকল।      |
| তাহার দাতে  | জল আঘাতে      | করে কি ঢল ঢল।     |
| নয়ন ভূণ    | চড়িয়ে গুণ   | মদন নিচ্চে বাণ।   |
| ভাহার আঁথি  | মুদে থাকি     | ধৃতবা করে পান।    |
| নানা রত্ন   | বিধির যত্ন    | দিতে তোমার গলে।   |
| আর ত জালা   | হাড়ের মালা   | তাহার কঠে দোলে 🛭  |
| সে কৃটিল্যা | বিষ পুঁটিল্যা | চক্ষে আগুণ কেরে।  |
| ভাহার দাপে  | জ্বলিবে ভাপে  | যদি ভোমায় হেরে।  |
| ননীর সম     | নিরুপম        | তমু ভ নবীন।       |
| ভাহার আকার  | কুলের খাকার   | ৰয়েস সংখ্যাহীন।  |

তোমার মাঝা সিংহ বাজা ডব্ব কি ভাল।
সাপে বেড়া কাঁকাল টেড়া বেড়া বাবের ছাল।
ডোমার পদে মন্ত মদে সেই ত সদা বর।
ডোমার সেই ডাহার এই রামচক্রে কর। (পু. ৬৭-৬৮)

वकावनी इन ।

সাজিল শব্ধ ববের বেশ।
চারিদিগ আল রপের শেব।
রক্ত অচল ভত্ত্বর কৃচি।
বিভূতি ভূবণে শুভিছে শুচি।
কটিতটে ধটী বাদের ছাল।
কলেবরে কিবা কক্ষাল মাল।

ঢ়ুলু ঢ়ুলু নয়ন ভঙ্গা। কুলু কুলু কুলু মস্তকে গঙ্গা। ধক ধক ধক নলাটে বহ্হি। শশধর উদ্ধে উদয় অহি।

চলিল শঙ্কর বুষেরোপরি। রচিল স্থন্দর কবি কেশরী। (পু. ৭৭)

ললিত প্রবন্ধ ছক।
পঞ্চ বদনেন সহ পঞ্চশবগামিনী।
অকে অর্দ্ধ সাঙ্গ শিব অর্দ্ধ অঙ্গধারিনী।
পঞ্চানন সঞ্চারিল অর্দ্ধভন্ন স্থদরী।
অর্দ্ধ বন্ধভান্ত আভা তব্ধ শোভা মাধুরী।

অর্ছ অতসীর সম অর্দ্ধ বতুশোভিতং। অৰ্দ্ধ অন্থিমালা ভন্ম তথি ভূষিতং। व्यक्ष कि व्याञ्चाकीन छेखती शकाकीनः। অর্ড ওল বস্তাবৃত স্থনবীন লোলিতং। व्यक्त व्यक्त कौनमश्च व्यक्तीक भरवाश्वरः। অর্ছোদরে অর্ছ ষজ্ঞ স্ত্রেৰ ফণীবরং। व्यक्ष पृथ रहम हेन्द्र व्यक्ष निर्मनः ननी । অর্দ্ধ কিবা শাশ্রুশোভা অর্দ্ধ অরুণ রশ্মি। দক অকি হৈমপানে দুলু দুলু ঢোলিতং। ইন্দীবর নিন্দি বামে লোচন স্থলোলিভং ৷ সিন্দুরাভ বিন্দু ভালে অর্ছ ইন্দু বর্দ্ধিতং। ি চন্দনেন চর্চিত।ক অন্ধ ভম্মে মন্দিতং। व्यक्त नित्व वद्य दिनी शुक्ष जमत्रात्यनी। অৰ্দ্ধ কটাজ্টঘটা গাঙ্গের ভরাগণী। দেখে অপরপ রপ দেববৃন্দ অহরে। ভৎপদারবিন্দে রামচন্দ্রাচন্ত সঞ্জে। (পু. ৮৫)

#### পিকল ছল।

#### বাজিল রে রণডঙ্কা।

দগড় দগড় ডিমি বাজরে টিমি টিমি ঘোর ঘোষণ বস্কা ।
তাথই থই থই নাচরে থেই থেই মারই মারই বস্কা ।
সাজরে সব দল কুলু কুলু কল কল ঘনরোল মা কুক শকা ।
বৃষ্ণু বৃষ্ণু ঝাঁজর কুণু কুণু ঘাগর ঝনঝন নূপুর বাজে ।
কত পরিপৃদ্ধি আমারী দন্তী নিশান খন্তী বিরাজে ।
তর্মার চক্মকী ঝক্মক ধক ধকী চর্ম বর্ম পরি বাজে ।
মুবল মুদ্গর কামানে পূরি শর ধামুকী খ্রতর গাজে ।

वनवर्य वक्षन एकन वक्षा भन भन घन वान छाटक। মারই বববই কাটই তাড়ই মাভই মাভই হাঁকে। গজে উরগ সম চলিল তুরকম খম খম দম দম দাপে। সাবি সাবি ঢালি পাকি সহনে সহনে হাঁকি ধামুকী ধরি ধরু চাপে ! মদভবে গবিৰত লোচন লোভিত চবিৰত দম্ভই দম্ভে। চলিল দলবল মেদিনী টল টল প্রলয় হয় বুঝি অস্তে। কম্পিত ফণী ফণা কুর্মের বেদনা অধীরা ধরণী হৈয়ে কম্পে। करह तामहन्त्र कवि धुनाव हाकिन विव घहन हिन्छ इव नस्क ।

( %. ১২৮-২৯ )

#### २। व्यक्तुत्र मश्वाप।

ইহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বচিত এবং অব্যবহিত পরেই পুন্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। কলিকাতা বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ১৮৫০ ঞ্জীষ্টাব্দে মৃদ্রিত এক খণ্ড 'অক্রুর সংবাদ' আছে; ইহার আখ্যাপত্তে প্রকাশ :-- "শ্রীক্রফলীলামৃত অক্রুর সংবাদ নামক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালকার কবিকেশরী কর্তৃক অশেষ গছ [ পছ ৷ ] রচিত অক্রুর সংবাদ **मध्रानीना।" পুস্তকের শেষে রচনাকাन—১৭৪৫ শক (ইং ১৮২৩)** দেওয়া আছে:--

> সাগবের পূর্ণশাী বাণ বেদ দশকে বসি এই স্থানে গ্রন্থের বিশ্রাম।

### ७। **ञानमगर्**त्री। हेः ১৮२८। श्र.७२।

শ্ৰীশ্ৰীহুৰ্সা।—জন্বতি—শিবাৰতার শ্ৰীশন্ধরাচার্যনিক্তৃতা শীরাসচন্দ্র বিভালভারকৃত অদীরার্থ সাধু ভাষা সংগ্রহঃ কলিকাতার কল্টোলার সমাচার চন্দ্রিকাবন্তে মুক্তিত হইল সন ১২৩১ সাল রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুন্তকের এক খণ্ড আছে।

ইহাতে রূপচাঁদ আচার্য্য-ক্ষোদিত একথানি লাইন-এনগ্রেভিং আছে। পুস্তকের আরম্ভে গ্রন্থকার নিজ পরিচয়স্বরূপ লিথিয়াছেন:—

> হরিনাভি নিবাসী শ্রীবামচন্দ্র ছিজাত্মজঃ। আনন্দলহরী ভাষাং করোভি স্থবোধার চ । (পৃ. /•)

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় রচনার তারিখ দেওয়া হইয়াছে :---

আনন্দলগ্রী স্থবমধু সরসিজ।
ভাষার কবিল ব্যাখ্যা বামচক্রছিজ।
ইন্দু ইন্দুপিতা বেদ বাণ পরিমাণ।
এই শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত বিধান। ১০২।
ইতি আনন্দলহরী সমাপ্ত: সন ১২৩০ শাল।
ভারিথ ২০ চৈত্র।

## 8। ननम्बन्नखी। हेः ४৮२१। शृ. २-२२।

শ্রীশ্রীপরনেধর শরণং। নলদময়ন্তী উপাক্ষণ। অর্থাৎ শ্রীযুক্ত নলরাজার কলি কত্রিক অক্ট্রেড়া হারা রাজ্যশত্ত এবং কলিপরিত্যাগানন্তর পুন:-রাজ্যাভিশিক্ত। কলিকাতা। মহেন্দ্রলাল প্রেবে ছাপা হইল, নম্বর ২৭, শার্ষারিটোলা ১২৩৪

'নলদময়স্তী'ও তুর্গামঙ্গলাস্তর্গত। পরবর্ত্তী একটি সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রে আছে :— "নলদময়স্তী। শ্রীশ্রীশ তুর্গামঙ্গলাস্তর্গত নলদময়স্তি উপাক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাব্য। তদ্ভাষা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালন্ধারের দারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া"। \* কবি 'নলদময়স্তী'র অনেক স্থলে 'নৈষ্ধচরিতে'র ছায়া অবলম্বন করিয়াছেন।

'নলদময়স্তী'র শেষে কবি 'কন্ধালীর অভিশাপে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

<sup>\* &#</sup>x27;वाजाना श्राठीन পुषित्र विवत्रन', ( )म र्थं, )म मर्था ) श्र. ३७८-७८ खेहेवा ।

নল দমরম্ভী কথা করিলে শ্রবণ।
কলির নাহিক ভর পাপ বিমোচন।
অভঃপর বলি কঙ্কালীর অভিশাপ।
রচিল শ্রীবামচক্র সংগীত আলাগ।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 'নলদময়স্তী'ও তুর্গামকলাস্তর্গত। ভারত-চল্রের 'অল্পামকলে'র ক্যায় 'তুর্গামকল'ও স্বতন্ত্র করেক থণ্ডে বিভক্ত। 'গৌরীবিলান', 'ককালীর অভিশাপ' ও 'নলদময়স্তী' লইয়া 'তুর্গামকল' সম্পূর্ণ হইয়াছে।

কৌতুকসর্বস্থ নাটক। ইং ১৮২৮। পৃ. ৭৮।
 বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক থণ্ড আছে।
 মিউজিয়মের পুস্তক-তালিকায় ইহার এইরপ বর্ণনা দেওয়া আছে:—

GOPINATHA CHAKRAVARTI কৌতুক সর্বাধ নাটক। কলিবংসল রাজার উপাধান। [Kautukasarvasva nataka. A Sanskrit play, with intervening portions appearing in a Bengali version in prose and verse by Ramachandra Tarkalankara.] pp. 78. ১২৩৫ [Calcutta? 1828.] 8.

পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকাতেও (পৃ. ৭৫) পাইতেছি :—

Kautuk Sarbasa Natak, Ch. P. 1830, drama, by R. Chundra Tarkalankar of Harinabhi.

#### ७। ज्यावरमा है: ४৮२३।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পীর্তাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে 'চন্দ্রবংশ' মুদ্রিত হয়।\*
বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড 'চন্দ্রবংশ' আছে;
তাহার পৃ. সংখ্যা ৪ + ১৪৪। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় রচনাকাল ১৭৫০
শক ( = ইং ১৮২৮-২৯) এই ভাবে দেওয়া আছে:—

 <sup>&#</sup>x27;সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম থও ( দিতীর সংস্করণ ), পু. ৯৭।

তন ভাই পুণ্যবান ভারতের উপাধ্যান

রসিকজনের বসলভা।

মৈত্র বাণ শৃক্ত ডাকে সমাপন ঐ শাকে

কহে বামচন্ত্র কবিসভা।

কবি এই গ্রন্থ বচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :---

শুন ভাই সর্বজন চন্দ্র বংশ বিবরণ

সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি সার।

নহুষের অবভংগে জন্ম যার চন্দ্রবংশে

ষ্যাতি ভূপতি নাম যার।

ক্ব কাব্য আত্তরস যাহাতে রসিক বশ

কাল গুণে আদর অধিক।

ভক্তি মুক্তি বসপ্রতি অনেকে না লয় মতি

দেখিলাম প্রায় চারি দিক !

কিন্তু পূৰ্ব্ব কবি যাবা • প্ৰকাশ করেছে ভাবা

আত বস সংস্থাতে গুপ্ত।

সাহিত্য নাটক যত প্রায় হইয়াছে হত

ইতে সংস্কৃত বস লুপ্ত।

ভাষায় কিঞ্চিৎ করা অনেকের মন হরা

গুণিজনে না ধরিবে দোব।

দিজ বামচজ্র কর যভাগি অগ্রাহ্য হয়

বিচক্ষণে পাইবে সম্বোষ।

#### ৭। শাভাতপীয় কর্মবিপাক। ইং ১৮২৯ (१)

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্মবিপাক' পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়। পাদবি লঙের মতে ১৮২০ ঐটাবেদ ইহা প্রথম মৃদ্রিত হয়। ১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক শ্রীরামপুরে পুনমু দ্রিত হয়; ইহার এক খণ্ড ( পৃ. ৬১ ) রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। আখ্যাপত্রে প্রকাশ :— "শাতাতপীয় কর্মবিপাক। অর্থাৎ শাতাতপ মূনিকর্তৃ ক সংগ্রহ মহাপাপ ও অতিপাপ ও সামাত্র পাপকারি মহন্ত দিগের জন্ম জনান্তরে তৎপাপ চিহ্ন বে সকল রোগ উদ্ভব হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ। তদ্ভাষার্থ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালকারের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া…"।

#### ৮। बाधव बानडी।

ইহা ১৭৫২ শকে রচিত ও অব্যবহিত পরেই মুদ্রিত হয়। বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৮৫১ খ্রীষ্টাবেল মুদ্রিত (পৃ. ১২২) "মাধব মালতী নামক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালয়ারেণ বিরচিতং" এক খণ্ড আছে। গ্রন্থ-শেষে কবি 'মাধব মালতী'র রচনাকাল ১৭৫২ শক (ইং ১৮০০-৩১) এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

> চক্ত চক্তবোনি চক্তললাটবদন। চক্তহাসবৃদ্ধি যাতে শক নিরূপণ।

কবির শেষ-জীবন শোভাবাজার-রাজপরিবারের আশ্রেরে কাটিয়াছিল। কালীক্বন্ধ দেব বাহাত্রের আদেশে তিনি এই কাব্যধানি রচনা করেন। কবি লিখিতেছেন:—

মহারাজা নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী।
ভাহার বর্ণনা আমি কিরপে বা করি।
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব।
যে সব বর্ণনা হরে নহে অসম্ভব।
ঘিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম।
সেইমত ভাহার ভাবত দেখি কর্ম।

তাঁব ছিল নববত্ব ইহাব সে রপ।
সভাস্থের কিরা কব নিজে বিভাক্প ।
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগরাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভ্রনবিখ্যাত ।
মহাকবি বাণেশ্ব নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর ।

শিশুরাম পসপুরে স্মার্ভ কুপারাম। শান্তিপুৰে বাস গোঁসাই ভট্টাচাৰ্য্য নাম। তাঁৰ পুত্ৰ বাহাহুৰ ৰাজা বাজকৃষ্ণ। এই নবরত্ব লয়ে সর্বদা আমোদ। আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ। মাজের কি কব যার উজিবত্ব পদ। हक्म चाहिन यात्र कविवादत वथ । বিলাভের বাদসাহ করিলে সম্মান। গবর্ণরের ঘরে বিনি সদা চৌকী পান। অধিকার হাতে গড় গঙ্গামগুলাদি। হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী। রূপের তুলনা নাই মানে গোষ্ঠীপতি।

মুখ্য বিনা কর্ম নাই তাহার সম্ভতি। কি কব তাঁহার গুণ ন শ্রুত ন দুই। পিতাতুল্য মার নাম তাবত কর্মেতে। বিশেষ তাঁহার গুণ দ্বার ধর্মেতে । मिवीवत वल्लालव स्व वा किल चाहि। কারস্থের কুলের কবিল পরিপাটি। তার পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাত্ব নাম। নবীন প্রবাণ যিনি সর্ববিগ্রণধাম । আতাশক্তি কমলার কবিত বিশেষ। কৰি বামচন্ত্ৰ প্ৰতি কৰিলা আদেশ ৷

#### ১। আচার রতাকর গ্রন্থ। ইং ১৮৩৪ (१)

১৮৩৪ গ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর সংখ্যা Calcutta Christian Observer পত্তে (পু. ৫৭৪-৭৫) এই পুস্তক হইতে কিয়দংশ অমুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অৰুণোদয় হইতে বাত্রিকাল প্র্যান্ত সময়ের কর্ত্তব্য সদাচার कथनरे--- এই পুস্তকের বিষয়বস্ত ।\*

#### ১০। হরপার্বভীমঞ্চ।

আমরা এই গ্রন্থের রচনা বা প্রকাশকাল জানিতে পারি নাই. তবে ইহা যে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পর্বের প্রকাশিত, তাহা স্থনিশ্চিত। প

<sup>\*</sup> মূন্নী 🕮 আবহুল করিম 'বালালা প্রাচীন পুৰির বিবরণ' (১ম ৭৩, ১ম সংখ্যা. প্. ২৬৮ ) গ্রন্থে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মুজিত এক থণ্ড 'কাচার-রত্বাকরে'র সন্ধান দিয়াছেন।

<sup>†</sup> List of Bengalee Printed Books to the year 1839.... Haraparvati Mangal, Praise of Hara and Parvati,...pages 864.—Report of the General Committee of Public Instruction,...for the year 1838-39, App. No. 5, p. 40.

বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মৃদ্রিত 'হরপার্ব্যতীমন্দলে'র এক থণ্ড পৃন্তক (পৃ. ৩৩৯) আছে। ইহার আখ্যাপত্তে প্রকাশ :— "শ্রীহরপার্ব্যতী মন্দল মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহাত্ত্বের অন্তমত্যন্ত্রসারে ॥ তৎসভাসদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালন্ধার কবিকেশরী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক রচিত ॥ বিচার করিবে গুণ গুণি বিজ্ঞবর। খলের স্বভাব দোষ দেখিতে তৎপর ॥ পদ্মবনে ত্যজি মধু মুণাল ভূজন্ধ। ভেক ভক্ষণের আশে তাহার আসক ॥"

এই মহাকাব্যখানিও কালীকৃষ্ণ বাহাত্বের আদেশে রচিত। 'হরপার্ব্বতীমন্দলে'র আখ্যাপত্রে কবি নিজেকে কালীকৃষ্ণ বাহাত্বের "সভাসদ"রপে উল্লেখ করিয়াছেন।

'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে'র কবির "আত্মপরিচয়" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

#### ত্রিপদী।

জাহুবীর পূর্বভাগ, মদনমল অহুরাগ, অধিপতি ছিল মদন রার।

নিজে মামারক গাজী, আপনি হইয়া রাজী,

বনমাঝে দেখা দিলা ভার।

সঙ্গেতে সহার হৈরে, নবাবে স্থপন কৈরে,

निवना भारेन क्योगावी।

দন্ত কুল সমূত্তব, গোষ্ঠীপতি খ্যাতি রব, কারস্থ কুলের অধিকারী।

বৃত্তিভোগী কত দিজ, পঞ্চম তনর নিজ, কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।

বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব, ক্ষমীদারী তাহে বর্ত্ত, তদক্ষক শ্রীত্র্গাচরণ I

সহার আনন্দমরী, সর্বাংশে হইলা জ্বী, শ্রীমতী শ্রীমতী যার বাণী। করিরা সমাজস্থান, কত ভূমি কৈলে দান,

বাকুইপুরেতে রাজ্ধানী।

তন্ত পুত্র গুণধাম, শ্রীকালীশঙ্কর নাম,

অৱকালে হৈলা লোকাস্তর।

তশ্র মহাশর, শ্রীরাজবল্পভ হয়,

চৌধুরী বিখ্যাত সর্বভের।

শোষ্য বীষ্য থৈষ্যবরা, অবিবাদে পালে ধরা, গান্তীষ্যতে রঘুপতি রাম।

অধিকার ইংরাজী, কেহ করি কারসাজী,

কিছু গ্রাম করার নিলাম।

তার মধ্যে বাসস্থান, হরিনাভি সমাখ্যান,

কিনিলেন হুর্গারাম কর।

নহেন সামাক্ত ব্যক্তি, গুরু দেব বিজে ভক্তি,

কীৰ্ভি কত দেশ দেশান্তর।

উভয়ত গুণযোগী, কিন্তু যার বুতিভোগী,

व्यानीर्वाष कवि श्रनः श्रन।

क्वीख भाषाम कूल, इंहे सात अश्कृत,

পিতৃপরিচয় কিছু ওন।

মুখটী বিখ্যাত কুলে, মেলবদ্ধ যার ফুলে,

শঙ্করের তনয় গোপাল।

ভর্ষাজ মুনি অংশ, কানাই ঠাকুর বংশ,

আদান প্রদানে সম ভাল।

তিনি কুল ভঙ্গ নিজ, মাহিনগরেডে বিজ

কামদেব সার্বভৌযাখ্যান।

ৰিবাত তনৱা তারি. তাহাতে সম্ভান চারি,

রামধন তৃতীয় সম্ভান।

তদক্ত বামচন্ত্ৰ.

रेंडे চवनाविक.

একান্ত হৃদয়মাঝে ভাবি।

বিনোদরাম স্থতাস্থত,\* বচিল বিনয়যুত,

সংপ্রতি নিবাস হবিনাভি।

#### ১১। कानौश्रुतान।

১৮৩৪ ঞ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত এবং অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। ১২৫৫ সালে মুদ্রিত পুস্তকের এক খণ্ড (পু. ৪+২৭৫) বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে। ইহার আখ্যাপত্তে আছে,—"মূল কালীপুরাণ। অর্থাৎ কামাখ্যা বর্ণন এবং ভগবতী পূজা ইত্যাদি বছবিধ প্রকরণ আছে। বক্তা মহামূনি ঔর্ব গোস্বামী ॥ শ্রোতা সূর্য্যবংশোদ্ভব সগর রাজা ॥ তদ্ভাষা শ্ৰীষুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃ ক বিরচিত হইয়া…।"

গ্রন্থশেষে ইহার রচনাকাল-১৭৫৬ শক ( ইং ১৮৩৪-৩৫ ) এই ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে:--

> রসবাণ সমুদ্র পশ্চাত সুধাকর। সমাপ্ত হইল গ্রন্থ শক নূপবর।

গ্রন্থারন্তে কবি আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্তী রচনাগুলির উল্লেখ ক্রিয়াছেন, তৎপরে শোভাবাজার-রাজ্বংশের পরিচয় দিয়া জানাইয়াছেন

<sup>+</sup> अथात नका कतिवात विवत्न, कवि निरक्षक वित्नापताम उर्कनकानतात "মতামত" অর্থাৎ দৌহিত্র বলিতেছেন। শ্রীযুত্ত নিতাধন ভট্টাচার্য্য কবির মাতামহঁকুলের বে পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নিভূলি নছে ( 'সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা', ৩য় সংখ্যা, ১७८ मान, भू. ১১६)।

বে, এই গ্রন্থও কালীকৃষ্ণ দেব বাহাত্বের আদেশে রচিত। আমরা এই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত কবিলাম:—

নিবাস জাহুবী তীর হরিনাভী গ্রাম। সমাজ কায়স্থ বিজ কত কব নাম। মেলি বন্ধ ফুলেতে মুখুটি অবদাত। অধুনা উপাধি ভক্ত লিক্ষার বিখ্যাত। পূর্বে কয়খানি গ্রন্থ করেছি রচনা। বছ রস বহু ছন্দে ভাহার স্ফানা। গৌরীর বিলাস নল দমরস্তী কথা। মাধব মালতী চন্দ্ৰ বংশোদ্য গাঁথা। কৌতৃক সর্বস্ব হরপার্বতী মঙ্গল। আনন্দলহুৱী ভাষা আচার সকল। কর্ম বিবেকার্থ আর আছরে অনেক। অক্রুর সম্বাদ ষষ্ঠী সিতলা কতেক। করেছি অমর ভাষা শব্দ অনুমান। সংপ্রতি বচিব ভাষা কালীকা পুরাণ। বিক্রমআদিত্য তুল্য নবকৃষ্ণরাজ। নবরত সম যার পণ্ডিত সমাজ। ভাহার ভনর বাজকৃষ্ণ বাহাত্ব। রূপে গুণে দয়া ধর্মে তাবতে প্রচুর। ভাহার ভনর অষ্ট সবে বিলক্ষণ। শিবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্ব স্থলকণ ।

কালীকৃষ্ণ মধ্যম বর্ণনে বর্ণ হাবে। শাঁপে সুরপতি অবতীর্ণ এ সংসারে। শাস্ত ধীর দেবীকৃষ্ণ নামেতে ভৃতীর। **ह**र्ज् अश्रृतंकृषः मर्तक्रविष । পঞ্চম মাধবকৃষ্ণ বিজ্ঞ গুণবান। শ্রীনুপেক্তকৃষ্ণ ষষ্ঠ উপেক্ত সমান। সপ্তম নৰেন্দ্ৰকৃষ্ণ মদন মূৰতি। যাদবেক্তকৃষ্ণ নাম অষ্ট্ৰম সম্ভতি। কুঞ্চন্দ্ৰ কুঞ্সখ দেওৱান বাটীর। সসম্পর্ক ভাগিনেয় বিচক্ষণ ধীর। বৃহস্পতিতৃদ্য সভাপণ্ডিত ঐকাস্ত। মধামের গুণ বলি ধীর দয়া শাস্ত। সুৰীল পণ্ডিত সুকুমার অনুপম। क्रमा देशवा महानीन शास्त्रिक छेखम । সভাসত রামচন্দ্র আজা দিল তারে। কালিকা পুরাণ ভাষা গীত রচিবারে। সেই বাক্য অনুসারে হইল রচিত। সম্প্রতি ছাপার গ্রন্থ হইবে মুদ্রিত। বচিৰ মানস আরো বদি আয়ু পাই। নিবেদন মাগি কিছু সাধুজন ঠাই।

উদ্ধৃত অংশে কবি স্বরচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'গৌরীবিলাস' হইতে 'অক্রুবসংবাদ' পর্যান্ত গ্রন্থের নাম ছাড়া যগ্রী ও শীতলা সম্বন্ধেও গ্রন্থরচনার আভাস পাওয়া যাইতেছে: বোধ হয়, ইহা ষষ্ঠামকল ও শীতলামকল হইতে পারে। তাজি 'অমরভাষা' বা অমকোষের অফ্বাদও তিনি করিয়াছিলেন। এতজির আয়ুতে কুলাইলে অক্সান্ত গ্রন্থ রচনা করিতেও তাঁহার বাসনা ছিল দেখা যাইতেছে। কিন্তু 'কালীপুরাণে'র পরে তিনি অন্ত কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই।

## মৃত্যু

আফুমানিক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিকেশবী রামচক্র পরলোক গমন করেন। শ্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন:—

বাসচন্দ্র ছই বিবাহ করেন; তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কঞ্চা ছিল। পুত্র আনন্দচন্দ্র অবিবাহিত অবস্থার মারা বান; কঞ্চা গোলোকমণিও বালবিধবা অবস্থার বহু দিন বাঁচিরা ছিলেন। এইরূপে তাঁহার বংশলোপ হয়। এখন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মাধ্যচন্দ্রের বংশবেরাই হরিনাভিতে বাস করিতেছেন। ইং ১৮৪৫ সালের ১৬ই জুন তারিব দেওরা একথানি দর্বাস্ত দেখিলাম। বামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্ব্যের মৃত্যু হওরার তাঁহার প্রথমা পত্নী গৌরীমণি দেবী ও তাঁহার ভ্রাতুপুত্র (মাধ্রচন্দ্রের জেয়ন্ত পুত্র) বারিকানাথ মিলিত হইরা তাঁহার সম্পত্তির অধিকার পাইবার জক্ষ এই দর্বাস্ত করেন; স্ক্তরাং বুঝা বার, ইং ১৮৪৫ (বাং ১২৫২) সালের কাছাকাছি সম্বের বামচন্দ্র মারা বান।—"রামচন্দ্র করিকেশ্রী বা দ্বিজ্ঞ রামচন্দ্র", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ওর সংখ্যা, ১৩৪০।

মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১৩০৫ সালে একথানি পত্তে শরচন্দ্র শাস্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন:—

প্রার শতাধিক বৎসর পূর্বের বামচন্দ্র মুখোপাধ্যার হরিনাভি ঝামে জন্মগ্রহণ করেন। ··· পরার ৫৫ বৎসর হইল, রামচন্দ্রের কাল হইরাছে।—'সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা', ১ম সংখ্যা, ১৩০৫, পৃ. ১৪। কালীক্রফের এই উক্তি মোটামুটি ঠিক বলা ধাইতে পারে।

# মুক্তাৱাম বিদ্যাবাগীশ

7-->56

পণ্ডিত মুক্তারাম বিভাবাগীশের বংশ-পরিচয়াদি আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের এক জন স্থযোগ্য ছাত্র, ঈশরচন্দ্র বিভাসাগরের সহপাঠী। সংস্কৃত কলেজের প্রায় প্রত্যক শ্রেণীতেই—বেমন জ্যোতিষ, শ্বতি—কৃতী ছাত্র হিসাবে মুক্তারাম প্রস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৬ ইইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত পূর্ণ তিন বংসর শ্বতির ছাত্র ছিলেন এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দেই কলেজ ত্যাগ করেন।

## ঢাকুরী-জীবন

সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মুক্তারাম শিক্ষকতা-কর্মে ব্রতী হন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাঠে তাঁহার চাকুরী-জীবনের কথা কিছু কিছু জানা যায়।

## হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন 'পাঠশালা'

১৮৪০ এটাবের জাস্থারি মাসে ছিন্কলেজ-সংলগ্ন 'পাঠশালা'য পাঠারস্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ছিল—বাংলার মাধ্যমে সাহিত্য এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। সংস্কৃত কলেঞ্জ ত্যাগ করিয়া মুক্তারাম 'পাঠশালা'র পণ্ডিতের পদ লাভ করেন।\* এই পদে তিনি এক বৎসর নিযুক্ত ছিলেন।

## হিন্দুকলেজ

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জামুয়ারি মৃক্তারাম মাসিক ১৫১ বেতনে হিন্দুকলেজের জুনিয়র-বিভাগের পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ক

#### কলিকাতা মাদ্রাসা

ছই বৎসর হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্থলে শিক্ষকতা করিবার পর
মৃক্তারাম কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী-স্থল-সংলগ্ন বাংলা-শ্রেণীর
পণ্ডিতের পদে মাসিক ৪০০ বেতনে নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁহার
নিয়োগকাল—২৬ জুন ১৮৪৩। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে
প্রকাশ:—

By the demise of Sreenauth Roy, the Bengalee Master, on the 15th June 1843, the office became vacant, and was filled up on the 26th; of the same month by the appointment of Mooktaram, a Pundit in the Junior Department of the Hindoo College.—General Report on Public Instruction,...for 1843-44, p. 45.

#### এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্যান্ত নিযুক্ত ছিলেন।

General Report of the late General Committee of Public Instruction, for 1840-41 & 1841-42, p. 52 n.

এই রিপোটে জারও প্রকাশ :—"The Patshala was opened and came into operation at the close of 1839-40... It is situated a few yards from the [Hindoo] College, in the north westerly direction and across the College Street. It is a lower roomed house of good ventilation." (Pp. 72-73.)

<sup>†</sup> General Report on Public Instruction,...for 1840-42, p. 52.

<sup>‡</sup> এই শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে হিন্দুকলেজের শিক্ষকর্মের নামের তালিকার মুক্তারামের নিয়োগকাল—২> জন ১৮৪৩ লেওরা আছে।

## সাহিত্য-সেবা

'পাঠশালা'য় শিক্ষকতাকালে মৃক্তারাম হিন্দুকলেজের শিক্ষক ভ্বন-মোহন মিত্রের সহযোগিতায় 'পাঠশালা'র ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ বাংলায় একথানি ভূগোল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে ইহার এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

Geography, in 2 Parts, with 4 Supplements.

There is an engraved Map of Hindoosthan.

Compiled by Mooktaram Bhuttacharjes, a teacher of the Pautsalls, and Baboo Bhobunmohun Mittra, an Assistant Teacher of the Hindoo College.

The first part, containing Asia, is printed.

The second, with Europe,
Africa and America, is ready for
Press. These 2 parts are for the
Junior Department.

The 4 Supplements, giving in detail the description of the four Quarters of the Globe, are for the Senior Departments.—General Report of the late General Committee of Public Instruction, for 1840-41 & 1841-42, App. VI, pp. xxxvii—viii.

বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদে এক থণ্ড 'শিশুসেবধি। ভূগোলস্ত্র' আছে (নং ৭৬১); ইহাই মৃক্তারাম-রচিত পুস্তক বলিয়া মনে হয়। পুস্তকথানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৩ + ৪, আখ্যাপত্র এইরপ :—

শিশুসেবধি। ভূগোল স্ত্ত। হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষমহাশয়দিগের আদেশে পাঠশালার ব্যবহারার্থে ভূগোল বুক্তান্তের সংকেপ সংগৃহীত। হিন্দুকালেজ মজাপুরস্থ শীবজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাবন্তে মুক্রান্ধিত হইল। সন ১২৪৭।

অতঃপর আমরা মৃক্তারামকে সংবাদপত্র সেবার নিযুক্ত দেখিতে পাই। সেকালে যে-কয়খানি বাংলা সংবাদপত্র ছিল, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'\* তাহাদের অগুতম। ইহার তৃতীয় সম্পাদক অবৈতচন্দ্র আত্যের আমলে (১৮৪১-১৮৭৩) বহু স্থলেথক ও পণ্ডিত স্ব স্ব রচনাদি ঘারা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে মৃক্তারাম বিভাবাগীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবৈতচন্দ্ৰ-সম্পাদিত, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'ও
মূক্তারাম নিয়মিতভাবে লিখিতেন। খুব সম্ভব, তিনিই কন্ধিপুরাণ
পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্যান্ত বাংলা গল্পে অমুবাদ করিয়া ইহাতে প্রকাশ
করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বলাইটাদ সেন মূক্তারাম-ক্বত
কন্ধিপুরাণের বক্ষাম্বাদ কবিতাকারে মুদ্রিত করেন।

অবৈতচন্দ্র সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে শাস্ত্রগ্রন্থ, অভিধান ও সাহিত্যাদি বহু গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া মাতৃভাষা সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মুক্তারাম বিভাবাগীশের "সাহায়ে" সম্পাদন করিয়া তিনি যে-সকল

<sup>\*</sup> ১০ জুন ১৮০০ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচল্রোদয়' মাসিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। হরচল্র বন্যোপাধ্যায় ইহার প্রথম সম্পাদক। কবিত আছে, কিছু দিন পত্রিকা পরিচালনের পর তিনি ঢাকা কলেকে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সংবাদ সত্য হইতে পারে, কারণ, ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টান্মের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি, ২৬ জামুরারি ১৮০৮ তারিখে "হরচল্র" ৩০, বেতনে ঢাকা সুলের (পরে, কলেল) হেড পত্তিত নিযুক্ত হন। ১২৪০ সালের পৌষ (১৮০৯, জামুরারি?) মাস হইতে 'সংবাদ পূর্ণচল্রোদরে' সম্পাদক-রূপে উদরচল্র আঢ়োর নাম প্রকাশিত হয় ('বাংলা সামরিক-পত্র,' পৃ. ৭৮)।

গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার কতকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেচি :—

- ১। **শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ** সটীক:। (বন্ধাক্ষরে) মহামহো-পাধ্যায় পরম ভাগবত শ্রীগোপাল ভট্ট সংগৃহীত:। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদকোদেষাগতো বহুতর স্থবিজ্ঞ পণ্ডিতববৈঃ সহ বিবিচ্য। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিভাবাগীশেন শোধিত:। শকাস্কাঃ ১৭৬৭। পূ. ৭১৭।
- ২। সেক্সপিয়র কত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অপূর্ব্বোপাখ্যান মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্ব কর্ত্বর রচিত। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম রিতারাগীশ ও অক্সান্ত স্থন্ত্রদর্গণ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্ব বন্ধভাষায় সংকলিত। সন ১২৫৯ সাল। পৃ. ৫০০। (ইহাতে শেক্সপীয়রের একখানি এবং উপাধ্যানগুলি-সংক্রান্ত ১৪ থানি কাঠখোদাই চিত্র আছে।)
- ১৩১৮ সালে এই গ্রন্থ বস্ত্রমতী-কার্য্যালয় কর্তৃক পুন্রমূপ্তিত হইয়াছে; ইহার আখ্যা-পত্তে গ্রন্থকার-রূপে কেবলমাত্ত "৮ম্কারাম বিভাবাগীশ"-এর নাম মৃদ্রিত হইয়াছে।
- ৩। শব্দান্ত্র্ধি। অর্থাৎ বিবিধ কোষ হইতে স্কলিত বহুতর সংস্কৃত শব্দ সহকৃত গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিভাবাগীশ এবং অন্থান্ত বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত। শকাবা ১৭৭৫। পৃ. ৬০৪।
- ৪। **আরবীয়োপাখ্যান।** আরব দেশীয় অভ্ত গল্প সমূহ শ্রীষ্ত পাদ্রি এড্বার্ড ফন্টর সাহেবের সংগৃহীত ইংরেজী ভাষার পুস্তক হইতে। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিভাবাগীশ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচক্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক গৌড়ীয় সাধুভাষায় অম্বাদিত।

ইহা চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ; প্রত্যেক খণ্ডের প্রকাশকাল ও পত্র-সংখ্যা নিমে দেওয়া হইল :—

| প্ৰথম খণ্ড    | ••• | ১৭৭৫ শক       | পু. সংখ্যা ২৯৪ |
|---------------|-----|---------------|----------------|
| দ্বিতীয় খণ্ড | ••• | 3118 ,        | , 028          |
| তৃতীয় খণ্ড   | ••• | 3996 ,        | , 0)5          |
| চতুৰ্থ খণ্ড   | ••• | 399b <u>.</u> | _ ৩৩৮          |

এই গ্রন্থের এক খণ্ড কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোদাইটিতে আছে।

এমভাগবত। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। প্রথম স্কন্ধ।
পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামিক্কত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যাত্মসারে শ্রীযুক্ত
মূক্তারাম বিভাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক কর্তৃক গৌড়ীয়
ভাষায় অন্থবাদিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

সমগ্র ভাগবত একাদশ বৎসর ধরিয়া ঘাদশ স্কন্ধে প্রকাশিত হয়।
প্রথম চারি স্কন্ধের বঙ্গাহ্যবাদ ১৭৭৭ শকেই সমাপ্ত হয়; শেষ খণ্ড
প্রকাশিত হয়—৭ বৈশার্থ ১৭৮৮ শকে। মৃক্তারাম বিভাবাগীশ ১০ম
স্কন্ধের কিয়দংশ পর্যান্ত অহ্বোদে পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক অবৈভচন্দ্র আঢ়াকে
সাহায্য করিয়াছিলেন; বাকী অংশের অহ্বাদে সাহায্য করিয়াছিলেন
ভত্তবোধিনী সভার সহ-সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

৬। **নূতন অভিধান।** জগনাবায়ণ শর্মকৃত। বিদ্যার্থি ও জ্ঞানার্থি জনগণের ব্যবহারার্থ শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিভাবাগীশ সাহায্যে পূর্বচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্বক বছতর শব্দ সংযোগ এবং সংশোধন পূর্বক পুনর্নবীকৃত। শকাব্দা: ১৭৭৮। পূ. ৩৫৬।

'সংবাদ অরুণোদয়'-সম্পাদক জগরারায়ণ শর্মা (মুথোপাধ্যায় )-সঙ্কলিত 'নৃতন অভিধান' সংবাদ পূর্ণচল্রোদয় যন্ত্র হইতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ এটাজে; ইহার পত্ত-সংখ্যা ১২০ ও শব্দ-সংখ্যা ১২০০০ ছিল।\*

৭। **অমরার্থ দীধিভি।** অর্থাৎ কবিবর অমরসিংহক্তাভিধানস্থ শব্দ সকলের নাম লিঙ্গ প্রকাশিকা। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিভাবাগীশ্দ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক কোলক্রকাদির সংস্কৃতাভিধান হইতে সংক্লিত। সন ১২৬৩। পু. ১২৫ + ১৯০।

ইহার এক থণ্ড বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে।

৮। **অয়দামকল।** নবদীপাধিপতি মহারাজ রুফচক্র রায়ের অমুমতি ক্রমে মহাকবি ভারতচক্র রায় কর্তৃক বিরচিত। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিভাবাগীশ রাহায্যে পূর্বচক্র সম্পাদক কর্তৃক অনেক স্থানের পুত্তকের সহিত ঐক্য এবং সংশোধন পূর্ববিক মুদ্রিত।

এই পুস্তকের ইংরেজী আখ্যাপত্তে আছে—Revised by Pundit Mooktaram Bidyabagis.

আমরা এই গ্রন্থের ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের এক থণ্ড দেখিয়াছি। ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়—১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ১২ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচক্রোদয়ে' প্রকাশ:—

১২৫৮ সালের ঘটনা।——কার্ভিক।—স্কবি ভারতচন্দ্রের সমগ্র পুস্তক সংশোধন পূর্বক এ বন্ধে প্রকাশ পার। 'অস্ত্রদামন্সলে' অনেকগুলি কাঠথোদাই চিত্র আছে।

৯। **হিভোপদেশ।** শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিভাবাগীশ সাহায্যে পুর্বচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্বক সংশোধন পূর্বক। ১২৬৭ সাল। পৃ. ৪৮৩।

ইহার "ভূমিকা"র প্রকাশ :— "···বান্ধালা ভাষায় তাহার [ সংস্কৃত হিতোপদেশের ] যত যত অনুবাদ হইয়াছে তাহার মধ্যে এক খানিও

<sup>\* &#</sup>x27;स्वर्वविषक ममाठात्र', २व वर्ष, श्र. २८०, २४८ अष्टेवा ।

পূর্ব্বাপর সংলগ্ন বা অবিকল অর্থ কিম্বা উত্তম রূপ সংশোধিত দেখিতে পাওয়া যায় না। এ নিমিত্তে আমি কয়েক জন প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সাহায্যে সংস্কৃত হিতোপদেশ অমুবাদ করিয়া বিশিষ্ট পরিশ্রম ও অর্থ বায় স্বীকার করতঃ এই পুস্তক ধানি প্রস্তুত করিলাম।"

## মৃত্যু

১ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে পণ্ডিত মুক্তারাম বিভাবাগীশ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন বড় পণ্ডিত ও শার্ত্তকে হারাইয়াছে। কলিকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন লীস্ ( W. N. Lees ) বিভাবাগীশের মৃত্যুতে যে প্রশন্তি রচনা করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

Pundit Mooktaram Vidyabagish, the late Head Pundit, Anglo-Persian Department of this Institution, died on the 1st April 1860....

Mooktaram Vidyabagish was a Pundit of rare acquirements. Possessing a good knowledge of Sansorit as a language, and a general acquaintance with Hindu Literature and Philosophy, he would have maintained the position of a man of learning in any society of his countrymen. His speciality, however, was Law, and in this branch of knowledge there was no Pundit in Calcutta who held a higher place, or was more frequently consulted, than the deceased Pundit. His equality of temper and his kindness of disposition peculiarly fitted him for an instructor of youth, and, with his many other excellent qualities, endeared him to his pupils, as well as to all who knew him. His loss is deplored, but not more deeply than it deserves to be, for I regret to record that Pundits of the merit of Mooktaram Vidyabagish are now not often to be met with.

General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1859-60. Appendix A, p. 170: Report of the Principal, Captain W. N. Lees, L. L. D.

## भिविभाज्य विमार्वञ्

2445--22.0

## জন্ম ; বংশ-পরিচয়

চিবিশ-পরগণার অন্তঃপাতি মদনমন্ত্র পরগণার মধ্যে রাজপুর গ্রামে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর গিরিশচক্র বিভারত্বের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—রামধন বিভাবাচম্পতি; ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামধন "রাজপুরের চতুষ্পাঠীর অবস্থা মন্দ হওয়াতে কলিকাতায় আসিয়া ঠনঠনিয়া সিজেখরী-গৃহের পশ্চাৎ ভাগে… কর্ণওয়ালিস্ রান্ডার পশ্চিমপ্রান্তে পুন্ধরিণীর পাড়ের উপর এক টোলঘর বাঁধিয়া, কলিকাতার অধ্যাপক" হন।

## বাল্য ও ছাত্রজীবন

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার "বাল্যজীবন" লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ:—

আমাদের বাটার অভিসন্নিকট উত্তরাংশে তারাটাদ সরকারের বাটা ছিল। নিকটম্থ নৃতন পুক্ষের পশ্চিমাংশে বাসকারী মাণিক গুরু নামে এক ব্রাহ্মণ, ঐ সরকারের চন্ডীমগুণে ক্ষুদ্র বালকদিগের পার্চশালা করিয়াছিলেন; আমার পঞ্চমবর্ব বয়স্ উত্তীর্ণ হইলেই হাতে খড়ী হইরা, ঐ মাণিক গুরুর নিকট ভালপত্রে লিখন আরম্ভ করি। তেক বংসর কাল ঐ পাঠশালে আমার ভালপত্তে লিখন ও সামান্ত সামান্ত অন্ধ শিকা হয়।
পবে যখন কলাপাতে লেখা আরম্ভ হয়, নানাপ্রকার নাম লিখিতে ও চিঠাপত্তাদি লিখিতে শিকা হয়; তখন ঐ পাঠশালা ভ্যাগ করিতে হইল।
এক্ষণে যেখানে ভবশন্তর ভট্টাচার্য্য ( চণ্ডীচরণ ক্সায়ালঙ্কারের কনির্দ্র পূত্র )
বিভিন্ন হইয়া পাকারাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন, ঐ স্থানে পূর্বেন নারায়ণ দের
বাড়ী ছিল; তিনি নিজ চণ্ডীমগুপে কিঞ্চিদধিকরয়য় বালকাদগের
শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছিলেন। আমি ৬ বংসর বয়স্ উন্তীর্ণ
হইলেই ঐ পাঠশালে শিক্ষা আরম্ভ করি। তথার সকলপ্রকার বাললা
আক্ষর লেখা ও পত্তাদি-লিখন-প্রণালী এবং শুভল্করের অন্ধ সমৃদার এক
বংসর মধ্যে শিক্ষা করি। তৎকালে রাজপুরে আর অধিক বিদ্যা
আভ্যাসের উপার ছিল না। অভএব কলিকাভার ১ থানি টোলঘরে
বাসকারী আমার পিতা আমাকে তথার আনিলেন।

এ সমরে (ইং ১৮২৪ সালে) কলিকাতা পটোলডার্রানামক স্থানে গোলদিন্ত্রীর উত্তরাংশে, রাজকীয় বৃহৎ প্রাসাদে, কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈছ্যজাতীর ছাত্রদিগের সংস্কৃত শিক্ষার্থ কালেজ স্থাপিত হইয়াছিল। এ তৃই
জাতি ভিন্ন অক্ত জাতির (অর্থাৎ শৃদ্ধের) সংস্কৃত পাঠ নিবিদ্ধ ছিল। অক্তজাতীর বালকদিগের ইংরেজী শিক্ষার্থ তৎকালে এ সংস্কৃত কালেজের
হই পার্থে বৃহৎ ছই একতালা বাটাতে হিন্দুদিগের অর্থসাহাব্যে
হিন্দুকালেজ নামে পাঠশালা স্থাপিত হর। সংস্কৃত কালেজে নানা
শাল্রের অধ্যাপনার্থ অনেকগুলি এদেন্দ্রীর মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত নিযুক্ত
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হালিসহর—কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ
ভর্কপঞ্চাননের পুত্র প্রীবৃক্ত গঙ্গাবর তর্কবারীশ ব্যাকরণশাল্রের একজন
অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। ব্যাকরণ-পাঠের ছাত্রসংখ্যা অধিক

শলাধর তর্কবাদীশন্ত বাংলা ভাষার সেবা করিরা গিরাছেন। ১৮৩৯ গ্রীষ্টাব্দে
তিনি 'খোসগ্রসার' প্রকাশ করেন। ১৪ মার্চ ১৮৪০ তারিখের 'স্বাচার বর্ণণ'
পত্রে প্রকাশ:---

হওয়াতে আর ছইজন পশুিতও নিযুক্ত হন। গঙ্গাধর ৪০১ টাকা বেতন পাইতেন এবং কলিকাতা সিমূলিয়া শিবচন্দ্র গানের গলির ভিতর একথানি কুদ্র বাটী ক্রর করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন।…

ভর্কবাগীশ মহাশয় কালেকের অধ্যাপনাকর্ম শেব হইলে, বেলা ৪টার সমরে বাটা আসিরা, বস্তাদি ত্যাগপূর্বক কিঞিৎ ক্লমবোগ করিরা, আমার পিতার চতুপাঠীর দাবার বসিরা, রাস্তার লোক দেখিতেন এবং নানা গল্প করিতেন। এমত সমরে আমি ৮ বংসর ব্যবসে পড়িরাই কলিকাভার আসিলাম। আমার আহাবের ক্লম্ম পিতা অতিশ্য বিত্রত হুইলেন। আমাকে না খাওরাইরা কোধাও বাইতে পারিতেন না।

তর্কবাগীশ মহাশর আমাকে দেখিরা অতি সম্ভষ্ট হইলেন, এবং সংস্কৃত কালেজে আমার পাঠ করিবার প্রস্তাব করিলেন। পিতৃঠাকুর বলিলেন "আমি কি করিরা ১০টার মধ্যে থাওবাইরা দিব"। তাহাজে তর্কবাগীশ মহাশর বলিলেন, "গিরিশ ১০টার মধ্যে আমার বাড়াতে বাইরা কালেজে বাইবে"। পিতৃঠাকুর ঐ প্রস্তাবে অত্যস্ত সম্ভষ্ট ও উপকৃত হইলেন। তদবধি আমি ২ বংসর কাল তাঁহার বাটাতে সকালে থাইরা পড়িতে বাইতাম; তার পর মুদ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রার্থ শেব হইলে কালেজের নিরমান্ত্রসারে পরীকা দিয়া মাসিক ৫২ পাঁচটা টাকা বেতন পাইতে লাগিলাম।…

<sup>&</sup>quot;খোসগ্রসার।—সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগ্রসার নামক একএছ রচনা করিয়া মুড়াছিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ্যে বে সকল রহস্তজনক কথা এবং তদমুরূপ বকণোল করিত কতিগর খোসগ্রম তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইরাছে। হ্রকরা, ১২ মার্চ।"

পাদরি লং ভাঁহার বাংলা-পুত্তকের তালিকার ( পৃ. ৭৫ ) লিথিরাছেন :---

TALES....Khos Galpa Sar, 1889, pleasing tales by Gungadhar Tarkayhagis, of Halishwar.

এইরপে সংস্কৃত কালেকে প্রার ১৩ বংসর কাল অধ্যরন করিয়া, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙার, আর, অভি সকলশান্তই কিছু কিছু শিথিলাম। বংসর বংসর পরীক্ষোন্তীর্ণ হইরা ক্রমে ৮০ টাকা করিয়া বেজন পাইজে লাগিলাম; ভাহাতে পিতাঠাকুরেরও ষংকিঞ্চিং থরচের সাহাষ্য হইজে লাগিল। পাঠের শেবাবস্থার ক্রার-মৃতি-অধ্যরনকালে ২০০ বংসর ১৫০ টাকা করিয়া স্কলার্সিপ পাইভাম। শেবে যথন ২০০ টাকা স্কলার্সিপ হইল, তথন কালেকের নিরমান্থসারে আমাকে কালেক ভ্যাগ করিতে হইল, ২০০ টাকা স্কলার্সিপ ভোগ করিতে পাইলাম না।—হরিশ্বন্ধ ভট্টাচার্য্য কবিরজ: '৺গিরিশচন্দ্র-বিভারত্বের জীবন-চরিত', প্র, ৮-১১।

গিরিশচন্দ্র ১২ বৎসর ৎ মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন; তন্মধ্যে এক বৎসর সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্যামাচরণ শর্ম সরকারের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্দের জাহুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী ও সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষক জি. টি. মার্শাল তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, তাহা নিয়ে উদ্বৃত করিতেছি:—

Certified that the bearer, Girees Chunder Shurma, was a distinguished pupil of the Govt. Sanskrit College, in which he studied 12 years and which he has just been obliged to quit owing to the expiry of the time fixed for the college course. He stood third last year and first this year, on both which occasions I conducted the examinations. He was last year awarded a scholarship of 15 Rs. a month, and has frequently obtained Prizes. He has studied every branch of Sanskrit Literature and Science taught in the Institution with success and will no doubt in due time get a certificate to that effect. Amongst the Sanskrit Easays of this year, the subject of which was "Benevolence" his

Essay ranked the first. He is a very intelligent and well-disposed young man.

College of Fort William 19 Jany, 1844

G. T. MARSHALL.

P. S. He has studied the English language one year since the institution of the English Department. He is accustomed to, and excels in, Bengalee composition.

G. T. M.

> জাহুয়ারি ১৮৪৫ তারিথে গিরিশচক্র সংস্কৃত কলেজ হইতে যথারীতি প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবন-চরিতে মুক্তিত হইয়াছে।

## ঢাকুরী-জীবন

সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়া গিরিশচন্দ্রকে বাড়ী ছুটিতে হইয়াছিল; সেথানে তাঁহার পিতা তথন মৃত্যুশয়ায় শায়িত। তুই-এক মাস দেশে বাস করিয়া পিতৃহান নিঃসম্বল গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া দ্য়ার সাগর বিভাসাগরের শরণাপন্ন হইলেন। বিভাসাগর তথন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার; তিনি গিরিশচন্দ্রকে আশস্ত করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, ভাবিস্না; যত দিন তোর কোন চাকরি না হয়, আমার বাসায় থাক।"

গিরিশচন্দ্রকে বেশি দিন বসিয়া থাকিতে হয় নাই। তিনি ১৪
জাহায়ারি ১৮৪৫ তারিথে মাসিক ৩০ বেতনে সংস্কৃত কলেজের
গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে কিছু কাল কার্য্য করিবার পর,
বিষ্ঠাসাগর মহাশয়ের (তৎকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ) চেষ্টায়
গিরিশচন্দ্র ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে ব্যাকরণ-শ্রেণীর পঞ্চম

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্রের চাকুরী-জীবন সংস্কৃত কলেজেই নিবদ্ধ ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন পদে ৩৭ বংসর ১১ মাস ১৮ দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিয়ে দিতেছি:—

| বে  | তৰ কাষ্যকাল                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |
| 9.  | ১৪ জামুরারি ১৮৪৫—১১ নবেছর ১৮৫১                                   |
| 8.  | ১२ नरवचत्र ১৮ <b>६</b> ১—১৪ खून ১৮६६                             |
| 84  | ১৫ জুন ১৮৫৫—৩১ মার্চ ১৮৩٠                                        |
|     | ১ এপ্রিল ১৮৬•—১১ জুন ১৮৬৩                                        |
| 4.  | २२ <del>खून ১৮७०—२</del> ১ <b>क्ट</b> न्त्रोति ১৮ <del>७</del> ८ |
|     |                                                                  |
| 96  | ২২ কেব্রুয়ারি ১৮৬৪—২৮ কেব্রুয়ারি ১৮৬৬                          |
| V.  | ३ मार्ठ ১४७०-७. खून ১४१७                                         |
| >   | ১ জুলাই ১৮৭৩—১৯ কেব্রেয়ারি ১৮৭৪                                 |
| >4. | ২- কেব্ৰুৱারি ১৮৭৪—৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২                              |
|     | 80, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 9                    |

৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিধ পর্যান্ত সংষ্কৃত কলেজে চাকুরী করিয়া গিরিশচন্দ্র পর-বৎসরের ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিধ হইতে মাসিক ৭৫২ পেন্সনে অবসর গ্রহণ করেন।

## মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও কলিকাতায় বাসস্থান নির্মাণ

গিরিশচন্দ্র কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় উন্থমের ফলে অতি সামান্ত অবস্থা হইতে শেষে যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় 'বিছারত্ব-ষন্ত্র' স্থাপন করেন।\* কিছু দিন পরে বটতলায় আর একটি বিছারত্ব-ষন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় গিরিশচন্ত্র স্থীয় ষন্ত্রের নাম রাথেন—গিরিশ-বিছারত্ব-ষন্ত্র।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারসীর বাগানে ৫ কাঠা জমি ক্রয় করেন;
এই পারসীর বাগান প্রথমে রোস্তমজী নামে এক জন পারসীর ছিল।
জমি কিনিবার এক বৎসরের মধ্যেই গিরিশচক্র বাটী নির্মাণ
করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীর উত্তরবর্তী গলির নাম—গিরিশ-বিভারত্ব
লেন। তিনি রাজপুরের ভদ্রাসনেও পাকাবাটী নির্মাণ করেন।

## দানাদি পুণ্যকর্ম

গিরিশচন্দ্র স্বগ্রামে একাধিক পু্ছরিণী খনন, কাশীতে "গিরিশেশ্বর" শিবলিন্দ প্রতিষ্ঠা (ইং ১৮৮৪), বরাহনগরে ভাগীরখী-তীবে শ্রীরাধা-মদনমোহন ও গৌরনিতাইয়ের মন্দির-সংস্কার, দশ হাজার টাকার

\* ইহার পূর্বে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্ত্র আার এক ব্যক্তির সহবাগে গড়পারে কলিকাতা স্থচার বন্ধ নামে একটি মুদ্রাবন্ত স্থাপন করিমাছিলেন। এই মুদ্রাবন্তের বিজ্ঞাপন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের 'রাজবসম্পর্কীর নিয়ম' প্রেকের সলাটে এইরূপ মুদ্রিত হইরাছে:—

বিজ্ঞাপন।

সর্বসাধারণ সমীপে নিবেদন এই।

ঞীলালটাদ বিশাস, বিনি ইষ্টান্হোপ বব্রের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি একণে উক্ত বন্ধ পরিত্যাপ পুরঃসর শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিভারত্বের সহবোগে, সাং কলিকাতা বাহির মুল্লাপুর চাসাধোবা পাড়ার, নং ১৩ ভবনে "কলিকাতা হুচার বন্ধ" ছাপন করিলেন।…

क्विकाला ऋठाक रख । ) मन ১२७२ 🌖 শ্রীলালটাদ বিখাস, তথা শ্রীনিরিশচন্ত্র বিস্থারত । বস্ত্রাধাক্ষ। কোম্পানীর কাগজের মূলধনে রাজপুর টাউনের অন্তর্গত গ্রামসমূহের মধ্যে দরিত্র ব্যক্তিদের জন্ম দরিক্রভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা (ইং ১৮৮৯) প্রভৃতি সংকর্মে অর্থের সদ্মবহার করিয়া গিয়াছেন।

## মৃত্যু

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

## গ্রস্থাবলী

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্প দিন পরে ১৯০৯ এটান্দে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার যে 'জীবন-চরিত' প্রকাশ করেন, তাহাতে "পিতৃদেবের গ্রন্থ" সম্বন্ধে তিনি যাহা লিথিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

সংস্কৃত কালেজে চাকরি করিবার সময় পিতৃদেব কতকগুলি সমস্তা পূরণ করিয়াছিলেন। ঐগুলি "সমস্তাকল্পতা" নামক পুস্তকে মৃদ্রিত হইয়াছে।...

পিতৃদেব কতকগুলি গ্রন্থ বচনা করিষাছেন, কতকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত্ত ভাষা হইতে বঙ্গভাষার অনুবাদ করিয়াছেন, আর কতকগুলি গ্রন্থ টীকাসমেত প্রকাশ করিয়াছেন। ইং ১৮৫২ সালে মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনী-টীকাসমেত সমগ্র "বযুবংশ" প্রকাশিত করেন…। পরে ইং ১৮৫৬ (সন ১২৬৩) সালে আখিন মাসে সংস্কৃত দশক্ষার-চরিতের বঙ্গান্থবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। "বিধবা বিষম বিপদ্" নামে একথানি ক্ষুদ্র নাটক—বিভাসাগর নেহাশয় বে সময় বিধবাবিবাহ-প্রচলনে উভোগী

হইরাছিলেন, সেই সমর—(ইং ১৮৫৮ সালে) বচনা করেন। পরে ইং ১৮৬০ (১৭৮২ শাক) সালে বৈশাথ মাসে "শব্দসার" নামক একথানি বৃৎপত্তিযুক্ত সংস্কৃত-বাকলা অভিধান প্রকাশ করেন। "উৎকর্ষবিধান" নামে একথানি বালকপাঠ্য বাকালা পুস্তক ইং ১৮৭০ (সন ১২৭৭) সালে প্রাবণ মাসে প্রণয়ন করেন। ইং ১৮৭১ সালে জান্ত্রারি মাসে "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ" সরল টীকা, পদান, শব্দ ও ধাতুসাধন এবং পাণিক্যাদি ব্যাকরণের প্রোল্লেথসমেত প্রকাশ করেন। প্রথমশিকার্থী বালকদিগের জন্ম "মুগ্ধবোধসার" নামক একথানি ব্যাকরণও ইং ১৮৮০ সালে মে মাসে প্রকাশ করেন। "কাদম্বরী কথা" সরল-টীকা-সম্বলিত উত্তরভাগ ইং ১৮৮০ সালে অগ্রহারণ মাসে ও পূর্বভাগ ১৮৮৫ সালে প্রাবণ মাসে প্রকাশ করেন। উত্তরভাগটী বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য হওরাতে উহা প্রথমেই প্রকাশ করেন। মহামহোপাধ্যার মহেশচক্ত ক্যাররত্ব মহাশরের অন্ধরোধে কলিকাতা বিশ্ববিভালরের সংস্কৃত এল্, এ, পরীক্ষার্থ সংস্কৃত দশকুমারচিরত হইতে একটী সংগ্রহ ক্রিয়া ইং ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত করেন। উহা চারি বৎসর পাঠ্যরপে নির্দিষ্ট থাকে।…

পূর্বে বলা গিয়াছে বে, পিতৃদেবের চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছিল।
পরে বধন তিনি চক্ষু পুনর্লাভ করেন, তধন স্বহস্তে ভগবদ্গীতাথানি
লিখিয়াছিলেন, এবং "ঞ্জিক্ষাষ্টক" নামে ৮টা লোকও রচনা করেন।

পেন্সন লইবার পর পিতৃদেব আরও ২থানি পুস্তকের পাণ্ড্লিপি করিয়া রাথিয়া গিয়াছেন। ১ম—মনুসার, ২য়—কাশীপগুসার। (পু. ৯৬-৯৭)

<sup>\*</sup> এই তারিথ ভূপ। 'বিধবা বিষম বিগদ' নাটক ১৮৫৬ খ্রীষ্টান্সের শেবার্ক্তি প্রকাশিত হইরাছিল। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ তারিবের 'সথাদ ভাস্করে' প্রকাশ :—
"---করেক দিবস হইল 'বিধবা বিষম বিগদ' নামে প্রকাশিত আর একথানি কুজ নাটক দেখিরাছি।" পরবর্তী ২০এ সেপ্টেম্বরের পত্তে নিউ ইণ্ডিয়ান লাইত্রেরির বিজ্ঞাপনে এই নাটকের নাম আছে; ইহার মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল্ 🗷) ।

উপরের তালিকার গিরিশচন্দ্রের একখানি পুত্তকের নাম বাদ পড়িয়াছে। উহা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ছাত্রশিক্ষা'। ইণ্ডিয়া আগিদ লাইব্রেরিতে এই পুত্তকের এক থগু আছে।

গিরিশাক্ত সাহিত্যবসিক ছিলেন। কোন লেখকই তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিয়া বিমুখ হইতেন না। নীলমণি বসাকের 'বজ্রিশ সিংহাসন', লালমোহন বিম্থানিধির 'কাব্যনিণঁর' প্রভৃতি গ্রন্থের পাণ্ড্লিপি তিনি সবত্বে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।



नी नाम प्राप्त मस्ट्रे गार्थ निपारित

## लालरगारन विष्णानिशि

7486-7774

## আত্মপরিচয় ও বিবরণ

বিভানিধি মহাশয় কর্তৃক স্বহন্তে লিখিত "আত্মপরিচয় ও বিবরণ" বলীয়-সাহিত্য-পরিবদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এই "আত্মপরিচয়" নিয়ে মৃত্রিত হইল :—

শ্রীলালমোহন বিভানিধি ভট্টাচার্য্যের আত্মপরিচয় ও বিবরণ

জিলা নদিবা বনগ্রার স্বাডিবিজ্ঞান মহেশপুর সমাজের প্রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্ব্যের পুত্র ও বামলোচন ভর্কসিদ্ধান্তের পৌত্র, প্রামবাম ভর্কপঞ্চাননের প্রপৌত্র, নদিবার প্রধান বাজ্ঞাতি প্তারণচন্দ্র বারের লোচিত্র---

#### ৰীলালমোহন বিভানিবি ভটাচাৰ্য্য

জন্ম সন ১২৫১ সালের চৈত্র মাসের কুকপক্ষের পঞ্চমী ভিথি।
পঞ্চমবর্ষমধ্যে বিভারত্ত। সপ্তমবর্ষমধ্যে পাঠশালার বালালা লেখাপত্তা
সমাপ্তি। একাদশ বর্বে উপনরন ও মুগ্ধবোধ ব্যাক্রণ সংপূর্ণরূপে
আরুত্তি। ১৩শ বর্ষমধ্যে মুগ্ধবোধ, অমরকোর অভিধান, কবিকরক্রম ।
বাতুপাঠ ও ভট্টীকাব্য অধ্যয়ন। এই সমুলারের অধ্যয়ন মন্দেশপুরের,
দিগত্তরপুর ও উলার চতুস্পাঠীতে অধ্যয়ন হয়। তৎপরে মন্দেশপুরের
মডেল ভূলে প্রবেশ তথা হইতে ১৯৯৪ ব্যাক্রম্কালে ১৮৫৮ ইং সম্মে

সংস্কৃত কালেকে প্ৰবিষ্ঠ হইয়া ১৮৬৮ মধ্যে কাব্য, অলকার স্বৃতি, জায়াদি অধ্যয়ন এবং তদিবয়ে কুতার্থতার নিদর্শনম্বরূপ কালেজ কমিটী হইতে বিন্তানিধি এই উপাধি প্রাপ্তি। ইতিমধ্যে অর্থাৎ '১৮৬২ ইং অব্দে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অলকারগ্রন্থের রচনাকরণ। ভাষাতে সংস্কৃত कालास्त्र व्यशुक्त है. वि. काउँलात मान विश्व वासूगेण এवः ए०कार्याहे বঙ্গভাষার কাব্যেতিহাসাদির সভার বিশেষ সৌহার্দ্ধ এবং রহস্থসন্দর্ভাদিতে লেখন। তাহাতে বিষমগুলীতে বিশেষরূপে পরিচিত। ১৮৬৮ শালের জামুরারীতে কটক কালেকের সংস্কৃতাখ্যাপকের পদে অধিষ্ঠান। ১৮৭• नाल मिनाक्य्य स्वनाय कुनम्मरश्य एप्यो देनस्यको। यव कार्या निरमात्र, ১৮१२ थः व्यक्त हाविनात्रश्रुत्वत्र एज्युवी देन्त्यकवादात्र श्रुप ष्यि(वन्त । ১৮१२ थुः धक इटेल ১৮৮৮ পर्गञ्ज वर्षमान जिलात, নদিয়া, মুর্সিদাবাদ জিলায় কথন স্কুলসমূহের তত্তাবধানকার্য্যে কথন বা ্ট্রেনিং স্থলের প্রধান শিক্ষকতার থাকিরা পুস্তকাদি লিখন। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে ভারতীয় আর্ধ্য জাতির আদিম অবস্থার বর্ণন ও ভাষ্যয়ে কুতার্থতালাভে বিশেষ স্থখ্যাতি প্রাপণ। তৎপরে সম্বানর্ণয় গ্রন্থের লিখন ও প্রকাশকরণ।

সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের কিছু দিন পরে এই আত্মপরিচয় লিখিত হয়। 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থের ৪র্থ পরিশিষ্ট—১ম খণ্ডে ( ৪র্থ সং. পৃ. ১৫৫-৬৮ ) তাঁহার পুত্র মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী\* মুদ্রিত করিয়াছেন; ইহা হইতে বিম্বানিধি মহাশয়ের শেষ জীবনের কথা উদ্ধৃত করিতেছি:—

<sup>\*</sup> এই জীবনীর মতে—কি প্রমাণের বলে জানি না—বিভানিধি মহাশরের জন্ম-তারিধ ৬ চৈত্র ১৭৬৪ শক (ইং ১৮৪৩)। কিন্তু বিভানিধি মহাশর স্বয়ং "জান্ধচরিতে" বে তারিধ দিয়াছেন, তাহা হইট্রে "ইং ১৮৪৫" পাওরা বার।

১৮৮৮ খৃ: অব্দে তিনি ১০০ বেতনে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেড্
পশুডেরে পদ গ্রহণ করেন। তিনি গ্রহণিয়ে দিকা বিভাগে
৩৪ বংসর অতি দক্ষভার সহিত কার্য্য করিয়া, ১৯০১ সালের ১৪ই
আগষ্ট হুগলী নর্ম্যাল স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ত

তিনি ১৩২৩ সালের ১২ই আখিন রাত্রি ৪। ঘটিকার সময় (ইং ১৯১৬, ২৮শে • সেপ্টেম্বর) শাস্তিপুরে জাহ্নবীতীরে ইহধাম ভ্যাগ করেন।

## গ্রস্থাবলী

বিভানিধি মহাশয় যে-সকল পুস্তক রচনা বা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, প্রকাশকাল সমেত সেগুলির একটি তালিকা দিলাম।

#### ১। कावानिर्वत्र। नत्वन्त १७७२।

ইহা বাংলা ভাষায় অলস্কারাদি বিষয়ে আজিও একথানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। লেথক ইহাতে বিচ্ঠাপতি, চণ্ডীদাস, মধুস্দন দত্ত প্রম্থ বিখ্যাত কবিদিসের রচনা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বাংলার ছন্দ, দোষ গুণ, রীতি ও অলস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

### २। जचकानिर्वत्र। [ ১৮ नत्वचत्र ১৮१৫ ] शृ. २৮१

'সম্ব্যনির্থ—বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনাকালে বন্ধিমচন্দ্র মৃক্তকণ্ঠে গ্রন্থখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি লিথিয়াছিলেন:—

<sup>\*</sup> हेरदब्बी बट्ड "२>এ" हहेरव।

পণ্ডিত শ্রীষ্ক্ত লালমোহন বিভানিধি প্রণীত এই প্রস্থণনি, ইউরোপে
প্রচারিত হইলে, একটা কোলাহল বাঁধিয়া উঠিত; বঙ্গলেশর প্রাচীন
ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অভিউৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত;
এবং অস্ততঃ কিছু কাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা তনা বাইত। কিন্তু
বিভানিধি মহাশ্রের ত্রদৃষ্ট ক্রমে তিনি বালালি, বালালা দেশে বসিয়া,
বালালা ভাষায়, এই পুস্তক লিখিয়া বালালি সমালোচকের হস্তে প্রেরণ
ক্রিয়াছেন। প্রশংসা দ্বে থাক্—কিছু স্বসভ্য গালি গালাক খান নাই,
ইহা তাঁহার সোভাগা।

বিভানিধি মহাশর যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিরাছেন, তাহা বাঙ্গালা 'পুস্তকে তুর্লভ; বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। ···অগ্রহায়ণ ১২৮২, পু. ৩৫২-৫৩।

বিভানিধি মহাশয় 'সম্ব্বনির্ণয়ে'র কয়েকটি ক্রোড়পত্র ও পরিশিষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেগুলি:—

- (क) मचकनिर्वस्त । ४१-२व পरिनिष्ठे । स्थावन । ४०-१। मृ. ४२४ + ৯৬।
- ( अ ) अश्वक्रनिर्वदेव व्काष्ट्रभव । १००२ मान । १, ১८२ ।
- (१) अवस्तिनिर्दात ज्ञीय भविभिष्ठे । दिनाथ ১७२১ । शृ. २৮२ ।
- ৩। ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা। ইং ১৮৯১, জুন। পৃ. ২৯১।

লেখকের ভূমিকায় প্রকাশ, ইহার "কিয়দংশ আর্য্যদর্শন ও কিয়দংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তেকগুলি নৃতন প্রস্তাব লিখনপূর্বক প্রবন্ধের উপক্রমণিকা ভাগের সাত্রতা সম্পাদন করিলাম।"

এই পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিডে আছে (নং বাংলা ৫০৮)।

৪। সেম্পুতম্ (দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত সটীক সংস্করণ)। ইং ১৮৯৪। পৃ. ১০২। 📝 with notes and illustrations, by H. H. Wilson. Edited by Lal Mohan Vidyanidhi. 1901. pp. 93.

বিভানিধি মহাশয় কয়েকথানি স্থলপাঠ্য পুন্তকও লিথিয়া গিয়াছেন। সেগুলি,—

- (ক) **কবিকল্পক্তমঃ** (ধাতৃপাঠ) পরিভাষা সমেত। সংবৎ ১৯২৩।
- (খ) প্র-প্রবন্ধ বা আদর্শ পত্র-লিখন-প্রণালী। [২৭ অক্টোবর ১৮৭৬]
- (গ) শিক্ষাসোপান, ১ম ভাগ। সাহিত্য ও ব্যাকরণ। [২০ ডিসেম্ব ১৯০৩]। পৃ.৮৭।
  - (व) চারু-প্রবন্ধ। (গত ও পত ) জুন ১৯১০।

এই সকল পুস্তক ছাড়া বিভানিধি মহাশয় 'বহস্ত-সন্দর্ভ', 'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর', 'আর্যাদর্শন,' 'বান্ধব', 'নবপ্রভা', 'সাহিত্য-সংহিতা', 'প্রজাপতি', 'এডুকেশন গেজেট', 'বস্থমতী', 'প্রতিভা' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা উচিত।